# খাট্রার ইতিহাস

6

## কুশদীপকাহিনী।

২০২ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত

# ৺ বিপিনবেহারি চক্রবর্তী

প্রণীত।

প্রীত্রগাচরণ রক্ষিতের যত্ত্বে সংগৃহীত।

প্রীঅমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কত্ত্ক প্রকাশিত।

কলিক তা

২৫ নং শ্রামপুকুর প্রীট - আর্য্যায়ন্ত্র, শ্রীগরিশচক্র ঘোষ ছারা মুদ্রিত। সন ১০০৮ সাল।

শবিশিষ্টদর সমেত ম্ব্য ৩ টাকা।

## সূচীপত্ৰ ৷

# ১ম অধ্যায় উপক্রমণিকা ১—৬ পৃষ্ঠা।

२य अधाय क्षषीय १-380 श्री।

কুশহীপের অবস্থান ৭।—কুশহীপ সুমাজ ৮।—সীমা ৯।—প্রাক্তিক দৃশ্য ১০।—নদ্ ও নদী ১১।—মৎশ্ৰ ব্যবসায় ১৫।—প্ৰাকৃতিক জাতি বিভাগ ১৬।—দামাজিক জাতি বিভাগ ১৮।—তামুলী বৈশ্য ২১।—দক্তানায় ২৮।— মেলা ও তীর্থ স্থান ৩৪।—অগ্রহীপ ৩৯।—নদীয়া বা ক্রহীপ ৪২।— চার ঘাট ৪৫।—ইছাপুর ও খাঁটুরা হত।—গোবরডাঙ্গা ৪৭।—কুশদীপ-বাদীগণের দামাজিক অবস্থা ৪৯।—কৃষ্ কর্মা ও ভূমীর স্বর্থ 🕶।—গৃহ-পালিত জন্ত ৫৮। —ক্ষিসংক্রান্ত অন্ত ৫১। — ছর্ভিক ৭৪। — রাজপথ ৭৮। — শিল্পকর্ম ৮০।—শর্করা ব্যবসায় ৮>।—দলুয়া চিনি প্রস্তুত প্রণানী ৮৯।— পাকা-চিনি প্রস্তাতের নিয়ম ৯২।—কেশবপুরের চিনি প্রস্তাতের নিয়ম ১৩ 🗁 চিনির হাট ১৪।—চিনির কারথানা ১৮।—চিনির শহাজন ও জীরামচক্র আশ ২০১।—গরগেটে চিনি ১০৮।—পণ্য জব্য ১১৭।—পীড়ানি ১২০।— বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার ১২৫।—শ্যামাচরণ সেন ১৩১।—বিনোদিনী ১৩২।— ব্ৰাহ্ম সম্প্ৰদাৰ ১৩৫।—ধৰ্মামুষ্ঠান ও শান্তীয় ক্ৰিয়া কলাগ ১৩৭।—অনন্তর্য দত্ত ১৩৭ ৷—মুক্তারাম রক্ষিত ও ভবানীপ্রসাদ রক্ষিত ১৩৭ ৷—দেবালয় ও "মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৩৮।—কালীপ্রসর বাবুর আনন্দমন্ত্রী ২৩১।—কালীকুমার দত্ত ১৩৯।—উমেশচন্দ্র রক্ষিত ১৪০।—দক্ষা ও তক্ষর ১৪১।—বিশ্বনাথ ১৪৩

### ু তয় অধ্যায় কুশদ্বীপ বাদী ১৪৬—২৫১ পৃষ্ঠা।

প্রাথব দিকান্তবাগীশ ১৪৬।—রঘুনাথ চৌধুরী ১৪৯।—ইছাপুরে চৌধুরী মহাশরগণের বংশাবলী নিরূপক তালিকা ১৫০।—অন্যাপক মণ্ডল ১৫০।—অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ ১৫৪।—গৌরমোহন ন্যায়ালিকার ১৫৬। ন্দ্র বাম তর্কাল্কার ১৫৭।—রামপ্রাণ বিদ্যাবাচম্পতি ১৬১।—রামরতন তর্কাদিনান্ত ১৬৫।—রামধন তর্কবাগীল ১৬৬।—শ্রীশ বিদ্যারত্ব ১৭৪।—রামধানাই বিদ্যানিধি ১৭৫।—উমাকান্ত শিরোমণি ১৭৯।—ভগবান্ বিদ্যাল্কার ১৮৫।—বিশিনবিহারী চক্রবর্তী ২০০।—কুশনীপ কাহিনীর সমালোচন ২০৫।—ধরণীধর চূড়ামণি ২০৭।—কামধন শিরোমণির শ্রীনাবলী ২০৯।—মূরলীশর বন্দ্যোপাধ্যার এ, মে, ২১০।—শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব কর্তৃক প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান ২১৫।—স্থমন্ত্রী দেবী ২১৯।— ব্রাহ্মণমগুলী—গোবরভাল্পার জমীদার বাব্দিগের বৃত্তান্ত ২২০।—রামভন্ত ন্যান্ত্রাল্কার হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শশীভূষণ স্থৃতিরত্ব ২২৮।— হর্যাক্রমার গল্পোণাধ্যায় ২০৪।—চক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০৫।—রামকুমার ভারণঞ্চানন ২০৬।—কুশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ২০৭।—বাঁটুরাস্থ শাণ্ডিলা গোত্রীশের বংশাবলী ২০৮।—কা্যুস্থ-রায় দীনবন্ধ মিত্র বাহাছ্র ২৪২।—গাত্তিপাবন সিংহা ২৪০।—প্রমণনাথ বস্থু বি, এন্, স্কি, ২৪৪।—ভালুনী ২৪৫।—খাঁটুরাস্থ দত্ত বংশাবলী ২৪৯।

টর্থ অধ্যায় শেলুলিগণের পারিবারিক র্ভাক্ত ২৫২—৩৬০ পৃষ্ঠা।

প্রথম দত বংশ ২৫২।—দিতীয় দত বংশ ২৬২।—তৃতীয় দত বংশ ২৬০।—আশবংশ ২৬৩।—কচ বা কোঁচ বংশ ২৭২।—প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ২৮২।—বড় রক্ষিত বংশ ২৮১।—দযাল রক্ষিত বংশ ৩০০।—শাণ্ডিলা রক্ষিত বংশ ৩২২।—কাশ্যপ পালবংশ ৩২০।— মধুকোলা পাল বংশ ৩২৫।— লাভিলা পাল বংশ ৩২০।—কোঁ বংশ ৩২২।—কুণু বংশ ৩৩২।—চেল বংশ ৩৬২।—কণপুরের বা কর্ণ মুনি সেন বংশ ৩২৪।—কাশ্যপ সেন বংশ ৩৫০।—
ক্লিলিম্বি দে বংশ ৩৫৫।—চাকুলের বা কাঁঠালে দে বংশ ৩৫৭।—অপরিভিত ক্লিভি ৩৫৭।—জন সংখ্যা ৩৬০।

# খাট্রার ইতিহাস

6

## কুশদীপকাহিনী।

২০২ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত

# ৺ বিপিনবেহারি চক্রবর্তী

প্রণীত।

প্রীত্রগাচরণ রক্ষিতের যত্ত্বে সংগৃহীত।

প্রীঅমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কত্ত্ক প্রকাশিত।

কলিক তা

২৫ নং শ্রামপুকুর প্রীট - আর্য্যায়ন্ত্র, শ্রীগরিশচক্র ঘোষ ছারা মুদ্রিত। সন ১০০৮ সাল।

শবিশিষ্টদর সমেত ম্ব্য ৩ টাকা।



💵 সংগ্রাহকের অন্বধানতা বুপতঃ অনেক স্থান অমন্ত্র হইরাছে।

#### কুশদহ সমাজপতি

## শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

. মহাশমকে

এই গ্ৰন্থ

উপহার স্বরূপ

े डे९मंগ

করিলাম 🕽

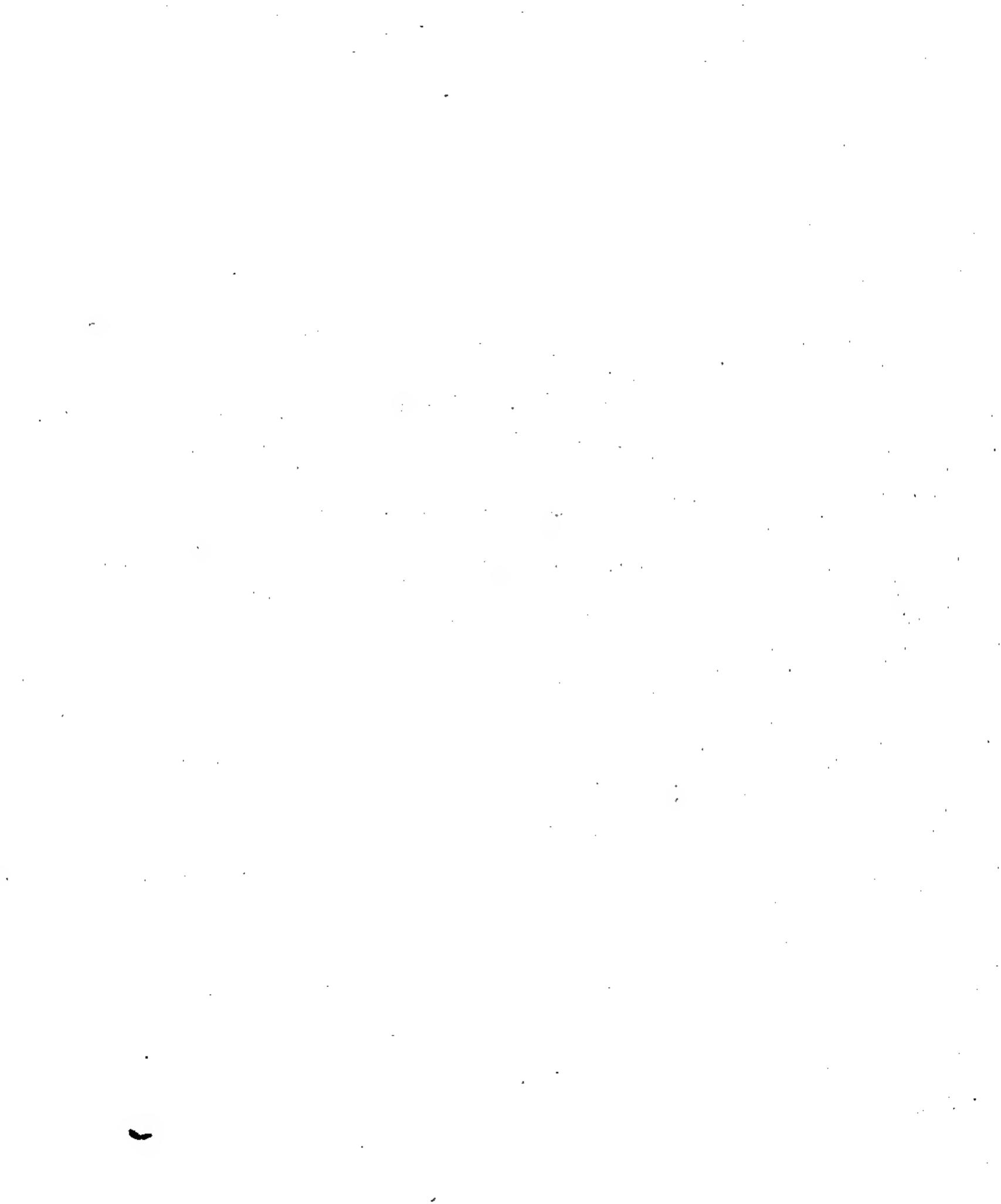

## সূচীপত্ৰ ৷

# ১ম অধ্যায় উপক্রমণিকা ১—৬ পৃষ্ঠা।

२य अधाय क्षषीय १-380 श्री।

কুশহীপের অবস্থান ৭।—কুশহীপ সুমাজ ৮।—সীমা ৯।—প্রাক্তিক দৃশ্য ১০।—নদ্ ও নদী ১১।—মৎশ্ৰ ব্যবসায় ১৫।—প্ৰাকৃতিক জাতি বিভাগ ১৬।—দামাজিক জাতি বিভাগ ১৮।—তামুলী বৈশ্য ২১।—দক্তানায় ২৮।— মেলা ও তীর্থ স্থান ৩৪।—অগ্রহীপ ৩৯।—নদীয়া বা ক্রহীপ ৪২।— চার ঘাট ৪৫।—ইছাপুর ও খাঁটুরা হত।—গোবরডাঙ্গা ৪৭।—কুশদীপ-বাদীগণের দামাজিক অবস্থা ৪৯।—কৃষ্ কর্মা ও ভূমীর স্বর্থ 🕶।—গৃহ-পালিত জন্ত ৫৮। —ক্ষিসংক্রান্ত অন্ত ৫১। — ছর্ভিক ৭৪। — রাজপথ ৭৮। — শিল্পকর্ম ৮০।—শর্করা ব্যবসায় ৮>।—দলুয়া চিনি প্রস্তুত প্রণানী ৮৯।— পাকা-চিনি প্রস্তাতের নিয়ম ৯২।—কেশবপুরের চিনি প্রস্তাতের নিয়ম ১৩ 🗁 চিনির হাট ১৪।—চিনির কারথানা ১৮।—চিনির শহাজন ও জীরামচক্র আশ ২০১।—গরগেটে চিনি ১০৮।—পণ্য জব্য ১১৭।—পীড়ানি ১২০।— বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার ১২৫।—শ্যামাচরণ সেন ১৩১।—বিনোদিনী ১৩২।— ব্ৰাহ্ম সম্প্ৰদাৰ ১৩৫।—ধৰ্মামুষ্ঠান ও শান্তীয় ক্ৰিয়া কলাগ ১৩৭।—অনন্তর্য দত্ত ১৩৭ ৷—মুক্তারাম রক্ষিত ও ভবানীপ্রসাদ রক্ষিত ১৩৭ ৷—দেবালয় ও "মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৩৮।—কালীপ্রসর বাবুর আনন্দমন্ত্রী ২৩১।—কালীকুমার দত্ত ১৩৯।—উমেশচন্দ্র রক্ষিত ১৪০।—দক্ষা ও তক্ষর ১৪১।—বিশ্বনাথ ১৪৩

### ু তয় অধ্যায় কুশদ্বীপ বাদী ১৪৬—২৫১ পৃষ্ঠা।

প্রাথব দিকান্তবাগীশ ১৪৬।—রঘুনাথ চৌধুরী ১৪৯।—ইছাপুরে চৌধুরী মহাশরগণের বংশাবলী নিরূপক তালিকা ১৫০।—অন্যাপক মণ্ডল ১৫০।—অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ ১৫৪।—গৌরমোহন ন্যায়ালিকার ১৫৬। ন্দ্র বাম তর্কাল্কার ১৫৭।—রামপ্রাণ বিদ্যাবাচম্পতি ১৬১।—রামরতন তর্কাদিনান্ত ১৬৫।—রামধন তর্কবাগীল ১৬৬।—শ্রীশ বিদ্যারত্ব ১৭৪।—রামধানাই বিদ্যানিধি ১৭৫।—উমাকান্ত শিরোমণি ১৭৯।—ভগবান্ বিদ্যাল্কার ১৮৫।—বিশিনবিহারী চক্রবর্তী ২০০।—কুশনীপ কাহিনীর সমালোচন ২০৫।—ধরণীধর চূড়ামণি ২০৭।—কামধন শিরোমণির শ্রীনাবলী ২০৯।—মূরলীশর বন্দ্যোপাধ্যার এ, মে, ২১০।—শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব কর্তৃক প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান ২১৫।—স্থমন্ত্রী দেবী ২১৯।— ব্রাহ্মণমগুলী—গোবরভাল্পার জমীদার বাব্দিগের বৃত্তান্ত ২২০।—রামভন্ত ন্যান্ত্রাল্কার হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শশীভূষণ স্থৃতিরত্ব ২২৮।— হর্যাক্রমার গল্পোণাধ্যায় ২০৪।—চক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০৫।—রামকুমার ভারণঞ্চানন ২০৬।—কুশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ২০৭।—বাঁটুরাস্থ শাণ্ডিলা গোত্রীশের বংশাবলী ২০৮।—কা্যুস্থ-রায় দীনবন্ধ মিত্র বাহাছ্র ২৪২।—গাত্তিপাবন সিংহা ২৪০।—প্রমণনাথ বস্থু বি, এন্, স্কি, ২৪৪।—ভালুনী ২৪৫।—খাঁটুরাস্থ দত্ত বংশাবলী ২৪৯।

টর্থ অধ্যায় শেলুলিগণের পারিবারিক র্ভাক্ত ২৫২—৩৬০ পৃষ্ঠা।

প্রথম দত বংশ ২৫২।—দিতীয় দত বংশ ২৬২।—তৃতীয় দত বংশ ২৬০।—আশবংশ ২৬৩।—কচ বা কোঁচ বংশ ২৭২।—প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ২৮২।—বড় রক্ষিত বংশ ২৮১।—দযাল রক্ষিত বংশ ৩০০।—শাণ্ডিলা রক্ষিত বংশ ৩২২।—কাশ্যপ পালবংশ ৩২০।— মধুকোলা পাল বংশ ৩২৫।— লাভিলা পাল বংশ ৩২০।—কোঁ বংশ ৩২২।—কুণু বংশ ৩৩২।—চেল বংশ ৩৬২।—কণপুরের বা কর্ণ মুনি সেন বংশ ৩২৪।—কাশ্যপ সেন বংশ ৩৫০।—
ক্লিলিম্বি দে বংশ ৩৫৫।—চাকুলের বা কাঁঠালে দে বংশ ৩৫৭।—অপরিভিত ক্লিভি ৩৫৭।—জন সংখ্যা ৩৬০।

# খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদীপকাহিনী।

#### প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা ৷

ত্রাগা-পিশাচি! তোর অসাধা কিছুই নাই! তোর প্রভাবে যে কত দে
সকতে পরিণত এবং কত মক বে সাগরগর্ভে লীন হইতেছে, তাহা কে বলিও
পারে? তুর্ক্তে! সমুথে ঐ যে বিত্তীর্ণ জনপদ দেখিতে পাওয়া যাইতেরে
উহাতেও কি ভোর পরুষ হত্তের পরিণাম দেখিতে পাওয়া যাইতেরে
তিহাতেও কি ভোর পরুষ হত্তের পরিণাম দেখিতে পাওয়া নাইতেছে না ?
পালিয়ির! বল্ দেখি, আজি বশোহরের বেই মহারথ প্রতা এদিতা কোধার
ভূবণার সেই মহামতি মুক্লরায়ের বংশধরগণ কৈ ?—কলর্প-গর্ক-থর্ম তা
বীপের সেই কল্পনারারণ রায়ের বিমল শোণিত প্রবাহ, আজি নিয়জি
শোতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে ?—ভূল্য়ার দোলিওপ্রতাপ অমি
সেই পরমারাধ্য লক্ষণমাণিকাই বা আজি কোথার ?—লক্ষী ও সরক্ষ
পার বল্ভাব পরিত্যাগ করিয়া, বে মহাপুরুষকে সাদরে আশ্রম করিয়া
বাহার অসামান্ত প্রতাপে, আজিও পুর্কবিদ্ধ সকলের শিরোভ্বণ হইয়া
হিলে, বিক্রমপুরের সেই মহাপ্রতাপ কেদারনাথ রায়ই বাংকৈ ?

পাপিরনি! একদিকে চক্রনীপ ও অপর দিকে ক্রুর বশোহত বিতীর্ণ ভূভাগের মধ্যে, যে বিশাল জনপদ কৃশ্রীপ নামে আখ্যাত হইত, দিন অধ্ব্যাবিক্রম নবদীপ ও যাহার কৃশ্রিগত হইয়া, আপন্যকে শ্লাঘাবান করিয়াছিলেন,—মহারাজ প্রভাগাদিতা অগণ্য সৈত্যবল পরিবৃত্ত হইয়া অ যাহার একজন সামান্ত ভূস্বামীব নিকটেও লজ্জিত ও নতশির হইয়া, দিল রেণু লেহন করিতে করিতে সদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন—যাহার অক্রাভ্র চারিথানি গ্রামের ক্রিনাম জনমগুলীর স্থবিমল বিদ্যাজ্যোতিতে ভট্নপলী, ন বিক্রমপুর, এমন কি, দাক্ষিণাতানিবাসী জাবিড়ী ব্রাহ্মণগণ্ড একদিন প্রভাগ ও নিক্তর হইয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাদীপ কৃশ্রীপেও বিত্ত ক্রির্ব হস্তের পরিণাম শক্ষিত হইত্যেছে না দ্ল উচ্চ সৌধ্রী

#### কুশদীপকাহিনী!

মাধি স্থান, সমৃত্য দোলমঞ্চ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মানির্মিত নবরত্ব, যোড়কোলা, নাটমন্দির, মঠমন্দির, প্রশস্ত সরোবর, পরিধাপরিবৃত্ত মনোহর উদ্যান,
নিমা-দেবতার আম্পদীভূত বেদীমণ্ডিত বিশাল বৃক্ষরাজ্বির ভগাবশেষ প্রভৃতি,
থন লোকবিশ্রুত জনশুতির স্থুপদ প্রনহিলোলে, বীরে ধীরে প্র্কিশ্বতির
রক্ষ উত্তোগন করিয়া, মানবহুদ্ধে অপূর্ব্ব শক্তির বিস্তার করে এবং বখন
লাগ একতান হইয়া. মন্ত্রমুধ্যের ক্রায় হেলিয়া ছলিয়া, সেই অপূর্ব্ব শক্তির সহিত্ত
থলিয়া যাইতে থাকে, তথন বল্ দেখি, ছর্বিনীতে! তোর্ জ্বভ্ত পাপাচার
রেগ করিয়া, কাহার স্থানম্ম না বিগলিত হয় ও অশ্বরূপে নয়ন দিরা প্রবাহিত
ইতে থাকে ?

্নানাধিক ভিন শত কংসর পুর্কো, কুশদীপসমাজ বিদ্যার বিষণ জ্যোতিতে, াণিজ্যের ফুটিভ লাবণো, ৰলবীর্শ্যের অমোঘ প্রভাপে এবং দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্রার ধর্মানুষ্ঠানে, বঙ্গীয় অপরাপর সমাত্র অপেক্সা থেরপু, শ্রীবৃদ্ধি লাভ শছিল, সেরপ আর অনা কোন সমাজেই পরিদৃষ্ট হয় সা। বলিতে কি ্রেল এই কুশহীপ সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কৈ, ইহা তথন নুবন্ধীপকেও কৃক্তিতলম্ভ ক্রিয়া লইয়াছিল। সেই জন্তই, শূরীয় নবা ক্রায়মতের স্থাপ্রিতা রঘুনাথ শিরোমণি, মিথিলানিবাসী পক্ষধর মিশ্রকে বে আগ্নিপরিচয় প্রদাম করেন, ভাহাভেও তিনি াকৈ কুশদীপের অন্তর্গত নবদীপ নিবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।\* তঃ তৎকালে জানচর্চায় ও ধর্মামুষ্ঠানে এতদঞ্লের বাকাণগণ, যেমন লি স্মাজের সোকগণ অপেকা-স্মূরত হইয়াছিলেন, এতকেশীয় শুদ্র শীও তেমনই অন্তর্কাণিজো সমধিক শীবৃদ্ধি লাভ করিয়া, প্রভূত ধনশালী ্দাচারপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎপরে, কুশবীপ কিছু দিনের 💣 হীনপ্রত হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে, মহারাজ ক্বঞ্চিত্রের **ম**ধেও, ইহা এক অতি প্রধান সমাজ বলিয়া পরিসূতিত হয় এবং ইহার পার্থ-দি চক্রদীপ, অগ্রদীপ ও নবদীপ অপেকা, ইল অধিক সংখ্যক ব্রাক্ষণ ও দায়ীর আবাসস্থান হইয়া উঠে।

কুশদীপ সহাদীপ নবদীপ নিবাসিনঃ। সিদ্ধান্ত ভক্ষিদ্ধান্তে শিল্পীমণি মন্ত্ৰিনঃ।

ষধন পূর্বতন হিন্দুগণের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তথন চু
কুশদীপ সমাজের কোনও প্রকৃত ইতিহাস আছে, তাহা বলিতে পাঝ যায় ।
তবে "কিতীশ বংশাবলি চরিত," অন্তান্ত "সরকারী কাগজপত্র" ও ই
হাসের মূল—"জনশ্রতি," অবলম্বন করিয়া, আমরা এই কুশদীপের
অবধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকটন করিতেছি। কিন্তু তাহাও বে
দুর প্রামাণিক, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন।

কুশহীপের কোন একটা চিহ্নিত দীমা দেখিতে পাওয়া বার না। তালের সন্তবতঃ নবদীপাধিপতিগণের রাজ্যের পূর্বভাগ কৃশদীপ বা কৃশদহ নার পরিচিত ছিল। মহারাজ ক্বকচজের পূর্বপ্রথম ভবানন্দ মজুলারের অস্প্রথম বহুপ্র হইতে কৃশদীপের অধিকাংশ তুল সদাচারসম্পন্ন শাস্তর্জ আ প্রাহ্মণমণ্ডলী ও বাণিজ্যপ্রিয় শুদ্রজাতিপরম্পরার আবাসন্থান ছিল। বে সকল স্থানের মধ্যে চালুন্দিয়া, ও ইচ্ছামতীর উপনদী বমুনা, এই নদীঘণে পার্মবর্ত্তী ও মধ্যগত জলেশ্বর, ইচ্ছাপ্র, গাঁটুরা, পোবর্ডাক্সা, গৈপুর প্রভৃতি স্থানিক প্রধান ও একদিন উহাদিগের কীর্ত্তিজ্যোতিতে মহারাজি প্রতাপাদিক প্রথমন ও একদিন উহাদিগের কীর্ত্তিজ্যোতিতে মহারাজি প্রতাপাদিক প্রথমন ও একদিন উহাদিগের কীর্ত্তিজ্যোতিতে মহারাজি প্রতাপাদিক

কুশনহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; স্থতরাং কোন্ সময়ে এই সমাজ গঠিত হইয়ছিল, তাহা নির্ণয় করা হঃসাধা। তবে তনি পাওয়া যায় যে, পাদোন-ত্রিশত বংসর পূর্বে, তবানন্দ মজুলারের অভ্যুদরে প্রাক্রালে, কুশন্বীপের অন্তর্গত জলেয়রে, কাশীনাধ রায় নামক এক রাজ্ব ভূষামী ছিলেন। তাঁহার পূর্বপূর্বয়গণ বহুকাল ধরিয়া, জলেয়রে বর্ত্তমী ছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাবীতে দৈদিওপ্রতাপ সহকারে, সমন্ত নদীয়া প্রতার উপর একাধিপত্য বিস্তার কারয়ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলানিবাসী পক্ষধর মিশ্রকে আত্ম-পরিচয়্ম প্রদান মুকুশন্বীপের বিশেষণ শমহান্বীপ্রশ ও নবদীপকে কুশন্বীপের অন্তর্গত বিসাছেন। আজি কালি কুশন্বীপ নদীয়ার অধীন হইয়ছে বটে, তিল্নন্দ স্কুন্দারের পূর্বের, উহা যে কুশন্বীপেরই অন্তর্গত ছিল, বিশিরামণির পর্তিরের, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইডেছে। বিশেষতঃ তংগ এই কাশীনাথ রায়ের পূর্বপূক্তির বাতীত, দেদ্ধিও প্রতাপান্থিত অন্তর্গত এই কাশীনাথ রায়ের পূর্বপূক্তির বাতীত, দেদ্ধিও প্রতাপান্থিত অন্তর্গত এই কাশীনাথ রায়ের পূর্বপূক্তির বাতীত, দেদ্ধিও প্রতাপান্থিত অন্ত

নুষানী নদীয়া পরগণার ছিলেন না। তবে, চক্রদীপের অন্ততম ভূইরা কন্দর্শনারণের বংশীরগণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সৃহিত নদীরার কোনও
বুছিল না। তৎকালে নবদ্বীপত সামাল্য গ্রাম মাত্র ছিল, এবং ভবানন্দ
রের পূর্বে, তদীয় পূর্বপ্রন্ধগণের সহিত নবদীপের কোনও নিকট
ক্রে দেখিতে পাওয়া যার না। আমাদের এই কুল ইতিহাসের ক্রমবিস্তারে,
পাঁচকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

🗽 পূর্ব্বকালে, বৈদ্যবংশীয় রাজগণ, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করি-ভেন। ১২০৩ খুটাব্দে, বথ্তিয়ার খিলিজি গৌড় আক্রমণ করিলে, লক্ষণ नन थिएकि वात्र पित्रा भगात्रन कतित्रा, नवदीत्र व्यागित्रा वाग कतित्राहित्वन। ক্রির্বিতন নুবদ্বীপ, বর্ত্তমান নির্ব্বীপের সার্দ্ধ-ক্রোপ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ণ। উহার বলাল-দীঘী নামক স্থার্ঘ বাপী ও রাজবাটীর চিহ্নাতা বর্তমান ছে ; কিন্তু প্রকৃত নগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পূর্বতন নবদ্বীপের ধ্বংসের রে, অধুনাতন নব্দীপ কয়েক শতাকী পর্য্যস্ত, সামাক্ত প্রাম মাত্র**িছিল।** ষোদশ শতাক্তি একজন সিদ্ধ প্রথ, বর্তমান নবদীপে আসিয়া, একটী ক্রখট স্থাপন করতঃ, দেখী পূজা করিতে আরস্ক করেন। তহুপদক্ষে, নানা নের লোক, সেই মহাপুরুষকে দর্শন ও দেবীর পূজা প্রদান করিতে আসিত। হাতেই এই স্থান ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রাসিদ্ধ ও এক প্রকার তীর্থ বলিয়া রিগণিত হয় 🗈 পরিশেষে, পঞ্চদশ শতাকীতে বর্ত্তমান নবদীপবাসী বাহ্নদেব কভৌম নামক জনৈক মহামহোপংধ্যায় অধ্যাপক, উহার নিকটস্থ দ্যানগর গ্রামে এক চতুস্পাঠী স্থাপন করেন। চৈতন্ত, রঘুনাথ রোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সার্বভৌম ও শ্রীপদ গোসামী প্রভৃতি ামহোপাধ্যার পণ্ডিতগণ, এই খ্যাতনামা মহাপণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। 🚆 সমস্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সময় হইতে, নবদীপ সংস্কৃত লোচনার সর্বাধান স্থান হয়। চৈতন্তের বিষয়ভূমি ব্রিয়াও, বৈষ্ণব ায়ও, ইহাকে এক মহাতীর্থ বলিয়া গণনা ক্রিয়া থাকে। ফলজঃ বাস্ক্-ার্কভোমের সময় হইতে, ইহা বিদ্যার জ্যোতিতে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি শভ । কিন্তু তৎকালে, উহা কাশীনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারভুক্ত ব্ৰংসকত নামে কথঞ্চিৎ বিখ্যাত হইলেও, তৎকালপ্ৰানিদ্ধ কুশদীপের

नार्भि श्रिति रुख। त्मरे बंखरे, महामि त्र तृनाथ भितामिन, श्रित्म श्रित विमान कार्म, जार्थ क्महीरणत नाम श्रेर्म क्तिम, स्वीय क्मार्थि क्वीरणत नार्मास्य क्रियाह्न। श्रीतर्भात्म, कामीनार्थित वश्म मार्थिक देखन क्षिण श्रेर्म निर्द्धक छ निष्ण ह हरेया जारेरम श्रीत श्रीत क्रिया मार्थिक देखन क्षिया क्रिया थारक, उपन नवदी प्रमार्थि श्रीति हरेर जात्र हम श्रीत क्रिया क्रया क्रिया क्

ইহার উপর আবার, ভবানন মজুনারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা রামকৃষ্ণ, এই সময়ে তদীয় অধিকার মধ্যে নবছীপ সর্বপ্রধান ও স্থাসিদ্ধ স্থান দেখিয়া, আপনাকে নবছীপাধিপতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে জারম্ভ করেন এবং তাঁৰার উত্তর পুরুষেরাও সেই নাম ধারণ করেন। ইহাতেও নবগীপ সম্বি বিখ্যাত হয় এবং কুশদীপ অন্তঃসারশ্ভ হইয়া, ভদ্ধ নাম মাত্র অবস্থান ক্ষিত্র নব্দীপের অন্তর্ভ আকে। কিছু এ ব্রমত্ত্বেও কুশদীপ, নব্যে মধ্যে বে সক্ষ প্যাতনামা স্থা প্ৰাক্তিক ক্ৰিতে লাগিলেন, সেই সকল স্পণ্ডিত কুশ্ৰীপের সমুজ্জন মুখচন্দ্র নবদ্বীপের স্মৃতিপটে অফুক্রণ জাগরক রাখিলেন। তাহাতেই, কুশ্রাপ তাঁহাদের এরাজ্যের অন্তর্কু বলিয়া, তাঁহারা আপনাদিপকে বিশেষ শাঘাবান্ মনে করিতে লাগিলেন এবং কুশহীপকে আপনাদিগের বিশেষ অন্তরীক ৰণিয়া বিবেচনা করিলেন। ক্রমে এই সমুদ্ধ প্রবল হইয়া, ধ্রবাহিক স্ত্রেও পরিণত হইল জবং উভয় ভূকামীতে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে নাগিল। এইরূপে, কুশদীপ নবদীপের সহিত ওত্তপ্রোভোভাবে সংমিশ্রিত হ্ইয়া, নবদ্বীপেরই একাঙ্গ হ্ইয়া আগিল। ফ্লডঃ, কুশ্দীপ সুমাক বে অতীব প্রাচীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা ত্রয়োদশ ্ৰিক চতুৰ্দশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ শুতাব্দীতে দোৰ্দ্বও প্ৰতাপ সহক্ষারে পরিচালিত হইয়া, যোড়শ শতাকীর শেষভাগে, কাশীনাথ রায়ের শাসন সমরে নিস্তেজ ও নিবর্বীর্য্য হইয়া পড়িয়া, নবদ্বীপের কুক্ষিগত হইয়াছে। • তৎপরে, ভবানন্দের সময় হইতে, ইহা পুনরায় নবদীপের উন্নতিস্রোত অফুসরণ করিয়া, মহারাজ গিরিশচক্রের সময়ে, এক রম্য কীর্ত্তিনিকেতনে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু ভাহার পরেই, টুকা যে কি ভীষণ অবনতির পথে ইবিত হইয়াছে, তাহা বৰ্ণনাতীত।

ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভবনিশ মন্ত্ৰুলার ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারত সমাট আহাঙ্গীরের নিকট হইতে, নদীয়া, মহৎপুর প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার জ্মী-দারীর ফারমাণ ( সনন্দ ) প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্বের, নদীয়া কাশীনাথ রাম নামক ভূসামীর অধিকার ভুক্ত ছিল। কাশীনাথ রায় প্রতি বংসর ৩৯৪১।১ - টাকা রাজন্ন প্রদান করিতেন। এই কাশীনাথ রাষের অবর্তমানেই, নদীয়ার জনী-দারী ভবানদের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাছি বে, তৎকালে উলেখরের জমাদার কাশীনাথ রাজ ব্যতীভ, বিতীক কাশীনাথ রার নদীয়া পরগণার ভূষামী ছিলেন না। স্তরাং আমাদের জনশ্ৰতির কাশীনাথ রায়ই, যে ইতিহাসের কাশীনাথ রায়, তাহা পাবিস্থাদিত। ৰীহা হউক, আমরা কাশীনাথের নাম ও অট্টালিকার ভগাষশেষ ভিন্ন, তাঁহার আর কোনও বিবরণ পাই নাই। সেইজন্ত, তাঁহার আর কোনও বিবরণ লিপি-ৰদ্ধ করিতেও পারিলাম না। কিন্ত তাঁহার পরবর্তী কুশদীপ ভূসামী, তদীর প্রিশ কর্মচারী রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশদের বিবরণ অনেক প্রাপ্ত হইরাছি। সেই কারণ বৰতঃ, আমরা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সময় হইছে, কুশ্ছীশেয় ইতিহাস বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ফলতঃ, রাঘ্ব সিধান্তবাদীশ মহাশ-ষের পূর্বে, কাশীনাথ রাষের বংশীয়গণ যে বছকাল ধ্রিয়া, দোর্দগুপ্রভাপে আ-নবন্ধীপী কুশৰীপ সমাজ পরিচালন করিয়াছিলেন এবং রবুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও, যে সেই সময়ে আবিভূত হইয়াছিলেন, ইহা অভাস্ত নিভা সভা।

বলা আবশুক, কুশদীপের আমৃল ইতিহাস আমাদিপের একমাত্র লক্ষ্য বটে; কিন্তু জনশ্রুতি অবলখন করিয়াও, বে অংশের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া বায় না, আমরা অগত্যা সে অংশ ত্যাগ্র করিয়া, জনশ্রুতি ও ইতিহাস অবলখন করতঃ, যাহার মূল কিয়ৎ পারিমাশেও অবধান্ত্রণ করিতে পারিয়াছি, এত্বে ভাহাই প্রকাশ করিতেছি।

# দিতীয় অধ্যায়।

#### কুশদীপ।

অবেশবের কাশীনাথ রায়ের নিকট একজন যোগসিদ্ধ মহাপণ্ডিত কর্ম্ম চারী ছিলেন। ই হার নাম রাঘব সিদ্ধান্তবাসীশ। **উ**বিষ্যতে ই হার বংশধ্রগণ চৌধুরীবংশ কামে বিখ্যাত হন। আদিশ্র রাজার বজ্ঞকালে, কান্তক্জ হইতে 🕶 পঞ্চ আক্ষণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইনি ভাঁহাদিগের অন্ততম, দক্ষের বংশো-ত্তব। দক্ষের পুত্র হড়োগ্রাম নিবাসী কাকত্য হইতে অষ্টম পুরুষ উত্তীর্ণ হইক্টে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বধাহানে জামরা ইহার এক্ বংশক্রিক্রি क्तिगाम। देनिर रेहोग्राप्तत कोन्ति अभीमात वरानतगरनत जानि श्रूप्तक ইনি কানীলাধ রারের প্রসাদে ইচ্ছাপুরে বাস করিয়া, স্বকীয় অলোকিক ক্ষমতা ও দ্বাচার বলে, ইচ্ছাপুর ও তৎদ্রিহিত স্থানের অ্মীদারী ক্রায়ত করেন এবং ইহার সন্নিকটবর্ত্তী করেক থানি গ্রামের রাঢ়ীয় ব্রা**ন্ধণ গণের মহিত** কন্তাপুত্রের আদান প্রদান সম্পাদন ও এক পংক্তিতে আহারাদি সমাপন করিয়া, একটী সমাজের একাধিপতি হন। সাধারণতঃ সেই সমাজকেই কুশবীপ সমাজ কহে। কিন্তু আমর্রী নিশ্চর বলিতে পারি না যে, এই সমাজ রাঘ্ব সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশন্ন কর্তৃক, কি তৎপূর্বে কাশীনাথ রায় মহাশ্রের বংশীরগণ কর্তৃক, প্রতিষ্ঠিত। ফলতঃ অনেকে অনুমান করেন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশ্রের পূর্কেও, এই সমাজ বিদ্যমান ছিল। তবে, নিদ্ধান্তবাগীশ মহাশন ইহার অধিপতি रहेशा, हेरात वहल উৎकर्य माथन करतम अवर छ९भद्धा छतीय वःगधत्रभव अतम् চেষ্টা ও বত্ন সহকারে, ইহাকে মহীয়সী কীর্তিমেখলায় পরিবেষ্টিত করিয়া দেন !

কুশনীপের অবস্থান সমন্ধে, আবার কেছ কেছ বলেন, নবদীপাধিপতি।
মহারাজ ক্ষচন্দ্র, স্থইজন্ও অপেকা বৃহত্তর, ৮৫০ বর্গজোশ পরিমিত যে বিশাল
ভূভাগের স্থামিত্ব লাভ করেন, তাহাই চারি সমাজে বিভক্ত হইরাছিল। এই
বিস্তীর্ণ জনপদের কোন্ প্রদেশ ক্ষেন্ সমাজের অন্তর্জারী, একণে ভাহার কোন
নিদর্শন পাওয়া যার না। কিন্তু এই ভূভাগের উত্তর প্রদেশ অগ্রদ্বীপ সুমাজ,

মধ্য প্রদেশ নুবরীপ সমাজ, দক্ষিণ প্রদেশ চক্রনীপ সমাজ এবং পূর্ম প্রদেশ কৃশরীপ সমাজের অন্তর্কার্তী ছিল। স্তরাং মহারাজ কৃষ্ণচক্রের সময়ে, তাঁহার জমালারী যে চৌরাশি পরগণা অর্থাৎ ৪৯ পরগণা ও ৩৫ কিস্মরে বিভক্ত ছিল, উহাদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ নাটাগড়ি, আমার নগর, উন্থড়া, চারঘাট, থাজরা, আমারপুর, খোশদহ প্রভৃতি কয়েকটী পরগণা কৃশরীপের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি, কি জন্ত বে ক্ষচক্রের রাজ্যের পূর্বাংশ কৃশরীপ বিলয়া উল্লিখিত হইরাছে, আমরা ভাহা নিশ্চর বলিতে পারি না। তবে তৎকালে কৃশরীপ সমধিক প্রাসিদ্ধ ছিল বলিয়া, ক্ষচক্রের রাজ্যের পূর্বভাগ এই নামে অন্তিহিত হইয়া থাকিবে। আপাততঃ নিয়লিখিত কয়েকথানি গ্রামই কৃশরীপ সমাজের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ডে সমাজের রাজ্যণ নিমন্ত্রণ করিলে, নিয়লিখিত কয়েকথানি গ্রামের রাজ্যণই সভাস্থ হইয়া থাকেন। উক্ত গ্রাম কয়েকথানির নাম বথা;—ইচ্ছাপুর, খাঁটুরা, হয়ণালপুর গোবর্ডাঙ্গা, গোপুর, প্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছি বালিনী, জলেখন, যোযুগুর, বেড়ী ও রামনগর।

এথনকার অবস্থা যাহাই হউক, ইতিপুর্বে কৃশ্যীপ বে বহবৈত্তার, সমবিক
সম্মত ও নবহীপাধিপতি মহারাজগণের অধিকত রাজ্য ছিল, তিঘিরের কমীদার
সন্দেহ নাই। রাঘব দিলান্তবাগীশ ও তদীর বংশধরগণ ইচ্ছাপ্রের কমীদার
ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নবঘীপাধিপতিগণেরই অধীন ভ্যাধিকারী
ছিলেন। জনশ্রতি ও ইতিহাস উভরেই দেখিতে পাওয়া যার, কৃশ্যীপ ওতপ্রোত্যোভাবে নদীয়ার সহিক্ত সংমিশ্রিত ছিল এবং কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি
কি সামাজিক আচার, কি সমাজ শৃত্যালা, সকল বিষরেই কৃশ্যীপ, নবঘীপকে
বেমন প্ররা ও যর সহকারে, দেখিকেন, নবঘীপও তেমনই কৃশ্যীপকে শ্রুমা
ও স্নেহচক্ষে দর্শন করিতেন। ক্রিতীশবংশাবলী চরিতে কৃশ্যীপ নামে নবঘী,প
রাজ্যের একটা প্রধান নগরেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা
আজি কালি কৃশ্যীপ মধ্যে "কৃশ্যীপ" নামে কোনও নগরই দেখিতে পাই
না। অথচ, বে স্থানে ইচ্ছাপ্রের নামোল্লেখ আবস্তুক, আমরা সেই স্থানেই
কৃশ্যীপির নাম গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে স্পই। স্ত্রাং ইচ্ছাপ্রের মেক্রণও
বা ক্রেভ্সি ইচ্ছাপ্র ও তৎসন্নিহিত স্থানের উল্লেশ্ট যে সে নাম গৃহীত

হইরাছে, তাহাতে কোনও সন্দেই নাই। বিশেষতঃ আজি কালি খাঁটুরা, গোবরভাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, গৈপুর প্রভৃতির সাধারণভাবে নামোলেশ করিবার সময়ে, সুশ্দীপ আখ্যাই পরিস্থীত হইরা থাকে এবং ঐ সমস্ত গ্রামের অধিবালিগণকেই আজি কালি সাধারণতঃ "কুশ্দীপবাসী" বা "কুশদহে বাদাশ" বলা হয়। ইহাতেও স্পষ্ট বোধ হয়, ইচ্ছাপুর ও তৎসন্নিহিত জনপদের স্থানরণ নামই তৎকালে কুশ্দীপ ছিল এবং সেই নাম হইতে ইহার অন্তর্গত, পার্শ্বর্জী ও সন্নিহিত নবদীপাধিপজি মহারাজগণের প্রবাঞ্চনত্ব অধিন সাম্রাজ্য কুশদহ সমাজ নামে আখ্যাত হইত।

৩৫ কিস্মথ অর্থাৎ পুরগণার কিরদংশ বথা ; হালিসহর, হাজরাথালি, পাইকান, মানপ্র, কলিকাতা, আমিরাংদি, আমিরপ্র, খোশদহ, আনারপুর, বালিমা, পাইকহাটি, বালান্দা, কাথ্লিরা, নাইহটি, আমিরা, পারধ্লিরাপুর, মুর্কাই, নমক ও মোন, ধ্লিয়াপুর, ফ্রাজপুর, জরপুর, ভাল্কা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিল্কি, ডালা, কটিশালি, শোভাবালী প্লাসী, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবিসংহপুর, হাট আলমপুর, সিলেসপুর ও আকদহ।

এই রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে কবিবর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,---

त्रात्वात উखत गीमा मूत्रिक्नावार, शिक्टियत मीमा शक्षा, खाशित्रेषी थाए १ एक्टियत भीमा शक्षामाश्रत्तत थात, श्र्विमा श्रृताश्रद्ध, तूष्श्रकाशात ।

বস্তত: নবছীপরাজ্যের সীমা উহাই ছিল। একণে এই রাজা ইন্ন প্রপান, মুর্নিলাবাদ, বশোহর, বর্দ্ধান, ও নদীরা এই পাঁচ জিলার বিভক্ত হইরাছে। ইহাতে ভাগিরতী, জলসী (ধড়িরা), ইছামড়ী, ভৈরব, রারমজল, চুর্নী, বসুনা এবং আরও কতক্তলি ছোট ভাটি নদী ও বামোড় আছে। ইহার প্রান করিও গ্রাম শাজিপুর, নবছীপ, কুক্নগর, হালি-

<sup>\*</sup> নবছীপ রাজগণের অধিকারত উনপঞ্চাল প্রগণা হুগা:—নভীরাং উণড়া, পাঁচনএর, মানপ্র, ম্লগড়, বাগোরান, মহৎপ্র, রারপ্র, ত্লভানপ্র, ত্লভান বেলারপ্র, উল্লেখ্য, বিরনগর) সীহাপ্র, হতেপ্র, লেগা, মালপদহ, উনরপ্র, গড়ইটবি, রারসা, লাক্র-প্র, ভাল্কা, নঞ্জা, নাজ রারি, এল্বিরা কানিমপ্র, গরালপ্র, আলানিরা, মহিবপ্র, ইস্লারপ্র, থাড়িজ্ডি, মাম্লপ্র, কলারোরা, এস্কহিলপ্র, শান্তিপ্র, রাজপ্র, নাটা-গড়ি, আমিরনগর, মগুণ্ডা, আলমপ্র, ক্থরালি, চারঘাট, থাজরা, হলদহঁ, ইন্রথালি, থালিশপ্র, ভাৎসিংহপ্র, বেলগাঁও, আবাড়নেনী, বৃড়ন ও থানপ্র।

এই জনপদ অভীব বিস্তীর্ণ ছিল। ইহাক্সপরিমাণ ফল ১,০৯,৪৪৯ বর্গ বিষা বা ৫৭ বর্গ মাইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউ নদীয়া জেলা ৭২ ভাগে বা পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণার যে রাজ্য সংক্রাস্ত বিবরণ প্রদান করেন, তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে এই পরগণায় ১৫ থানি গ্রাম বা মৌজা ছিল। যথা; (১) জলেশ্বর ( সাভবেড়িয়া সম্বলিড); (২) ইচ্ছাপুর (শ্রীপুর ও মাটিকোমরা সম্বলিত); (৩) মলিকপুর, (৪) নাইগাছি, (৫) বালিনী, (৬) গৈপুর, (৭) গোবরডাকা, (৮) বেড়গুম, (৯) ঘোষপুর, (১০) চারঘাট, (১১) গমেশপুর, (১২) খাঁটুরা) (হরদাদপুর সম্বলিত) ; (১৩) বেড়ী (রামনগর সম্বলিত); (১৪) ভূলোট (রামচন্ত্রপুর সম্বলিত), (১৫) চৌবাজিয়া। ্এই সকলের মধ্যে চৌবাড়িয়া গ্রাম থানি মধ্যে কুশদীপের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু বছপূৰ্কে উহা কুশন্তিপের অন্তর্কান্তী ছিল বলিয়া, আজি কালি পুনরার উহা কুশ্বীপের অন্তর্গত হইয়াছে। এই কুশ্বীপ প্রগণার বার্ষিক রাজস্ব ১৮,৯৮৭ টাকা। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ন্যুনাধিক ৯,৪১০ মাত্র। অধুনা ইহা নদীয়া ও চবিষশ প্রগণা জেলার অস্তর্ভ হইয়াছে। নদীয়া জেলার প্রধান রাজকীয় স্থান বনগ্রাম; চিঝিশ পরগণা জেলার প্রধান রাজকীয় স্থান ব্সিরহাট ছিল, কিন্তু আপাততঃ উহা বারাসত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে, এই অঞ্চল এক স্থবিস্থত শ্যামল শশুক্তের বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির এই বিশাল শ্যাম প্রাবাবের ক্ষেন কোন স্থান এক এক থানি গ্রাম ও বিবিধ বৃক্ষরাজির স্থমোহন কৃঞ্জকাননে পরিশোভিত এবং বহুতর নদী, বিল, থাল ও অক্যান্ত জলাশরে স্বতঃই বিভাজিত। এ প্রদেশের মধ্যে কোনও পাহাড় বা গিরিমালা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল স্থানই অত্যক্ত শ্রামল শশু কেতে সমাকীর্ণ; মধ্যে মধ্যে নদী, বিল খাল প্রভৃতি এক একটী জলাশরে বিভাজিত। বর্ষা হীন সময়ে এখানে প্রায়ু ত্রিশ

সহর, কলিকাতা, অগ্রদীপ, চক্রদীপ, কুশ্দীপ, বহিরগাছি, শীনগর, গোপালনগর, প্রভৃতি এবং প্রধান গ্রন্থ, লান্তিপুর, কলিকাতা, কৃষ্ণাপ্র, হাস্থালি, নংশীপ ও চক্রদীপ ছিল। পুরে, নবহাপ, কুশ্দীপ, ভাটপাডা, কানালপুর, কুমারহট, শান্তিপুর, উলা, বহিরগাছি, বিষ পুরুরণী, বিষ্ণাম প্রভৃতি কতিপয় স্থানে অনেক টোল চতুস্পাঠী ছিল এবং অনেক মহা-মহোপাধায়ে পণ্ডিত এই সকল ছান হইতে প্রাত্ত্তি হইয়া, বঙ্গণেগ্র উজ্জল করিয়াছিলেন।

ফিট নিম্নেজন পাওয়া যায়। এতদঞ্জনের সাধারণ উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে অন্ন ৪৬ ফিট। সিভিন সার্জন সাহেবের বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থানের বার্ষিক ভাপ পরিমাণ পড়পড়তা ৭৭° ডিক্রি এবং বারিপাত বা বর্ষাফল গড়পড়তা ৬৫ ইঞি।

নদী।—কৃশ্দীপ সর্বপ্রকারেই নদীয়ার নিকট ধানী ও সমস্তে সম্বন্ধ; স্থানাং প্রকৃতিদেবী নদী সম্বন্ধে বে কৃশ্দীপকে নদীয়ার প্রসাদভোগী করিবন না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হর, স্বনেকেই অবগত আছেন যে, ভাগিরথী, থড়িয়া (জলঙ্গী) ও মাথাভাঙ্গা এই তিনটী শাখানদী নদীয়ার নদী বলিয়া সর্ব্যন্ত পরিজ্ঞাত এবং এই তিনটী নদ্মীই গলার মৃল্পাথা পদ্মা হইতে নিংস্তা। আমরা এইস্থানে নদীয়ার অন্তর্গত গল্পার মৃল্পাথা পদ্মাও উহার তিনটী শাখানদীরই গতি বর্গন করিতেছি। পাঠকগণ উহা দেখিলেই ব্ঝিতে পারিবেন, কৃশ্দীপের যমুনা নদী ও নদীয়ার শাখানদীত্তর, ক্লার মৃশ্পাথা পদ্মার সহিত্য কিরূপ সম্বন্ধ এবং এ সকল নদী ও উহাদের তীরবর্তী নগর সকল দারা কুশ্দীপ কিরূপ লাভবান হইয়া থাকে।

পদা।—নদীয়ার উত্তর প্রান্তে, যে স্থানে জলঙ্গী পদা। হইতে বিশিষ্টা হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পদা। পূর্বেবাহিনী হইয়া, কুষ্টিয়ার কিছু পূর্বে পর্বাছিন নদীয়ার জভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

ভাগিরথী।—ভাশিরথী নদীরার অন্তর্গত পলাশীর ভীষণ ক্ষেত্র বিধোত করিয়া, কালিগঞ্জ, কাটোয়া, অগ্রন্ধীপ, স্বরূপগঞ্জ, নবদ্ধীপ, শান্তিপুর, কালনা, চাকদহ, স্থাপার, কাচড়াপাড়া. হালিসহর প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পূর্বতীরে চবিবশ পরগণা ও পশ্চিমকূলে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা রাথিয়া, সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গুসাগরের সহিত মিলিভা হইয়াছে। ফলভঃ ভাগ্লিরথী নদীয়ার পশ্চিম দীমা বহিয়াই প্রবাহিত হইতেছে।

জলঙ্গী।—জলঙ্গী পদ্ধা হইতে নিঃস্তা হইয়া, অতীব বক্তভাবে কিছুদ্র পর্যান্ত নদীয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত বহিয়া গমন করতঃ, রুফ্টনগর ভেদ করিয়া, নবদীপের অপর পারে ভাগিরখীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সঙ্গমন্তন ইইতেই ভাগিরখী হগলী নদী নাম গ্রহণ করিয়াছে।

মাথাভাঙ্গ।—যে স্থানে জনজী পদা হইতে বিশিষ্টা হইয়াছে

ভাহার দশ মাইল দক্ষিণে আসিয়া, মাগাভাকা পদা হইতে নিঃসারিতা হইরাছে এবং প্রথমে ইহা কিয়দ,র পর্যান্ত দক্ষিণ পূর্কাভিস্থে গমন করিয়া, ভাবশেষে অতীব তির্যাকভাব অবলখন করতঃ দক্ষিণ পশ্চিমাভিস্থী হইয়া, রামনগরে উপস্থিত হইয়া, পরে, নবদীপ রাজগণের ভূতপূর্বে রাজধানী মাটিয়ারির নিকটে যে স্থানে মাথাভাঙ্গার অর্দ্বস্তাকারের বাঁক উৎপন্ন হইয়াছে, ভাহারই পূর্বভীর হুইতে কবতক্ষ বা কপোতাক্ষ নামক শাখা দক্ষিণ পূর্বাভিমূখী হুইয়া যশোহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং মেকেশপুর, কোটটাদপুর ও চৌগাছার মধ্য দিয়া, ঝিঁকারগাছায় হরিহর নদের সহিত মিলিতা হইয়াছে; পরে, গদধালি, विस्मारिनी, ठाना, क्रिनम्नि, कांग्रिभाषा, ठामशानि ७ প্রভাপনগরের मध ুদিয়া, সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তথার নানা শাখার বিভক্ত হইয়া, বঙ্গোপদাগরে পতিত হইর্নাছে। এদিকে, মাথাভাঙ্গা রামনগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া রুঞ্চগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। পরে, চূর্ণী ও ইছামতী এই ছই শাখাস বিভক্ত হইয়াছে। চূর্ণী দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া, সাম-কোরানী, উলা ও রাণাঘাটের তিতর দিয়া হরধামের নিক্ট ভাগিরথীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এদিকে ইছামতী ক্রমাগত দক্ষিণপুশ্চিমবাহিনী ইইয়া, গোপালনগর, বনগ্রাম ও চাঁছড়িয়ার মধ্য দিয়া আসিরা চারঘাটের কিঞিৎ পূর্বে ব্যুনার সহিত মিলিতা হইয়া ইছামতী নাম পরিগ্রহ করতঃ কলিক, বাছড়িয়া, ভারাগণিয়া, বসীরহাট, টাকি, হাঁসানাবাদ ২৭ দেবহাটার মধ্য দিয়া কালিগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। পরে, উহারই অনতি নিকটে বারকুলিয়া, কালিদ্দী ও ইছামতী এই তিন শাধায় বিভক্ত হইয়া, সুদ্দরবনে প্রবেশ করিয়াটে; পরে, তথায় নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া. বঙ্গোপদাগরে পতিত হইতেছে!

ষম্না নদী। পৌরাণিক মতামুসারে ষম্না নদী হরিদার হইতে উৎপন্ন
ইইরা, উত্তর প্রয়াগে ( মৃক্তবেণী বা এলাহাবাদে ) গঙ্গার সহিত মিলিতা
হইয়াছে। পরে দক্ষিণ প্রয়াগে (প্রহান হদের দক্ষিণাংশে মৃক্তবেণীতে )
গঙ্গা হইতে বিলিন্টা হইয়া কাচড়াপাড়ার নিকটে বাগের খাল ভেদ করিয়া,
ক্রনাগত পূর্বাম্বী হইয়া, সোনাখালি, বীকুউ, চৌবাড়িয়া, সাতবেড়িয়া, জলেখর
ধর্মপুর, শ্রীপুর, মাটকোময়া, নাইগাছি, ইলিকপুর, ইচ্ছাপুর, বালিনী, গৈপুর,

গোবরভাকা, পর্টেশপর, বোষপুর ও চারঘাটের নিয় দিয়া, চারঘাটের কিছু পূর্ব্বে ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইরাছে। কুশ্দীপের অনেকগুলি প্রামই ইহার তীরবর্তী ও নিকটস্থ। কুশ্দীপে এই বম্না ব্যতীত নৌকাদিগমনোপঘোগী অন্ত কোন নদী দেখিতে পাওয়া বায় না। ইহার সহিত আরও হইটা নদী সন্ধিলিতা হইরাছে। উহাদের মধ্যে একটার নাম টেকরার ধাল এবং অপরটী চাল্লিয়া। টেকরার ধাল আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিছু চাল্লিয়া একণে বিল্পু হইরা বহুতর বিল থালে পরিণত হইয়াছে। কিছু পূর্বে এই উপনদী বেমন বরুলোতা, তেমনই বৃহৎ বৃহৎ নোকাদি গমনাগমনের উপযোগিনী ছিল। বে অংশ আজিও চাল্লিয়া নায়ী জ্লাভ্মিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক ভয় নোকাদি গাওয়া গিমা থাকে। কথিত আছে, পূর্বের্ব এই নদী পার হইবার সমন্ধ এক দিনের আহারোপবোগী চাউল ও ইড়ি লইয়া বাইতে হইড। তজ্জ্রেই ইহায় নাম চাউল্হাঞ্জিয়া বা, চাল্লিয়া ছইয়াছে। খাঁটুয়ায় পূর্ব্ব আতে বে বামোড় দেখিতে পাওয়া বার, অনেকেই বলেন, তাহা, এই চাল্লিয়ারই অংশ বিশেষ এবং উহাই কঙ্কণাকায়ে মেদিয়া নামক স্থান বেইন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া উহার নাম কছণা হইয়াছে।

চার্থাটের পূর্বাংশে যম্না ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইরাছে বটে, কিছে পৌরাণিক মতে জনেকের বিখাদ বে যম্না ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইরা গলার জার শ্বরং বুলোপনাগরে পতিত হইরাছে। তজ্জল, টাকীর নিম্নে বে শ্রোত্থিনী প্রবাহিতা হইতেছে, তথাকার লোক তাহাকে ইচ্ছামতী না বলিয়া ব্যুনা বলিয়া থাকে। তত্রত্য জাধিবাদিগণের বিখাদ বে, টাকী ও প্রীপুরের নিম্নন্থা নদী, যম্না ও ইছামতীর সম্মিলিত শ্রোত । শ্রীপুরের নিম্ন দিয়া যে শ্রোত গমন করিয়াছে, তাহাই ইছামতীর শ্রোত এবং টাকীর নিম্ন দিয়া যে শ্রোত গমন করিয়াছে, তাহাই ব্যুনার শ্রোত। জারাক্রের সময় এই শ্রোতশ্বিদীয় মধ্যস্থলে একটা জলের রেথা পরিদ্ধি হইয়া থাকে। লোকে উহাকেই উভন্ন নদীর পার্থক্য-নির্মাপকা রেখা বলিয়া নির্দেশ করে। এতন্তিয়, প্রীপুরের কোন ও হিন্দুর প্রাণ বিয়োগ হইলে, প্রীপুরের লোকেরা তাহার সংকার শ্রীপুরে না করিয়া, তাহার শব নৌকাবোগে টাকীতে লইয়া পিয়া থাকেন এফ টাকীর পারেই তাহার দাহকার্য্য সম্পুর্ণ করেন। ইহাতেও স্পন্ত প্রতীর্মান ক্ইতেছে

মুক্তবেণীর বিশ্বোগ স্থল হইতে ষমুনা ভাগিরখী হইতে বিশ্লিষ্ঠা হইয়া, চার-ঘাটের পূর্বে ইচ্ছামতীর সহিত সন্দিলিতা হইয়া এক খোগে সাগরসঙ্গমে গমন করিলের্ড, উক্ত সন্মিলিত প্রোতের নাম ইচ্ছামতী হয় নাই। উহা উভন্ন নদীরই সন্মিলিত প্রোত।

যাহাহউক, আজি কালি নিজ যম্না অর্থাৎ ভাগিরণী হইতে চারঘাটের প্রাংশত্ব নদীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে প্রভালা চড়া পড়িয়াছে যে, বর্ষাকালেও নৌকাযোগে এই নদী বহিয়া গোবরডালা হইতে ক'চড়াপাড়া বা মদনপুর যাইতে পারা যায় না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আনেকেই গোবরডালা হইতে নৌকাযোগে এই নদী দিয়া মদনপুরে গমনাগমন করিতেন এবং তথা হইতে ইপ্তার্গ বেঙ্গলার্জনাও ছায়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই যাইতে পারিতিন। কলিকাতা হইতে অনেক বাণিজ্য পোতও তথন এই পথে গমনাগমন করিত। এতন্তিয়, স্থান্থবনের মধ্য দিয়া খাল পথে হাসনাবাদ উত্তীর্গ হইয়া টাকীর পথেও লোকে কলিকাতা হইতে গোবর-১ ডালার আগমন করিত। নানাবিধ, পণ্যজ্ঞান্তও তথন এই পথে কলিকাতা হইতে গোবর-১ ডালার আগমন করিত। নানাবিধ, পণ্যজ্ঞান্তও তথন এই পথে কলিকাতা হইতে গোবর-১ ডালার আগমন করিত। কিন্তু আজি কালি এক থানি জেলে-ভিলীও এই পথে গতায়াত করিতে পারে না।

তৈরব নদ। আমরা আর একটা নদীর নামও শুনিতে পাইরা থাকি।
সেই নদীতীরত্ব কোন কোন নগরের সহিত্ত আমাদিগের কুশ্দীপবাসী ব্যবদায়ী তান্দ্লীগণের অনেক ব্যবসা কার্য্য নির্নাহ হয়। উক্ত নদী তৈরব নদ
নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত নদ চৌগাছার কিছু উত্তরে কবতক্ব হইতে নিঃস্থতা হইয়া,
দক্ষিণপূর্ব্য সূথে পমন করত যশোহরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।
এক সময়ে এই প্রোত্তরতী যশোহর জেলার বাণিজ্যোপযোগিনী প্রধান নদী
ছিল; কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেব ভাগে উহার মূলদেশে চড়া পড়িতে আরম্ভ
হয়। আজি কালি যদিও ইহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে, তথাপি
বাসন্তিয়ার নিয় পর্যান্ত উহা গ্রীম্মকালে এককালে শুদ্ধ হইয়া য়ায় এবং ভীষণ
বর্ষাকালে থাল অপেক্ষা অধিক প্রশন্ত থাকে না। যশোহরের অনতি দূরবর্ত্তী
বাসন্তিয়ার নিয়ে আজিও ইহা সমধিক প্রবল ও ইহাতে অনেক দেশীয় পণ্যজাতপূর্ব্ব নৌকাদির স্মাগম দেখিতে পাওয়ান যায়। ইহার তীরে যে সকল

বন্দর ও বাণিক্যস্থান আছে, তাহাদিগের মধ্যে মশোহর, রাজহাট, রূপদিরা বাসন্তিয়া, নপাড়া, ফুলতলা, সেনহাটি, খুলনা, সেনবাজার, আলাইপুর, ফ্রির-হাট, বাগেরহাট ও কচুয়া প্রধান।

হরিহর নদ। যশোহরের আর একটা নদীর সহিতও কুশদীপবাসী ব্যবসায়িগণের বিশেষ সম্বর্ধ দেখিতে পাওয়া বায়। এই নদ পূর্বে ঝিঁকারগাছার
উত্তরে কবতক হইতে বহির্গত হইয়া, দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে গমন করতঃ, মিণিরামপুর ও কেশবপুরের নিম্ন দিয়া, ভদ্রা নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহার
মূলদেশও ভৈরব নদের স্থায় এককালে মজিয়া গিয়াছে এবং মিণিয়ামপুর
অঞ্চলে উহাতে এক্ষণে আবাদ হইতেছে। মূল নদীগর্ভ এক্ষণে এক বিলে
পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেশবপুর হইতে ত্ই ভিন মাইল দুরে
জোয়ারের সময় এই নদীতে নৌকাদি গমনাগ্মীন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বমুনা নদী ভিন্ন, কুশহীপে বামোড়, থাল ও বিল অনেক দেখিতে
পাওদা বাদ। দেই লকলের মধ্যে খাঁট্রার বামোড়, রামনগরের বামোড়, ড্নোর বামোড়, কুলের বিল, বায়সার বিল, রুরের বিল, রুরাথাল ও চালুন্দিযার বিল প্রভৃতি প্রধান। এই লকল থাল ও বামোড়ে অনেক মংভা পাওয়া যার।

মংশ্বব্দা।—এথানকার কোন এক প্রামের সমস্ত অধিবাদী শুদ্ধ ধীবরের ব্যবদা করিয়া জীব্রিকা নির্মাহ করে না। প্রায় অধিকাংশ প্রামেই হই চারি ঘর ধীবর বাস করিয়া থাকে। কুশদীপের প্রায় সকল বামোড় ও বিল থাল হইতেই মংশ্র ধরা হইয়া থাকে। ইছামতীতে এই কার্য্য অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে তথা হইতে প্রায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক ইলিশ মংশ্র এত-দঞ্চলে আমদানি হয়। ইলিশ মংশ্রের কার্য্য বর্ষাকালে আরম্ভ হইয়া প্রধানতঃ শীতের প্রাক্তাল পর্যান্ত চলিয়া থাকে। এই প্রদেশের কোন কোন ধীবর শুক্তি ও লোগা মংশ্রের ব্যবসাও করিয়া থাকে। মংশ্রের ব্যবসার নিমিত্ত প্রত্যেক বামোড় ও বিল থালের অধিস্থামিগণ স্ব স্থ জলকর কোন এক নির্দিষ্ট হারে জমা দিয়া থাকেন। ইহাতেও জাহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্ত হারে জমা দিয়া থাকেন। ইহাতেও জাহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্ত হারে জমা দিয়া থাকেন। ইহাতেও জাহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্ত হারের জমা দেয়া থাকেন। ইহাতেও জাহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্ত হারের জমা দেয়া থাকেন। ইহাতেও জাহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্ত হারের জমা করমা ও জমীনারগণের প্রধান আয়ের উপায়ভূত, জাহার প্রতি ভাহারা বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি রাধিন না;

প্রত্যুত, এই সকল জলাশরের জল অপরিশ্বত ও শৈবালময় করিয়া রাখিয়া, বর্ষে বর্ষে অগণ্য জীবের প্রাণবায় হরণ করিয়া থাকেন। সেই সকল জলাশয় পরিষ্কার করিবার জন্ত একটি পয়সা ব্যগ্ন বা বিন্দুমাক্র আয়াস স্বীকার করিতেও তাঁহারা কষ্ট বোধ করেন।

বক্তরত্ত ।—নেকড়ে বাঘ ও বক্ত শৃক্র এতদঞ্চলে অনেক দেখিতে শাওরা বার। "মধে মধ্যে শীনগর প্রভৃতির জঙ্গল হইতে বড় বড় ব্যায়ও আদিরা থাকে। বক্ত কুরুট ও বক্ত রাজহংসও বিল খালে অনেক বিচরণ করে। বিষধর সর্প চারিদিকে অগণ্য দেখিতে পাওরা বার এবং প্রতি বর্ষে হই নশ অন অধিবাসীর প্রাণবায়্ত হরণ করিয়া থাকে। ইছামতীতে কুন্তীরাদি অনেক জল জন্তুও আছি। ব্যায় ও কুন্তীর মারিয়া শিকারীরা মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিলক্ষণ প্রস্কার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু হুংখের বিষয়, সাপুড়েরা বিষধর সর্প ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী পর্যাও প্রস্কার পায় না।

প্রাকৃতিক জাতি বিভাগ।—কুশদীপে কর্টী জাতি দেখিতে পাওয়া ব যায়। যথা,—

- (১)। বার্গালী জাতি। অধিবাসিগণের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই শঞ্জি এবং ইহারাই প্রকৃত অধিবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত।
- (২)। মুসলমান জাতি। ইহাদের মধ্যে করেক ঘর পাঠান বংশীর ব্যতীত অপর সকলেই বালাগী। অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সামাজিক অবস্থানে, ইহাদের অবস্থা তাদৃশ উরত নহে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামাজ সামাজ তালুকদার ও ব্যবসারী। কিন্ত হিন্দুগণের অপেকা মুসলমানগণের অবস্থা অত্যন্ত হীন। এতদক্ষলে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই বে, মোগস সামাজ্যের পূর্বের, পাঠানেরা বলদর্শে অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন; তাহাদের সম্ভান সম্ভতিগণ ক্রমশঃবৃদ্ধিত হইয়া, এই শ্রেণী সমধিক সবল করিয়াছে। এ অঞ্চলে মুসলমানগণের যতগুলি সম্প্রদার দেখিতে পাওয়া বায়, সেই সকলের মধ্যে 'করাইজি' বা 'সরাই' দল সর্বাপেকা বিধ্যাত ও পরাক্রান্ত। কিন্ত ইহারাও সাধারণ করিজীবিগণের সাম হলটোলন করিয়া, জীবিকা নির্বাহ করে। প্রায় হণাহের বৎসর গত হইলা, তিতু মিঞা নামক ইহাদের জনৈক দলপতি কন্তকগুলি সরা একতা করিয়া,

চবিবশপরগণার অন্তর্গত নারিকেলবেড়ে নামক গ্রামে বিদ্রোহী হয় এরং অচিরাৎ বিটাশ অগ্নিবাণে ভত্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

- (৩)। বুনা জাতি।—বাঙ্গালার পশ্চিমভাগন্থ সাঁওতাল প্রভৃতি বন্থ বা পাহাড়ী জাতি। ইহারা সচরাচর বাঁকুড়া, বীরভূম, হাজারিবাগ, ভাগলপুর ও ছোট নাগপুর প্রদেশ হইতে আসিয়া, এ প্রদেশে বাস করিতেছে। যে সময়ে এ প্রদেশে প্রথমে নীলের চাস ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বহুলপরিমাণে স্থারম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই ইহারা এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাণের মধ্যে যাহারা অপেকাকত অবস্থাগন্ন, তাহারা প্রধানতঃ মুটিয়া ও ক্ষকের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জন করে। কিন্তু যাহারা অপেকাকত হীনাবন্ধ, তাহারা যাম্বড়িয়া, ঝাড় দার প্রভৃতির কার্য্য করে।
- (৪) রাজপুত।—ইহারাও পশ্চিম দেশ হইতে আদিরা এ প্রদেশে বার্স করিতেছেন। সামাজিক অবস্থানে রাজপুতগণ অতীব উচ্চপদবিশিষ্ট- এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমীদার। ইহারাও অতি অর দিন এ প্রদেশে আগমন করিবার জন্ত, এদেশে আগমন করিবার জন্ত, এদেশে আগমন করিবার জন্ত, এদেশে আগমন করিবার জন্ত, এদেশে আগমন করিবাছিলেন। আপাজতঃ উঁহাদিগের রীতি নীতি ও বেশভ্ষা বাঙ্গালীর ক্লায় হইয়াছে বটে; কিন্তু আজিও উঁহারা বাঙ্গালীদিগের সহিত এককালে স্মিপ্রিত হইতে পারেন নাই।
- (৫) চামার। ইহারাও রাজপ্তদিগের আয় পশ্চিমদেশীর লোক। ইহারা অতীব হীনজাতি এবং সংখ্যাতেও নিতান্ত অল্ল। উপানং প্রস্তত্ত করাই ইহাদের একমাত্র ব্যবসা। ইহারাও অতি অল্লদিন মাত্র এদেশে আগ-মন করিয়াছে।
- (৬) বেদিয়া।—ইহারা এদেশীয় আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা না হিন্দু,
  না মুসলমান; অথচ, ইহারা হিন্দু মুসলমান কোন দলভুক্ত নহে। ইতিপূর্বে
  ইহারা ভ্রমণশীল জাতি ছিল। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় গণক ও বাজিকার
  প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া, জীবিকানির্কাহ করিত; কিন্তু রজনীযোগে চুরী
  ও ডাকাইতি করিয়া লোকের সর্বানাশ করিত। ব্রিটীশ গ্রমণিটের অধীনে
  বর্তমান শাসনে যদিও অনেকে তাদৃশ হঃসাহসিক কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে
  পারে না; কিন্তু আজিও অনেকে নির্দিষ্ট বাসগৃহ প্রস্তুত করে নাই। ইহারা

আজিও গ্রামে গ্রামে সপরিবারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—শিবির মধ্যে বাস করে—পশুপাল চারণ করে—বাজিকারের বেশ ধরিয়াংনানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক দেখায়,—কখন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যন করে—এবং স্থ্যোগ পাইলে, দস্যু বা চৌর্যাবৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

শামাজিক জাতি বিভাগ।—বাঙ্গালীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্কো আমরা মুসলমানগণের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কুশ্দ্বীপবাসী হিন্দুগণের তালিকা ও সামাজিক অবস্থানে উহাদের কুশ্মর্যাদা ও ব্যবসায় নিয়ে প্রকটন করিতেছি।

- (১) ব্রাহ্মণজাতি।—হিন্দ্দিগের মধ্যে এই জাতি স্কাপেক্ষা সন্ধান্তবংশীর ও উচ্চপদস্ক। এথানে সচরাচর চারি পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগ্রোচর হয়। উহাদের মধ্যে রাঢ়ী জাবারেক্স অধিক। জাদশ শতালীতে রাজা ব্রাহ্মণেন এদেশীর ব্রাহ্মণগণকে যে তির তির প্রদেশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, সেই ভিন্ন তির প্রদেশের নামান্ত্রনারেই উক্ত হুই শ্রেণীর নামকরণ হুইয়ছে। রাঢ়ীর ব্রাহ্মণের প্রথমতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তর পরগণা দকল হুইতে এবং বারেক্স ব্রাহ্মণরা প্রান্তর ভূতাগ দকল হুইতে আদিয়াছিলেন। হিন্দু স্মাজে ব্রাহ্মণজাতিই মহামান্ত এবং পোরহিত্য, শান্তান্ত্রশালন, শান্তাব্যাপনা, ভূম্বামির, বাণিজ্য ও দাসত্ব প্রভৃতি দকল কার্যাই করিয়া থাকেন। কোন প্রামে বত কেন জাতিসংখ্যা থাকুক না, উহাদিগের মধ্যে কিয়দংশ ব্রাহ্মণজাতি থাকিবেই থাকিবে। ইহাদের মধ্যে সর্ক্রবিধ অবস্থাপন্ন লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।
- (২) বৈদিক ব্রাহ্মণ।—ইহারাও উচ্চপদম্ব ব্রাহ্মণ; ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর আহার্যাগণ ব্রাহ্মণগণের তম্মেক্ত দীক্ষা প্রদান করেন ও অতীব পূজনীয়। ভট্টপল্লাতেই তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অধিক। ইহাদের অবস্থা, অস্তান্ত ব্রাহ্মণদিপের অবস্থা অপেক্ষা ন্যুন নহে।
- (৩) আচার্যা।—গ্রহবিপ্র, গণক, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী প্রভৃতির কার্যা ইহাদিগের ব্যবসায়। সামাজিক অবস্থানে ইহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অপেকা হীনস্থদন্ত; অবস্থাও তাদৃশ্ উন্নতনহে। পূর্বকালে ইহারা বৈদিক মন্ত্রের ব্যাথ্যাকর্তা ছিলেন। ইহাদিগকে দৈবজ্ঞ বাহ্মণ্ড বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে ক্থিত আছে—

#### উপনীয় তু য: শিষ্যং বেদাধ্যাপয়েৎ দ্বিজঃ। সঙ্কলং সরহস্তঞ্চ তুমাচার্য্যং প্রচক্ষাতে॥

(৪) ভাট বা ভট্ট।—স্তুতিপাঠ ও কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তন প্রভৃতি ইহাদিপের জাতীয় ব্যবদায়। সামাজিক অবস্থানে, ইহাদের অবস্থা তাদৃশ্র উন্নত নহে। ইহারাও রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, ও আচার্য্য বান্ধণগণ অপেক্ষা হীনপদস্থ। পূর্বাকালে বে বান্ধণ, বেদচভূইনের একথানি কঠন্থ করিতেন এবং মুখে মুখে উহা আদ্যোপান্ত যথায়থ আহত্তি করিতে পারিত্তেন, তিনিই 'ভট্ট' উপাধি লাভ করিতে পারিতেন। শান্তে কথিত আছে,

বৈখ্যারাং শুদ্রবীর্ষ্যেশ পুমানে কো বভূব হ। স ভটো বাবদ্কশ্চ সর্কেষাং স্তৃতিপাঠকঃ॥

- (৫) বর্ণজ ব্রাহ্মণ ।—ইহারা উচ্চশ্রেণীস্থ খ্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু শ্দের দান গ্রহণ করিয়া এবং শ্দ্রগণের ঘাজন কার্য্য করিয়া হীনপদস্থ হইরাছেন। বাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ইহাদিগের চলন নাই। সংব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের জলও স্পর্শ করেন না। ইহাদিগের অবস্থা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে।
- (৬) রাজপুত জাতি।—ইহারাও সর্বাদা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জুমু-ছান করিয়া থাকেন। ভ্রামী, বণিক, রাজদৃত প্রভৃতি পদেও ইহারা অভি-বিক্ত হইয়া থাকেন। সামাজিক অবস্থানে, ইহারা ব্রাহ্মণগণ অপেকা কথঞিং হীনপদত্ব; কিন্তু অপরাপর জাতি অপেকা সমধিক সমূরত।
- (৭) কেত্রী বা ক্ষত্রিয়।—প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা পশ্চিমদেশীয় বণিক। ইহারা পূর্বতন আগ্য ক্ষত্রিয়গণের বংশধর বলিয়া গৌরব করিশ থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অত্যস্ত বিরল।
- (৮) বৈদ্যজাতি।—ইহারা পুরুষাত্বন্দে চিকিৎসা ব্যবসায় অবদন্ধন করিয়া জীবিকাষাত্রা নির্কাহ করেন। কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাণিজ্যাদির অনুসরণ করিতেছেন এবং অক্যান্ত সম্রমশালী কার্য্যেও ব্যাপ্ত হইতেইন। ইহারাও সচরাচর সমূরত, ও উৎকৃষ্ট অবস্থানন। সামাজিক অবস্থানে, ইহারা কায়স্থগণ অপেক্ষা উচ্চপদ্ধ নহেন। পূর্বে ইহারা বজ্ঞানিবিত ধারণ করিতেন না; কিন্তু অন্ত্যাদশ শতাকীতে রাজা রাজবল্লভ ইহানিগকে

উপবীত ধারণ করাইয়াছেন। সামাজিক নেয়মানুসারে এই উপবীত কটিদেশে ধারণ করিবার অধিকার আছে ; কিন্তু কালধর্মে আজি কালি অনেকেই ব্রাহ্মণ-গণের স্থায় স্করদেশেই উপবীত ধারণ করিতেছেন। ইহারা প্রাণোক্ত কংস-কাব, শঙাকার ও গন্ধবণিকের স্থায় বর্ণশঙ্কর জাতি। ইহারা বৈশ্রার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরদে জন্ম গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বৈশ্যায়াং ব্ৰাহ্মণাজ্জাতো অম্বৰ্ছোগান্ধিকে। বণিক্। কংসকারশুঝকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ ॥

- (৯) কায়স্থ। —ইহারা শূদ্রগণের মধ্যে সর্কোংকৃষ্ট জাতি; আদিশ্র ্বাজার যজ্ঞকালে ইহাদের আদিপুক্ষগণ কান্তকুজ হইতে, আগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের প্রিচারক বেশে এদেশে সমাগত হইয়াছিল। পরে রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে ইহারাও কৌলীভ মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ইহারা ব্রাহ্মণগণের উপর অতীব ভক্তিমান। ব্রাহ্মণগণও ইহাদের পরিচর্য্যায় অতীব সম্ভূট। সামাজিক অবস্থানে, ইহারা সম্ধিক সমুনত এবং ইহারাই কেরাণী, মুত্রী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রাস্ত উচ্চ কর্মচারী, তালুক্দার, বণিক ও বছবিধ সম্রমশালী কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্মাহ করেন। ব্রাহ্মণগণের নিমেই ইছা-দিগের আসন প্রদত্ত হয়। সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ইহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণগণেরই অনুকারী। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেও ইহারা গ্রাহ্মণগণ অপেকা ন্যুন নহেন। ছেবে, বেদপাঠে ইহা-দিগের অধিকার নাই।ইহাদিগের গৃহের বালবিধবাগণ ও বেরূপ ত্যাগ স্বীকার ক্রিয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী হন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের বিধ্বা জ্ঞান হয়।
  - (১০) ' গন্ধবণিক । —ইহারা নানাবিধ মদলা বিক্রম ও দোকানাদি করিয়া, জীবিকা নির্দ্ধাহ করে। ইহাদের অবস্থা মধ্যবিধ। ইহারাও বৈভগণের ন্তায় পারাণিক বর্ণশঙ্কর জাতি।
  - (১১) আগুরি বা উগ্র ক্ষত্রিয় ৷—ইহারা উচ্চশ্রেণী স্ কৃষিজীবী ; ইহাদের অবস্থাও সম্ধিক সমূলত। ইহারা আধুনিক জাতি।
  - (১২) বাক্ই বা বাক্জী।—ইহারা পান আবাদ ও বিক্রয় করিয় জীবন ্যাত্রাসুনর্বাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারা পরাশর সংহিত্যেক নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি। শান্তো ক্রথিত আছে—

#### ্রোপোমানী তথা তৈনী তন্ত্রী মোদকবারুজী। কুলানঃ কর্মকারুচ নাপিতো নবশারকাঃ॥

পরাশর সংহিতার পূর্জোক্ত সদ্যোপ, মালাকার,তেলি, তাঁতি, ময়রা, বারুই, কুম্বকার, কর্মকার ও নাপিত, এই নয় জাতি নবশায়ক নামে, প্রসিদ্ধ। ইহারাও সংকীর্ণ জাতি বটে, কিন্তু ইহারা সংশুক্ত এবং ইহাদের জল আহ্মণ প্রভৃতির আচরণীয়।

(১৩) তাদুলী।—পান প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদিগের প্রধান , উপদীবিকা। ইহাদের প্রায় সমন্ত লোকই পৈতৃক ব্যবদা পরিত্যাগ করি মাছে এবং একণে চিনি ,ও নানাবিধ ব্যবদার অবলয়ন ও বৃহৎ বৃহৎ দোকানাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। ইহাদের অবস্থা অতীব সম্মৃতু। ইহাদের অধিকাংশই প্রচুর ধনশালী। ফলতই ইহাদের আঁয় বাণিজ্য-প্রিয় ও ব্যবদার-বৃদ্ধি-সম্পন্ন জাতি হিন্দ্দিগের মধ্যে অতি অরই দেখিতে পাওয়া যায়।
ইহারা অত্যন্ত সঞ্চয়ী ও কৌলিক প্রথার অনুগামী। শান্তীয় ক্রিয়াকাণ্ডেও ইহাদের যার পর নাই প্রনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজি কালি তুই চারিটি বিলাসী নব্য বাব্ও ইহাদিগের মধ্যে শিরোভোলন করিয়াছে। ইহারা আধুনিক বর্ণশঙ্কর জাতি।

<sup>\*</sup> কুশদীপৰাসী মাননীর প্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভূতি মহাশয়, নিয়লিখিত ত্রি-অবয়বঅমুমান-বাক্যামুসারে প্রমাণ করিয়াছেন বে, তালুলীজাতি পূর্বাতন বৈশাবর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত, পূর্বতন বৈশাগণের ন্যায় উপাধি ও উপবীতধারী এবং সেইয়প নদাচার সম্পন্ন
হওয়া একান্ত আবশাক। তিনি বলেন, তালুলীগণ বর্ণসকর হইলেও, পূর্বকালীন অমুলোম
বিবাহামুসারে বৈশাবর্ণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মাননীয়
ভূতি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে ও অতি প্রশংসীয়য়পে প্রতিপাদন করিয়াছেন বে,

১। পুর্নকালে গুণামুসারে বর্ণভেদ হইত ;

২। বাঙ্গালার পথিকাংশ বঙ্গায় সংশূদ্র বৈশ্য গুণায়িত ; 💛 🕟

৩। হতরাং অধিকাংশ বঙ্গীর সংশূদ্র বৈশ্যত লাভ করিতে পারে;

পূর্বোক্ত ত্রি-অবয়ব-অত্মান বাক্যাত্রসারে দেখা যাইতেছে, বঁখন তাঘুলীগণ বসীয়
সং-শূস বলিয়া পরিচিত, তখন উহাদিগের বৈশাস লাভ অবশাই অশাস্ত্রীয় ও অনুধিক্ত,
নহে। আময়া বলি, বসীয় সং-শূসমাত্রেরই এইরূপ শূমভাব পরিত্যাগ ও পৌরাণিক

- (১৪) তেলী বা তৈলী।—তিলাদি শদ্যের ব্যবসায়ই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা; ইহারাও তামুলীগণের স্থায় ব্যবসাপ্রির। ইহারাও গৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে এবং জ্মীদারী ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াই জীবিকা নির্কাহ করিয়েছ। ইহারাও ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন এবং পরাশর সংহিত্যেক্ত নবশায়-
- (১৫) সদ্যোপ।—ইহারা ক্তবিজীবী ও স্চরাচর নির্দ্ধ। ইহারাও স্বশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি। পুরাণে ইহারা গোপ নামে প্রাসিম।
  - (১৬) মালাকার বা মালী।—ইহারা উদ্যান রক্ষক, ফুল বিক্রেতা ও মালা প্রস্তুকারী। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারাও নবশায়কের অন্তর্গত এবং পুরাণোক্ত বট্ শিলীর মধ্যগত বর্ণশঙ্কর জাতি। শাঙ্কে লিখিত আছে,—

অর্থাৎ বিশ্বকর্মা শ্লার গর্ভে বে গর্ভাধান করেন, তাহাতে ছর পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই ছয় পুত্রের বংশধরেরাই ক্রমান্তরে মালাকর, কর্মকার, শন্ধকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুন্তকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার শিরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহারাই পৌরাণিক শিরী জাতি।

আর্থান্তাব আগ্রির জনা; কারমনোবাকো চেষ্টা করা উচিত। হিন্দুধর্মাবলবী হিন্দুলাতির মধ্যে এই পৌরাণিক আর্থান্তাব মতই সংক্রামিত হইরা আসিবে—বতই হিন্দু আগনাকে হিন্দুবালার চিনিতে পারিবেন—যতই হিন্দুর স্পবিত্র স্থানির সকল দৃচ্মুল হইরা, কল্বিত বর্তমান হিন্দুসমাল নথো চিরপ্রোথিত ও বছমুল হইতে থাকিবে—ততই অধংপতিত হিন্দুর প্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আলি কালি বেরূপ দেখিতে পাওয়া বাল, তাহাতে সহজেই বোপে হর, যেদ বৈশ্যবর্ণ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ হইতে এককালে নিছাশিত ও বোপপ্রাপ্ত হইন্যাছে। কিস্তু বন্ত্রগত্যা তাহা নহে;—বৈশ্যবর্ণ এইরূপে সংশ্রমগুলীর সহিত সংমিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই জনা, যাহাতে এই স্ক্রীণ্ডা বিদ্বিত হইয়া, বর্তমান সমাজ সংস্কৃত ও প্রিত্র হয়়, তজ্জনা চেষ্টা করা, বন্ধীর সংশ্রম্ ও আর্থাসমাজ সংস্কৃত ও কর্তবা।

- (১৭) কামার বা কর্মকার । —ইহারা লোহগঠন কারক; কেহ কেহ সর্বের অলুঙ্কারাদিও প্রস্তুত করে। ইহাদের অবস্থা মধ্যবিধ। কামার ও শেকরা উভয়ই নবশারক ও ষট্ শ্বিলীর অন্তর্গত সংকীর্ণ জ্ঞাতি; বৃত্তিভেদে ইহাদের আখ্যা বিভিন্ন হইয়াছে। পরাশর সংহিতার উভয় জ্ঞাতি - কর্মকার নামে প্রাসিদ্ধ।
- (১৮) শেকরা বা স্বর্ণকার।—ইহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রস্তুত ক্রিয়া জীবিকানির্কাহ করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ ক্লেছ লৌহের গঠনও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপর।
- (১৯) কাঁসারি বা কংসকার বা কাংস্য বণিক্।—ইহারা কাঁসা ও পিত্তলের তৈজস প্রস্তুত করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্যুত কত উন্নত। ইহারা প্রাণোক্ত ছম প্রকার শিল্পীর মধ্যে অক্সতম এবং নবশারকের অন্তর্গত বর্ণশঙ্কর জাতি।
- (২০) কুমার বা কুস্তকার।—ইহারা মৃথার পাত্র ও মৃত্তিকার মৃত্তি প্রস্তুত কারী। ইহারাও সচরাদ্র মধাবিধ অবস্থাপর। ইহারা নবশায়কের অন্তর্গত ও পুরাণোক্ত ষট্ শিলীর মধাগত বর্ণশঙ্কর জাতি।
- (২১) শাঁথারি বা শভাকার বা শভাবণিক।—ইহারা শভাের গঠন প্রস্তুত-কারী। ইহাদের অধিকাংশই নির্নন। ইহারা পুরাণাক্ত ছয় প্রকার শিলীর মধ্যে অন্ততম এবং এবশায়কের অন্তর্গত বর্ণাক্তর জাতি।
- (২২) তন্তবায় বা তাঁতি।—ইহারা বস্ত্র-বয়ন করিয়াই জীবিকা নির্কাই করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা পুরাণোক্ত বৈদ্যজাতির তায় বর্ণাকর বট শিলীর অন্যতম ও নবশায়কের অন্তর্গত জাতি।
- (২৩) ময়রা বা মোদক।—ইহারা নামাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রন্ন করে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপন। ইহারাও নবশারকের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি।
- (২৪) নাপিত।—ইহারা ক্ষোরকর্ম করিয়া জীবিকা নির্মাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দান। ইহারা নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি।

নিম্ন লিখিত কমটী জাতি অপেক্ষাকৃত অৱ সম্ভাস্ত ; কিন্তু এককালে স্থাণিত বা অপুশ্ৰ নহে।

- (২৫) গোপ বা গোয়ালা।—ইছারা ধেমুপালক ও ধেমুরক্ষক, এবং ছগ্ধ ও নবনীতাদি থিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্দ্ধাহ করে। ইছারা প্রায়ই নির্দ্ধন।
  - (२७) (काइँदी। ইহারা कृषिजीवी; किंख अध्य निर्मन।
  - (২৭) কুর্মী।—ইহারা ক্ষিজীবী ও সচরাচর নির্দ্ধন।
- (২৮) কৈবর্ত্ত।—ইহারা জোৎ জমা রাখিয়া থাকে, এবং সামান্ত সামান্ত বাণিজা ব্যবসাও করিয়া থাকে। ইহাদের কেহ কেহ রুবিজীবী ও ভূতা। শান্তান্ত্রসারে ইহারা প্রথমে মংশুজীবী ছিল। কিন্তু আজি কালি ইহাদের অতি অল সংখ্যক লোকই উক্ত ব্যবসা করিয়া থাকে। এই জাতি বঙ্গদেশের সর্বত্রই অগণ্য বাস করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাসম্পন্ন। স্থী পুক্ষেরা প্রধানতঃ প্রত্যহ বাজারে তরকারি ও ফলম্ল বিক্রন্ম করে।
  - (২৯) স্ত্রধর বা ছুতার ।—কাঠের গঠনাদি নির্মাণ করিয়াই ইহারা প্রধানতঃ জীবিকা নির্কাহ করে। ইহারা অধিকাংশই অমিতব্যয়ী ও নির্দ্ধন।
  - (৩০) বৈষ্ণব।—ইহারা কোনও বর্ণ বিশেষ নহে; সম্প্রদায় বিশেষ মাত্র। ইহাদের বিষয় আমরা স্থানান্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিব। ইহারা প্রধানতঃ ভিক্ষোপজীবী ও নির্দ্ধন।

িনিয়লিথিত কয়েকটা জাতি দ্বণিত ও উচ্চতম শ্রেণীর অস্পা।

- (৩১) তিলী।—তৈল প্রস্তুত করাই ইহাদিগের প্রধান জীবিকা; কিন্তু আজি কালি অনেকেই পৈতৃক ব্যবদা ত্যাগ করিয়াছে। একণে ব্যবদা বাণিজ্য করিয়াই, ইহারা জীবন্ধাত্রা নির্বাহ করে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপর।
  - (৩২) স্থবর্ণ-বণিক।—ইহারা স্থবর্ণ ও রৌপ্য বিক্রন্ধ করিয়া থাকে। ইহা দের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধিজীবী ও জনীদার। ইহাদের অবস্থা অতীব উন্নত। ইহাদের মধ্যে করেক ঘর বিশেষ ধনশালী।
    - ' (৩ং) চাসাধোবা।—ইহারা ক্ষিজীবী ও সচরাচর নির্দ্ধন।
  - (৩৪) গাঁরারি বা গাঁড়াল।—ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্ল। সচরচির কবি-কর্মাই ইহাদিগের ব্যবসা। ইহাদের অবস্থা অতীব দ্বণিত।
- ্তিও) শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি।—স্থরা প্রস্তুত ও সুরা বিক্রম করিয়াই ইহারা জীবিকা নির্কাহ করে। ইহাদের অবস্থা উন্নত।

- (৩৬) রজক বা থোপা।—ইহারা সাধারণের বস্ত্র পরিষ্কার ও থোঁত করিয়া, জীবিকা নির্কাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।
- (৩৭) যোগী।—ইহারাও এর বন্ধন করিয়া জীবিকা নির্মাহ করে।ইহারাও নচরাচর নির্দ্ধন । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংপ্রতি উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থানে ইহারা ইতিপূর্কে ষেরপ হের ও ঘণিত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সাধারণে ইহাদের জল পর্যান্ত স্পূর্ণ করে না।
- (৩৮) কলু।—ইহারা পেষণী যন্ত্রে (ঘানিতে) তৈল নিশোষণ ও বিক্রন্ন করিয়া জীবিকা নির্কাহ করে। ইহারা প্রধানতঃ নির্দ্ধন্ত।
- (৩৯) কপালী বা কাপালিক।—ইহারা গনি ও থনি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা ু নির্বাহ করে। ইহারা প্রধানতঃ নির্দ্ধন।
- (৪·) জেলে।—ইহারা মৎস্তজীবী ও নৌকাদি চালনা করিরা থাকে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।
- (৪১) মালা।—ইহারাও মৎস্তজীবী ও নৌকাদির চালনা করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন।
- (৪২) গাটনী।— ইহারাও নৌকাদির চালনা করে; কিন্ত ইহারা প্রধানতঃ
  থেয়াঘাটার পারাণি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।
  - (৪৩) রাজবংশীয় 🖟 ইহারা মংস্যজীবীও কৃষিজীবী। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৪৪) তিওর।—ইহারা মংশুজীবী ও ধীবর জাতীয়। কিন্তু একণে উহারা পৈতৃক কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রায় অনেকেই রাজমিন্ত্রী, কান্তমিন্ত্রী, ঘরামি ও নানাবিধ কার্য্যকলাপ করিয়া, জীবিকা নির্কাহ করিতেছে। ইহারাও-নির্দ্ধন।
  - (৪৫) পোদ।—ইহারা দামান্য মংস্যজী ঝুও ক্ষিকুশন; ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৪৬) বেহারা।—ইহারা শ্রমজীবী; প্রধানতঃ ইহারা শিবিকাব্ছন কার্য্য করিয়া দিনপাত করে; ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৪৭) রমণী কাহার।—ইহারা শুদ্ধ শিবিকা বহন কার্য্য করিয়া জীবিকা শির্কাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন
- (৪৮) চুনারি।—শস্কাদি ভশ্ব করিয়া চুন প্রস্তুত করাই ইহাদিলার প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দান।

- (৪৯) লাহেরী বা হুরী।—ইহারা গালার চুড়ী ও অস্তান্ত গালার দ্রবা প্রস্তুত ক্রিয়া জীবিকা নির্কাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৫০) কান বা কিন্নর।—ইহাদের কি স্ত্রী, নি পুরুষ সকলেই নৃত্য গীতাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। একণে ইহাদের অনেকেই পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে এবং ইহারা দৈনিক শ্রমজীবী হইয়াও সামান্ত ক্ষিকার্য্য করিয়া, সংসার্যাত্রা নির্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন এবং ইহাদের সংখ্যা নিত্তান্ত অন্ন। বিখ্যাত চপ ও কার্ত্তন গারক মধুসদন কান এই বংশসন্ত্ত।

(৫১) চণ্ডাল।—ইত্বারা কবিজীবী, মৎস্যজীবী, গ্রাম্য চৌকিদ্বর এবং কখন
ত্রিকা মৃটিয়ার কাষ্ও করিয়া থাকে। ইত্বারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইত্বারা অভি
পৌরাণিক জাতি।

- (৫২) বেলদার।—ইহারা নিত্য শ্রমজীবী ও নির্দ্ধন।
- (৫৩) বাইতি।—ইহারা মাছর চেটাই বুনিয়া এবং মহোৎসবে ঢোক ও সানাই প্রভৃতি বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৫৪) বাগ্নী।—ইহারা মৎসাজীবী, ক্নমী, গ্রাম্য চৌকীদরি প্রভৃতির কার্য্য করিয়া দিনপাত করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন।
- (৫৫) বাউরি।—ইহারা বাগ্দী জাতীর এবং মংসাজীগী, ক্ষিজীগী ও শিবিকাবাহক। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৫৬) ভূইমালী।—ইহারা মৃত্তিকার প্রাচীর প্রস্তুত করে এবং ইছারা উন্যানপালক ও কৃষিজীবী। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৫৭) মাল। ইহারা সর্প ধরিয়া থাকে ও সর্পের জীড়াদি দেখাইয়া জীবিকা নির্দাহ করে। ইহারাওনেচরাচর নির্দ্ধন।
- (৫৮) শিকারী।—ইহারা ব্যাধের কার্য্য করিয়া জীরিকা নির্নাহ করে। ইহারাই পৌরাণিক ব্যাধ জাতির বংশসম্ভূত ও চণ্ডাল জাতির সমশ্রেণীস্থ। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৫৯) ছলিয়া।—ইহারা বাগ্লী জাতীয়; শিবিকা বহন কার্য্যে ইহারা কিত্যস্ত তৎপর। ইহারাও নির্দ্ধন।
  - '(৬-) ডোম।—ইহারা বাঁশের ও বেতেরুঝুড়ি চুবড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া,

জীবিকা নির্দ্ধাহ করে"। ইহারা শুক্র পালন, চারণ, ভক্ষণ ও বিক্রয় করিয়া। থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন ।

- (৬১) কাওরা।—ইহারাও শৃকরের ব্যব্দা করে। শিবিকা বছন কার্য্যও ইহারা তৎপর। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৬২) হাজি।—ইহারাও পূর্ব্বোক্ত জাতিত্ররের ক্যায় পূর্কর ব্যবসায়ী,
  শিবিকা-বাহক ও গ্রাম্য চৌকিদার। ইহারাও নির্দ্ধন। কেহ কেহ বিষ্ঠাদি, ও
  পরিকার করে।
- (৬০) চামার বা মুচি।—ইহারা গরুর চর্ম পরিষ্কার ও বিক্রয় করে এবং বিনামাও অভাভ চর্মের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৬৪) মেথর।—বিষ্ঠা মৃত্রাদি পরিষ্কার করাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দ্ধন ও হাড়িজাতির সমশ্রেণীস্থ।
- (৬৫) মুদ্দকরার।—ইহারা শকাদি বহন করে। ইহারাও অত্যস্ত নির্দ্ধন। ইহাদের সংখ্যাও নিতাস্ত অল।

কুশদীপে হিন্দ্দিগের মধ্যে উলিখিত জাতি গুলি দেখিতে পাওয়া বার।
মুসলমানগণের কোনও জাতিবিভাগ নাই; কিন্তু সামাজিক অবহানে
মুসলমানেরা নিম্নলিখিত কর প্রকার সম্প্রদার বা ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত ঘুণা
করিয়া থাকে।

- (১) নিকারি।—ইহারা মংসাজীবী এবং ইহারা নৌকাদির পরিচালন
  ও ফ্লাদি বিক্রুফ ক্রিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (২) নালুয়া।—ইহারা বেতের চেটাই প্রভৃতি প্রস্তুত, করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৩) জোলা।—হিন্দিগের মাধ্যে রোগীরা বে শ্রেণীস্থ, মুসলমানগণের মধ্যে জোলারাও সেই শ্রেণীস্থ। বস্ত্রবন্ধনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দ্ধন।
- (৪) কলু।—হিন্দু কলু ও তিলীর স্থায় ইহারাও ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করে। শইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।
- ৫। পটুয়া।—ইহারা প্রতিমা চিত্র ও পটাদি অন্ধন করিয়া জীবিকা
  নির্দাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন
  ।

৬। ছুতার। ইহারা সাধারণতঃ কুষিজীবী ও দৈনিক শ্রমজীবী। ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল। পাঠানেরা ইহাদিগের পূর্বপ্রুষগণকে বলদর্পে মুসলমান করিয়াছে। কুশদীপের মধ্যে খাঁটুরা গ্রামেই ইহাদের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতীব নির্দ্ধন।

সম্প্রদায়।—এই সমস্ত জাতি ভিন্ন হিন্দিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়
দৃষ্টিগোচর হয়। বথা, বৈষ্ণব, কর্ত্তাভলা, বলরামভলা, ব্রাহ্ম ইত্যাদি; সেই
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর্বপ্রধান।

বৈষ্ণব সম্প্রদার। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবরীপে চৈত্য জন্মগ্রহণ করেন।
তিনিই বৈষ্ণব সম্প্রদারের স্থাপয়িতা। বৈষ্ণবেরা প্রথমতঃ এক সম্প্রদার মাত্র
ছিল ৮ পরিশেরে, উহারা অপেকাকৃত বদ্ধন্ন হইয়াও স্থার পিতামাতা ও
স্বজন বাদ্ধব তাগি করিয়া, একটা জাতিরূপে গঠিত হয়। ইহারা বিফুর
উপাসক। ইহারা নীচ হিন্দ্রংশ হইতে স্থার অন্তর বা শিষা সংগ্রহ করে।
ইহানের মধ্যে কোনও জাতিতেদ বা উচ্চ নীচ প্রেণী নাই; সক্রেই
ভাত্তাবে আঘদ্ধ। চৈতন্তের প্রথম শিষ্যব্যের অন্তর্তম অবৈতের বংশধরগণ শান্তিপুরে বাস করিতেছে। তর্জন্ত, ইহারা শান্তিপুরকে অতি পবিত্র তীর্থ
বিলিয়া বিপেচনা করে। প্রথমে যে উচ্চ মত ও উরতিশীল ধর্মনীতি অবলম্বন
করিয়া, এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে তাহা নিতান্ত অবনত হইয়া
আইসে। স্ক্রমাং উহা সাধারণের নিতান্ত অবজ্ঞাভাজন হয়। ইহাদিগের
করে। ফলতঃ তিক্ষা, সার্কাজনীন প্রেম ও সম্মানই ইহাদিগের সার্বাম্ম । ইহাদের
মধ্যে ব্যক্তিচারিতা অত্যন্ত প্রবণ; বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সতীন্ত নাই বলিলে হয়।
মধ্যে ব্যক্তিচারিতা অত্যন্ত প্রবণ; বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সতীন্ত নাই বলিলে হয়।

কর্ত্তাভলা সম্প্রদায়।—বৈষ্ণব দেলের স্থায় কর্তাভলা দল বলিয়াও আর এক সম্প্রদায় আছে। প্রায় তিন চারি পুরুষ অতীত হইল, কাচড়াপ্রাড়া হইতে তিন ক্রোশ পূর্বের, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামে এই সম্প্রদায় সর্ব্বেথমে গঠিত হয়। রামশরণ পাল নামক জনুক সন্দোপ ইহার স্থাপরিতা এবং আউলচাদ নামক একজন উদাসীন ইহার প্রবর্তিরিতা।

অত্যত ৩১৬ শকের ফান্তন মাসে উলার মহাদেব বারুই তদীয় ইক্ষুক্তে আট বংস্কুরের একটী বালক কুড়াইয়া পাশ্ব। মালকটী বারু বংসর উক্ত বারুই যরে থাকিয়া কোথার চলিয়া ধার এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, সাতাইশ বংসর বিয়সে বেজপাড়া নামক গ্রামে উপস্থিত হয়। ইহারই নাম আউলচাদ। এই স্থানে তেইশ জন শ্রিয় ইহার অভুগত ও সমভিব্যহারী হয়। তংপরে, য়ামশরণ পাল, ইহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করে। এই সময়ে উক্ত স্থানে একটী গান উঠে।—

"এ ভবের মাত্র কোথা হতে এল;
এনার নাইক রোব, সদাই তোরু,
মুখে বল সতা বল।
এনার সাথে বাইশ জন,
সবার একটী মন,—
জয় কর্তা বলি, বাহু তুলি
কলে প্রেমের চলাচল।
এ যে হীরা দেওঁয়ার, মরা বাঁচার,
এর হুকুমে গলা শুকুল।"

১৬০৯ শকে বোরালে গ্রামে আউনটাদের মৃত্যু হয়। হিন্দু ও মুসমনান সকলকেই ইনি মমান ভাবিতেন ও সকলেরই অর গ্রহণ করিতেন। মুসলনমানেরা ইহার নাম আউনটাদ রাথে;—কর্ত্তাভজারা ইহাকে ঈশ্বরাবতার বিনিয়া থাকে। ভাহারা কহে, কফচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউন চন্দ্র—তিনে এক, একে তিন। ইহারা আরও বলে, মহাপ্রভু চৈত্তাদেব প্রুষোত্তমে কলেবর ত্যাগ করিয়া, আউন প্রভুরপে আবিভূতি হন। প্রীক্ষের সহস্র নামের ক্যায়, ইহারও সহস্র নাম আছে। কর্ত্তাভজারা বলে, ইনি অনেক আলোকিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। ইনি অন্তক্ত চন্দু ও থঞ্জকে পদ প্রদান এবং রোগীকে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। ইনি অন্তক্ত ধনী করিয়াছেন। ইনি থড়ম পারে পঙ্গার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেন।

রামশরণ, প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার এই সময়ের পবিত্র সভাব দেখিলা, অনেকেই ইহার প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুরক্ত হয়। প্রবাদ আছে, একদিন রামশরণ পশুপাল চারণ করিতিছেন, এমন সময়ে অকুমাৎ আউল চাঁদ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং

তাঁহার নিকট এক পাত্র ছগ্ধ যাচ্ঞা করেন। তাহাতে রামশরণ অতীব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, দলমধ্যগত একটা গাভীকে দোহন করিয়া, আউণ্চাঁদকে একপাত্র হিশ্ব প্রদান করেন। আউলটাদ সেই হুগ্ধ পাত্র পান করিতেছেন, এমন সময়ে একটা লোক রামশরণের বাটী হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল-\*রামশরণের সহধর্ষিণী অত্যস্ত পীড়িতা হইয়াছেন ;—বোধ হয়, এ যাত্রা তিনি त्रका नाहर्यन ना।" এই कथा छनिया आडेनहाम त्राममत्रपटक निकरि আহ্বান করিয়া, নিকটবত্রী পৃষ্ঠিবী হইতে এক ক্ল্নী জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তদমুসারে রামশরণ জল লইরা আসিলে, আউলচাঁদ সেই জল তাঁহার জীর মুখে ও চক্ষে ছিটাইয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু রামশরণ বাস্ত্ৰতা প্ৰযুক্ত সেই জল মাটিতে ঢালিয়া কেলিলেন এবং নিতান্ত ভগাশ ও মুশুপীড়িত হইয়া, আউলচাদেন নিকট ফিরিয়া আদিলেন এবং উপস্থিত ছুর্যুটনার বিষয় ষ্থাষ্থ বর্ণন করিলেন। ইতিমধ্যে রামশরণের ভার্যা ক্রমে ক্রমে মুম্বু ভাবাপল হইয়া আদিলেন। ভিখন আউলচাদ বে স্থানে সেই জন কল্স পড়িয়া গিয়াছিল. সেই স্থানের কিরদংশ মৃত্তিকা ও জল লইয়া সবেগে রামশরণের বাটীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং মুম্ধু রামশরণ বনিতার স্বাঙ্গ সেই কর্দমে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। এই দৈবামুগ্রহের ফল দেখাই-বার জন্ম, তিনি ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অচিরাৎ রামশরণের ভার্য্যা শচীমাতার গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া, রামত্লাল নামে প্রসিদ্ধ হুইবেন।

অন্তর্নান হইবার পূর্বে, আউলটাদ রামশরণকে ডাকিরা এই আদেশ করিয়াছিলেন ষে, "প্রতি শুক্রবার স্ফ্যার পরে আমার পূজার অনুষ্ঠান করিও এবং তোমার ভার্যা শচীমাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার শব এ দাড়িয় রক্ষের মূলে সমাধি প্রদান করিও।" তদবধি উক্ত স্থান রামশরণের সম্প্রদায়ত্ত যাবদীয় লোকের প্রধান তীর্থ রূপে প্রিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

থীবনকাল হইতেই রামছলাল তদীয় ভাবি-জীবনের পরিচয় প্রদান করেন এবং যোল বংগর বয়দ উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই, আপনাকে অবতার বিশেষ বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রাকৃত কর্ত্তাভার দল এই সময় হইতেই প্রতি-ভিত্তই হাছিল। কর্ত্তভা শব্দের প্রকৃত অর্থ, কর্ত্তার (স্প্রটক্তার) উপাদক দল। রামছলাল এই সম্প্রবায়ের প্রধান নেতা বট্টে, কিন্তু রামশ্রণই প্রথম কর্ত্তা বা ঠাকুর বলিরা স্থিরীকৃত হইয়া থাকেন। ইহার পদ পৈতৃক এবং বংশের মধ্যে ভ্রমাত্র প্রথবেরাই এই পদের অধিকারী। ত্রাহ্মণ ও কায়ত্থ প্রভৃতি কর্ত্তাভারা এই কর্ত্তা হা ঠাকুরকে প্রণাম করে—পদধূলি লয়—ও পাতের প্রমাদ খাইয়া পবিত্র হয়। ইহারা বলিয়া থাকে য়ে, পালিদিগকে রক্ষাকরিবার কর্ত্তার ক্ষমতা আছে এবং কর্ত্তাই প্রকৃত প্রস্তাবে পালীদিগের অভ্যদ্দাতা ও প্রতিভূ। কর্ত্তা নিম্পাপ এবং বে কার্য্য অভ্যের চক্ষে ক্ছার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, বদিও তিনি কথন কথন তাদৃশ কার্ম্যে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু দেবের লীলা খেলার স্থায়, পার্থিব লীলা বলিয়াই সাধারণের অবধারণ করা কর্ত্ত্ব্য। কর্ত্তা বা সম্প্রভাবের নেতা বিবাহ করিতে পারেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অনেকগুলি বিবাহও ক্রিয়া থাকেশ। কর্ত্তার উপরে বিশ্বাস ও প্রতিদিন তিন বার ক্রিয়া উহাদের ধর্মের বীজ্যন্ত্র উচারণ করাই উহাদিগের মৃত্তির একমাত্র উপায়।

কর্তার সহিত এই সম্প্রদারের অধিয়ামির সময় পোপের ন্তার চিরন্তন।
কর্তা কতকগুলি প্রতিনিধি বা গুরু দিয়োগ করিয়া, ধর্ম প্রচার করেন।
এই প্রতিনিধি বা গুরুগণকে মহাশয় ও শিব্যদিগকে 'বরাতি' কছে। গুরুল
শিব্যগণকে প্রথমে 'গুরুসত্য' এই এক আনা মন্ত্র দান করেন। শিব্যগণ এই
মত্ত্রে পরিপক্ক হইলে, তিনি তাহাদিগকে বোল আনা মন্ত্র দ্বেন। বোল
আনা মন্ত্র এই, বঙা;—

শক্তা আউলে মহাপ্রভু,
আমি তোমার স্থাপ চলি কিরি,
তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি;
আমি তোমার সঙ্গে আছি,
দোহাই মহাপ্রভু!

কর্ত্তার ব্যয়ভার সঙ্গানের জন্ত সম্প্রদায়ভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যান্ত্ররূপ কিছু কিছু বাংসরিক দান করিতে হয়। নির্দ্ধন ব্যক্তিরাও এই অভিপ্রায়
সাধনের জন্ত প্রতিদিন এক এক মৃষ্টি চাউল পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। এই
দানকে উহারা "খাজনা" কহে। মহাশয়গণ বংসরান্তে এই দান কর্ত্তার গিদীতে
কর্তার নিকট আনিয়া দেয়। "মহাশয়গণই এই থাজনা আদায়ের জন্ত কর্তার

নিকট দায়ী। মহাশন্দিগের লাভ, তাহারা শিষ্যের বাটীতে প্রমাদ্রে খাইতে পায়—বস্ত্র পায়—এবং, আরও কত নানাবিধ দ্বা পাইয়া থাকে।

য্থন কর্ত্তারা প্রিবার পরিবৃত হইয়া, স্বীয় গ্রাম মধ্যে বাস করেন, তখন তাঁহার। আপনাদিগের বংশগত কুলমর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্ত যথন তাঁহার মেলা মহোৎসবে অবস্থিতি করেন; তথন জাতিভেদ স্বীকার ও উচ্ছিষ্ট বিচার করেন না; কিন্ত ক্লাচড়াপাড়ার বৈশ্বকর্ত্তাভজাগণ জ্লাভিভেদ দ্বীকার করে। ইহারা সমকক্ষবোধে, সকলেই একাদনেও এক পাত্রে অগ্নহার করে এবং পরস্পারকে ভাতা ভগিনীর আয় সমোধন করিতে থাকে। কর্তাদিগের জন্ম-ভূমি ঘোষপাড়াতে বৎসরে দোল ও রাস এই হুই উৎসব হুইয়া থাকে। সেই গময়ে মুসলমান, বৈষ্ণব, নেড়ানেড়ী ও অন্তান্ত স্কল প্রকারের নীচ জাতি, এমন কি, ছাজি ও চামার পর্যান্ত সমাগত হর এবং এক পাত্রে ১২ অন জী ও ৮ জন পুরুষ একতা বসিয়া অগ্লাহার করে। এই সময়ে বোষপাড়ার পালকর্তা-দিগের বাটীতে পর্বতাকার ভাত রশ্বন হয় এবং মহাপরেরা সশিষ্য আদিয়া মহাস্মারোহে দলে দলে আহার করিতে থাকে। ইহাদের ধর্মের মুল সভ্য, সকলেই এক পিতার সন্তান ও সকলেই ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে সম্বন্ধ থেমে উহা-দের ধর্মের ভিত্তিভূমি এবং উহার জন্মই তাহারা পরস্পরকে "দাদা" ও "দিদি" সংখাধন করে। উহাদের বিখাদ ষে, যোল আনা মন্ত্রজপলও এই প্রেমানু-ষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে দিদ্ধি লাভ হয়। ইহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া নানা আমোদে সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করে। শুনা গিয়াছে, বস্ত্র হরণ পর্যান্ত ইহাদের বাকি থাকে না। কভীভজার মহাশম্বা কহে—মন্ত্রণাতা জগৎ প্রভু আটিলটাদের স্বর্গ। কর্ত্তাভজারা ইক্সির দোষেরও ভূয়োভূয়: নিষেধ করিয়া-(ছন ; —তাঁহারা বলেন,

মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা— তবে হয় কর্তাভজা।

সুরাপান ইহাদের পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ; এমন কি, সুরা স্পর্শ করাকৈও হিহারা মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু বর্ত্তমান কর্ত্তা এতৎসম্বন্ধে মৌলিজ মত হইতে বহুল পরিমাণে ঋলিত পদ হেইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের

লোকেরা মাংস ভক্ষণেও মহা প্রভ্যেবায় জ্ঞান করে; এমন কি, উহারা হিন্দু-मिरिशत वाँन अर्याञ्च प्रत्था ना। कर्छ। हिन्द्रमिरिशत शृका शार्खण विरमयक्तरभ পর্যাবেক্ষণ করেন; কিন্তু ইহার উপাসক্ষগুলীর সে অধিকার নাই। কোন প্রকাশ্য মণ্ডলীতে সাধারণের ভজনা করার প্রথাও, ইহাদের পক্ষে এককালে নিধিদ্ধ। ইহাদের কোনও উপাসকই ধর্ম সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পায় না। উহাদের কতকগুলি চিহ্ন আছে; তদ্বারাই তাহারা শ্ব স্ব সহযোগীকে চিনিয়া লইতে পারে। কিন্ত ইহ্রারা পরিছদের কোনও বিভিন্নতা করে না। উহারা এই মত পোষণ করে যে, "ঈশব নিরাকার এবং অদৃশ্য নহেন।" ইহাদের কোনও ধর্মগ্রন্থ নাই 🖫 কিন্ত ইহারা পরম্পরা-গত জনশ্রুতিমূলক মতের উপর বিলক্ষণ আহা প্রকাশ করিয়া শ্বাকে ইহাদের প্রধান মহোৎদব দোল ও রাস্যাতা । দোল, কারণী পূর্ণিমাতে ও রাস, কাভিকী পূর্ণিমাতে অমুষ্ঠিত হয়। সহোৎসৰ চাফি মিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এতত্পলকে প্রায় পঞ্চাপ হাজার যাত্রী ঘোষপাড়ায় স্মাগত হয়। প্রথম মহোৎদব সময়ে, অর্থাৎ দোলযাত্রার সময়েই, "মহাশয়গণ" পাল-কর্ত্তা দিগের ঘোষপাড়ার গদীতে আদিয়া, বাৎসরিক থাজনা জমা দিয়া থাকে। সেই থাজনা ও অভ্যাগত যাত্রীগণের প্রণামী টাকা, এই উভয়ে মিলিয়া, প্রতি বংসরে প্রায় নগদ পাঁচ ছয় হাজার টাকা আদায় হয়। যাত্রীরা ঘোষ পাড়ার আদিয়া প্রধানতঃ চুইটা স্থান অতীব ভিক্তিযোগ সহকারে দর্শন করে। উহাদের মধ্যে একটা 'হিমসাগর' নামক এক পুঞ্রিণী ও অপরটী এক দাড়িম্ব বৃক্ষ। যে পুষরিণীর জলে রামশরণ-বনিতা আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিতাণ পাইয়াছিল, তাহারই নাম 'হিমসাগর'। সকলেরই বিশাস, আজিও এই পুন্ধরিণী-জলের পূর্ববিৎ রোগবিনাশিনী শক্তি আছে। ভাছারা আরও বলিয়া থাকে যে, যাহারা অস্মাবধি ছশ্চিকিৎশু রোগাক্রান্ত অথবা অস্তু কোন-রূপে বিকলান্স হইয়া, চিরদিন ক্লেশ পাইতেছে, ভাহারা এই জল ব্যবহার করিয়া অনায়াদে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেই জন্ত, অন্ধ, ব্যবির, ধঞ্চ প্রস্থৃতি ব্যক্তিগণ অবিরত ধাকা খাইয়া ও সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, কাতারে কাতারে আসিয়া, এই পুন্ধরিণীতে অবগাহন করে 🔫 💬 ষে দাড়িম বৃক্ষমূলে রামছলাল জননী শচীমাতা সমাধিপতা রহিয়াছেন, «সেই

স্থানের মৃষ্টিমেয় মৃত্তিকা গ্রহণ করে। উহাদের বিশ্বাস, এই মৃত্তিকাতে শত শত শত বোগীর রোগ নাশ হয় এবং চিরপতিত মহাপাপী বীভৎস পাপ সকল হইতে অনায়াদে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এখানে সহস্র সহস্র লোককে ধ্ল্যবলু গ্রিত হয়। অনশনে ক্ষেকদিন দিবারাত্র হত্যা দিয়া থাকিতেও পরিদৃষ্ট হয়। মহোৎসবের সময়ে ঘোষশাড়ার মাঠে ঘাটে এই গান হইতে থাকে—

ও কে ডাঙ্গার তরী বার বেরে,

ু কোন্ রসিক নেয়ে।

আছে দাঁড়িমাঝি দশ জনা, ছয়জনা তার গুণ টানা,

্সে যে জেনেও জান্লে না— আনন্দেতে যাচে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেখে, এ কোন্রসিক নেমে।

আবার অপর হানে গাহিতে থাকে—

ক্যাপা, এই বেলা তোর মনের মাত্র চিনে ভজন কর। যথন পালাবে সে রসের মাত্র, পড়ে রবে শুক্ত বর।

বলরামভর্জা সম্প্রদায়।—কর্ত্তাভজাদিপের ভার আরও এক সম্প্রদায়
দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগকে "বলরামভজা" কহে। প্রায় বাইট বৎসর
গত হইল, মেহেরপুর জ্ঞমীদারগণের অধীনে বলরাম হাড়ি নামক এক জন
গ্রামা চৌকিদার ছিল। সেই ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই দল
নদীয়ার কিয়দংশ, বর্জমান ও পাবনা পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ করে। বৈশ্বর ও কর্ত্তাভজাদিগের ভায়ে উহাদের বেশ ও ধর্মমত দৃষ্টিগোচর হয়। কুশ্বীপে এই দল
এক কালে নাই বলিলেও অত্যক্তি হয় না। তবে ইহাদের অনেকেই ভিক্ষার্থী
হইয়া, এতদঞ্চলে সর্বাদা আসিয়া থাকে।

মেলা ও তীর্থস্থান।—বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক মেলা ও তীর্থস্থান আছে।
সকলের বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, একথানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে।
সেইজন্ত, কুশন্থীপবাসিগণ প্রধানতঃ যে সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের
জিন্ত, সর্বাদা গমনাগমন করিয়া থাকে, আমরা নিয়ে সেই সকল স্থানের বিবরণ
ও নীম প্রদান করিতেছি।

- (১) কালীক্ষেত্র।—এই স্থান কুশদীপ হইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ব্যবস্থিত। দক্ষৰজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে. নারায়ণ যথন চক্রদারা তাঁহার মৃতদেহ থণ্ড থণ্ড করেন, সেই সমুয়ে দেবীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ এই কালীখাটে পতিত হয়; তাহাতেই কালী বিগ্রহ ও নকুলেশ্বর শিবের উৎপত্তি হয় এবং এই স্থান বায়ার পীঠের অন্তর্গত একটি মহাপীঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ঠাকুর পূর্বে বড়িশার সাবর্ণ্য চৌধুরীদিগের ছিল; সেই জন্ত, চৌধুরী মহা-য়েরা এই ঠাকুর, ইহার পূজারি হালদার মহাশরগণকে দান করেন। একণে ইহার যথেষ্ট আর হইয়াছে এবং হালদার মহাশরেরাও ইহার প্রসাদাৎ পৌল দৌহিত্র স্বইয়া, পরম স্থাধ কালাতিপাত করিতেছেন। অনেকেই অনুমান করেন, 'কলিকাতা' নামও, কালীক্ষেত্র এই মহাপীঠের নাম হইছে উৎপন্ন হইমাছে। বর্ত্তমান সহর যদিও অধিক দিনের, নহে, কিন্তু কালীকেত্র এই নাম, পুরাণ ও আইন আকবন্ধী প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত "কালীক্ষেত্র" বছলা ( বর্ত্তমান বেহালা ) হইতে দক্ষিণে-শার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরাজাধিকারের স্চনা হইতে, কালীকেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া, বর্ত্যান কালীক্ষেত্রে বা কালীঘাটে পরিণত হইয়াছে ৮ বল্লালসেনের জীবনী পাঠেও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আকবর বাদসাহের সময়ে তদীয় রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা তোড়র্ম্মল "ওয়াশীল জমা তুমার" নামে একটী রাজস্ব হিদাব প্রস্তুত করেন। তাহাতেও এই কলিকাতা বা কালীকেত্রের নাম আছে। উক্ত বাদসাহের রাজস্বকালে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, বেলা তিন ঘটি-কার সময়ে, এক ভয়ানক ঝড় হয় এবং সেই সময়ে সমূদ্রের জল উথলিয়া উঠিয়া, দক্ষিণ দিক নষ্ট করে। সেই সঙ্গে প্রায় তুইলক্ষ প্রাণীপু কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ নষ্ট ও লোপপ্রাপ্ত ভূভাগকে একণে 'স্করবন' কছে। ১২১৬ বঙ্গানে, কালীঘাটের এই বর্তমান মনিশ্ব নির্মিত হইরাছে। কালীঘাটে कान निक्छि फिल्म स्था महारम्य इत्र ना। क्योत क्रमात्र अश्वास একণে •নিত্য মেলা মহৈাৎদৰ হইয়া থাকে এবং প্রাত্যহ সহস্র দাত্রী• স্মাগ্ত হয়।
- (২) ভারকেশর।—এই স্থান কুশরীপ হইতে প্রায় ত্রিশ কোশ দুক্ষিণ পশ্চিমে হুগলী জেলায় অবস্থিত। ইহা বৈল্পবাটী হইতে প্রায় আট কোশ

পশ্চিমদিক্বস্তী। তারকেশ্বর বিগ্র**হ সমুদ্ধে একটা গান** প্রচলিত আছে।

শ্বিদ্দিনে বনের মধ্যে কেপা পশুপত্নি,
চারিদিকে জলাজঙ্গল থাকড়ার বসতি।
মধ্যেতে সিংহলদীপ অতি মনোহর,
ভার মধ্যে বিরাজেন প্রভু তারকেশ্বর।
কপিলা দিত তথ্য একচিত হরে,
দেখিলেন মুকুন্দাঘোৰ কাননে পশিরে।
কপিলার তথ্যে ভুষ্ট ভোলা মহেশ্বর,
মুকুন্দাঘোরের বলেন আমি তারকেশ্বর
তারকেশ্বর শিক আমি কাননেতে বসি,
মোর সেবা কর বাপা হইয়ে সন্নাসী।

বর্ত্তমান সময়ে, যে হানে ভারকেশ্বর মন্দির অবস্থিত, উহার পূর্বে নামু সিংহল দ্বীপ। এই বিগ্রহ এই স্থানের জন্তন্মধ্যে প্রস্তরের আকারে পড়িয়া ছিলেন। রাধালেরা এই প্রস্তরকে সামান্ত প্রস্তর জ্ঞান করিয়া, তত্পরি ফলমূল ছেঁচিয়া থাইত। এই জন্ম তারকেখরের মন্তকে অদ্যাপি একটা গহবর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে ইনি সামান্ত আকারে পড়িরা থাকিতেন। মুকুন্দ খোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী যাইয়া, প্রত্যহ ঠাকুরকে হ্র খাওয়াইয়া আসিত। গাভীর হ্গ্ধ হয় না কেন, মুকুন্দ্ধোষ এই কারণ অনুসন্ধানে বাইয়া, এই অলোকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। প্রবাদ, একদিন ঠাকুর মুকুন্দ খোষকে বলেন, "তুমি সন্নানী হইয়া আমার সেবা কর। মুকুন্দবোৰ সন্নামী হইয়া, তারকেখরের সেবা করিতে লাগিল্য এদিকে তারকেখর স্বপ্নে বর্জমান রাজাকে দেখা দিয়া কহিলেন—"আমি অনাবৃত স্থানে অত্যন্ত কট পাই-তেছি; আমাকে একটি বাসগৃহ নির্দ্ধাণ করিয়া দাও"।—রাজা তদস্দারে ইহার মন্দির ও বিষয়াদি করিয়া দেন। এদিকে সাধারণেও উৎকটপীড়াদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভক্তিপূর্বক ইহার পূজা দিতে আরম্ভ করে। তাহাতেও ইনি সর্বাত বিখ্যাত ও অতুল ঐথর্যাশালী হন। ইহার মহান্তেরা রাজ। উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

একটা বৃহৎ মন্দির্মধ্যে তারকেশ্বর অধিষ্ঠিত রহিরাছেন। এই মন্দিরের সম্প্রে একটা নাটমন্দির আছে। সেই নাটমন্দিরে অসংখ্যলোক, কেহ রোগ মুক্ত হইবার জন্ত, কেহ ব্যু সস্তান হইবার কামনার, এইছানে হত্যা দিয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যে একটা গহরর আছে; উহারই মধ্যে তারকেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। গহররের উপরিভাগ রোপ্যমর ডেকে আর্ত। তারকেশ্বর এক অনাদিলিক্স শিব। বাত্রীদিগের মধ্যে বে অধিক পরসা ব্যর করে, মেইই গহরর মধ্যে হন্ত দিয়া, ঠাকুরের স্পর্শস্থামূত্তব কুরিতে পার। মন্দিরের পার্থে মহান্তদিগের কতকগুলি কবর দেখিতে পাওয়া বার।

প্রত্যহ মহান্ত মহারাজ, সরং তারকেখরের পূজা কুরিয়া থাকেন। মহাত্বের পূজার সময় কোনও যাত্রী বা বাহিরের লোক মন্দিরমধ্যে থাকিছে পায়ু
না। প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে মহান্ত নিবের পূজা করেন, সেই সময়ে
তাঁহার সহিত্ত নিবের সাক্ষাংকার লাভ হয়। মহান্ত এই সময়ে নিবকে বিষয়াদি
সম্বন্ধে অনেক কথা জিল্ঞাসা করেন। তাভিয়, "ইহা খাও" "উহা খাও" বিয়য়া
মহান্ত নিবের হতে, পোঁপে, রন্তা, জীর প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য তুলিয়া দেন।
তিনি আর থাইতে পারি না বনিলেও, মহান্ত ছাড়েন না। পূজাপমাপ্ত হইলে
মহান্ত নিবিকারোহন করিয়া ও অগ্র পশ্চাতে ৭।৮ জন প্রহরী পরিবৃত হইয়া,
নিজ প্রাসাদাভিম্থে চলিয়া যান। মন্দিরের পশ্চাতে 'নিবগঙ্গা' নামে বে
দীখী আছে, সেই দুীঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে একটা স্থন্দর অট্টানিকা
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মহান্ত মহারাজের আবাসভ্যবন। মহান্তমহারাজ
রপার খাটে শয়ন করেন—সোনার থালে ভাত খান—এবং সোনা ও রূপাবাধা হলা ও করসীতে তামাক সেবন করিয়া থাকেন। মহান্ত মহারাজের
গ্তে টানা-পাথা টাঙ্গান ও কক্ষপ্রাচীরে অসংখ্য ছবি লক্ষ্মান রহিয়াছে।

বেশা একটা বা দেড়টার সময় তারকেখরের 'মহুইভোগ' অর্থাৎ পায়স রাধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। বেলা ছই বা আড়াইটার সময়, বিগ্রহের 'শৃঙ্গার-বেশ' হয় অর্থাৎ শিবকে পৃষ্পাদি দারা স্থাভিত করিয়া রাখা হয়। রজনীতে শিব মিটার ও লুচি আহার করেন। আহারের পরে, ধুমুচি আকারের একটা কলিকাতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাল গাঁজা সাজিয়া, তাহাতে তালের জটার আক্রন্ত দিয়া, গুড়গুড়িতে ব্যাইয়া শিবকে ধ্মপান করিতে দেওয়া হয়। ঐ সম্বে মন্দির মধ্যে কোনও যাত্রীর প্রবেশ করিবার অনুমতি থাকে না। তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলেই শুড়গুড়ির শব্দ শুনিতে পারেন। বিছুক্ষণ পরে কলিকাটী আনিয়া উবুড় করিয়া ঢালিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব সমস্ত গাঁজা থাইয়া ভন্মসাৎ করিয়াছেন।

তারকেখনের অনেক পাওা ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারাই যাত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। ভারকেশ্বর হইতে প্রায় এক বা চুই কোশ পথ দূরবর্তী স্থান সকল হইতে, এই সকল ব্রাহ্মণেরা পশ্চাছতী হন। যাত্রীরা তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলে, সেই সেই ব্রাহ্মণ, যাত্রীগণকে জিজাসা করেন বে, তোমাদের কোনও পূজা মানা আছে কি না; যদি থাকে, তাহা ুহ্ইলে ব্রাহ্মণ, সেই পূজার টাকা প্রথমে মহান্তের গদীতে জমা দিতে বলেন। পরে, মহান্ত মহারাজ. যাহার কল্যাণে পূজা মানা থাকে, ভাহার কপালে একটী অঙ্গুরীয়কের ছাপ দিয়া দেন। মহান্ত ছাপ দিবা মাত্র, অমনই নাপিত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং মন্তকস্তন ও কৌরকার্যা সম্পাদন করিয়া দেয়। পরে, যাত্রীগণকে ব্রাহ্মণেরা ত্ধকুমড়া নামক দীঘীতে স্থান করাইয়া লইয়া আইসে এবং যাহার যেমন ক্ষমতা, তদসুসারে আট আনা হইতে পঞ্চাশ বা একশত টাকার পর্যান্ত ডালা সাজাইয়া পূজা দেওয়ায়; কেহ কেহ নিজে দ্রবাদি কিনিয়া ডাশা শাজাইয়া দেয়; কেহ কেহ বা বাজারের ডাশা কিনিয়া এই বাজারের ডালার মূল্য আট আনা হইতে এক শত টাকায় বিক্রীত হয়। বাজারের বিক্রীত ডালাতে একটা ওলা, একটা কলা, চারিটা আতপ চাউল ও তুই চারিটী বিরপত্র ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই ডালা লইয়া, ব্রাহ্মণ দেবালয়ের দ্বারে যাত্রীগণকে রাথিয়া যায়। পরে, যাত্রীরা সেই ছারের चात्रवान्तक किছू भग्नमा गूम निया. स्निवानय मस्या व्यव्या करता । स्निवानयमस्या আবার কতকগুলি পূজারি ব্রাহ্মণ থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে যে কেই একজন সেই ডালাথানি মনিবের এক কোণে ঢালিয়া লন এবং যাত্রীর ডালা পানিডে ু ছুই চারিটী বিস্থপত্র, চারিটী আতপ চাউল, ও যুৎসামাক্ত ওলাভাশা প্রসাদ স্বরূপ দিয়া যাত্রীকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেন। যদি কাহার অধিক সাহাপ্তাদের প্রয়োজন হর, তাহা হইলে উহা পৃথক পর্মা দিয়া কিনিতে হয়।

্রশিবরাত্রি ও চৈত্রমাদের মহাবিষুব সংক্রান্তির সময়েই ভারকেশ্বরে বছ-

সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। এই সুময়ে কথন কথন ২০০টা লোক পর্যান্ত নিহত হইয়া থায়। অতিরিক্ত পুলিশ নিযুক্ত হইয়াও, সেই সময়ের ভীষণ গোলখোগ নিবারণ করিতে পারে না ুবহুসংখ্যক মুসলমান ধর্মাবলয়ী লোকগণও বাবার নিকট হত্যা দিয়া, বাবার প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে এবং স্থ অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়।

অগ্রহীপ।—এথানে তৈত্র মাসের রুষ্ণপক্ষের ত্রেরেদশীতে গোপীনাথ ঠাকুরের মহোৎদর উপদক্ষে গোপীনাথ মেলা সংঘটিত হয়। রুষ্ণনগরের রাজা-রাই এই বিগ্রহের অধিকারী। এই মেলাতে প্রায় ২৫০০০ লোকের সমাবেশ হয় এবং রুষ্ণপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত সপ্তাহকাল এই মেলা অবস্থিতি করে। মেলার প্রথম দিনে ঠাকুর স্বয়ং বিগ্রহ প্রক্তিষ্ঠাতা ঘোষ ঠাকুরের বাৎদরিক প্রাদ্ধ সমাপন করেন।

এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে **এদেশে একটা আখ্যায়িক। প্রচলিত আছে।** স্থাধারণের প্রীতির নিমিত্ত আমরা সেই আখ্যায়িকা বিবৃত করিতেছি।

বৈষ্ণৰ ধর্ম প্রবর্ত্তক শ্বিখ্যাত চৈতভা দেবের 'ঘোষ ঠাকুর' নামক জনৈক কায়ন্থ শিষ্য ছিলেন। এই ব্যক্তি কাঁটোয়ার তিন ক্রোণ দিক্ষণ অগ্রদ্বীপ নামক গ্রামে গোপীনাথ দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি চৈতভার
সঙ্গে থাকিতেন এবং অতি যত্র ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।
এক দিন চৈতভা আুহারান্তে বোষ ঠাকুরের দিকট মুখণ্ডদ্ধি যাক্রা করেন;
তাহাতে তিনি সে দিন তদীয় ভিকালন্ধ— একটা হরিতকীর অস্ধাংশ তাঁহাকে
প্রদান করেন। পর দিন ভোজনান্তে প্রভু প্ররায় মুখ গুদ্ধি চাহিবামাত্র,
ঘোষ ঠাকুর তাঁহার হত্তে সেই হরিতকীর অপরার্দ্ধ প্রদান করিলেন। তাহাতে
চৈতভা জিজ্ঞাসা করিলেন. "তুমি আজি আবাের হরিতকী কোথায় পাইলে ?"
ঘোষ ঠাকুর উত্তর করিলেন—"কালি অগৈনাকে যে হরিতকী দিয়াছিলাম,
আজি তাহারই অপরার্দ্ধ দিলাম। এই কথা শুনিয়া চৈতভা কহিলেন—"আছিও
তোমার বিলক্ষণ সঞ্চয়ের বাসনা রহিয়াছে, দেখিতেছি। স্তরাং তুমি আর ভামার সঙ্গে না থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই শেল সম নিদাকণ বাক্য
শানার সঙ্গে না থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই শেল সম নিদাকণ বাক্য
শানার বিরহে কিয়পে প্রাণ ধারণ করিব গ"— চৈতভা কহিলেন—"তানিন

"আমার প্রতি ভোমার যে বাংসদ্য আছে, প্রীক্তফের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতেও দেইরূপ বাংসদা প্রকাশ করিও।" খোব ঠাকুর অগজ্যা চৈতন্তের সহবাদ তাগি করিয়া, গৃহে ফিরিয়া আদিলেন এবং প্রভুর নিদেশাল্যারে এক ক্ষণ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া, অগ্রঘীপে প্রতিষ্ঠা করিলেন ও তাহার নাম গোপীনাথ রাখিলেন। দেই সময় হইতে ঘোষ ঠাকুর গোপীনাথকে যেমন প্রাণ নির্মিশেষে ক্ষেহ করিভেন, গোপীনাথও তেমনই তাঁহাকে পিতার স্থায় প্রদ্ধা ও ভক্তি করিভেন। গোপীনাথ আজিও বারুণীর পূর্বে তৈত্র মাসের ক্ষণা একাদশীতে তাঁহার প্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ঐ দিবস অগ্রঘীপে অর্নেক যাত্রী সমাগত হয়। তাহারা গোপীনাথের পিতৃ প্রান্ধের আত্রক্ত্রার্থে অর্থ প্রশান করে। আজি কালি পূর্বের ন্তায় অর্থ প্রাণ্ডি না হইলেও, আপাততঃ উক্ত দিবস চারি পাচ শতণ্টাকা হারপ্রাপ্তি হয়। আজিও কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতির স্থানের দোকানী প্রার্থিণ উপস্থিত হয়। অগ্রঘীপের অনতি দ্রবর্ত্তী কাশীপুর-বিফ্তলা গ্রামে ঘোষ ঠাকুরের বাটী ছিল। তাঁহার জ্ঞাতির বংশ আজিও তথায় বাস করিতেছে।

প্রথমে পটুলীর জনীদারগণ অগ্রন্থীপের অধিসামী ছিলেন। মহারাজ রক্ষণ্টিলের পিতা রঘুনাথের সমরে অগ্রন্থীপের মেলাতে একবার থাও জন লোক হত হয়। তাহাতে ম্রশিদাবাদের নবাব মহাকুপিত হইরা, ঐ গ্রাম কাহার জমীদারী, তাহাই অমুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। পাটলীর জমীদারের উকীল, নবাবের কোপ দেখিয়া ভীত হইয়া, ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ নহে বিলিয়া এককালে অস্বীকার করে। তখন নবাব, বর্জমান ও নবদীপের রাজাদিগের জমীদারী উহার নিকটস্থ দেখিয়া, একে একে উহাদিগকে জিজাসাকরেন। বর্জমান রাজ্যের উকীলও প্রবিৎ অস্বীকার করেন। কিন্তু নবদীপারাজের উকীল বিলক্ষণ বৃদ্ধিমান ও স্বচত্র ছিলেন। তিনি অবসর বৃথিয়া কহিলেন—"ধর্মবতার! ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ এবং ঐ গ্রামের হার্মাকাণ্ড সত্য। কিন্তু ঐ মেলাতে এক্লপ অসাধারণ জনতা হইর্ম থাকে, যে পাঁচ ছয় জন কেন, ১০০০ জন মৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। পোকের করেনি বিশেষ স্বর্জ্যে থাকা বার; সেই জন্তই এত জন্ন লোক মরিয়া থাকে। ঐ মেলাতে

বের শ্বাধারণ জনতা হয়, তাহা সভাস্থ কাহারও অবিদিত নাই।" উকী-লের কথা শেষ হইলে, সভাস্থ অনেকেই বলিলেন "ধর্মাবতার। ষাহা শুনিলেন, তাহার কিছুই মিখ্যা নহে।" নবাব, "আচ্ছা, আমি এবারে অপরাধ মার্জনা করিনাম; কিন্ত বারান্তরে এরপ শুনিলে, সমৃচিত দণ্ডবিধান করিব।" এই বিরা নিরস্ত হইলেন।

রমুরাম এই কথা শুনিরা মহা হর্ষিত হইরা, অগ্রদ্বীপ অধিকার করিলেন্
এবং মহা সমারোহে ঠাকুরের পূজা দিলেন। পরে, ঠাকুরের সেবার্থে কুষ্টিরা
প্রভৃতি কতিপর গ্রাম নিজিপ্ত করিরা দিলেন এবং কৃষ্টিরা গ্রামের নাম গোপীনাথাবাস রাখিলেন। এই সমর হইতে গোপীনাথ নবলীপুরাজার ঠাকুর বলিরা
প্রসিদ্ধ হইলেন।

মহারাজ ক্ষণচন্দ্রের রাজত্বকালে, কলিকাভাবাদী রাজী নবক্রয় এই বিগ্রহ অপহরণ করিনা, কলিকাভার আনমন করেন। তজ্জয়, মহারাজ ক্ষণ্টক্র, তদনীস্তন প্রবর্গর জেনেরল লর্ড হৈছিংদের নিকট অভিযোগ করেন। লার্ড হেছিংস প্রজারপ্রজ্জন্বপে বিচার করিয়া, রাজা নবক্রমের দোষ দেখিতে পান। স্বতরাং হেছিংস, নবক্রমেকে বিগ্রহ ফিরাইয়া দিতে অনুসতি করেন। ইহাতে রাজা নবক্রফ তদত্রপ আর একটা বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া, মহারাজ ক্ষণচন্দ্রকে তদীয় বিগ্রহ চিনিয়া লইতে বলেন। মহারাজ ক্ষণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী এবং পূর্ব্ব বিগ্রহের পরিচারক জনৈক ব্রাহ্মণ, উভয় মৃত্তি দেখিয়া নিজের বিগ্রহ চিনিয়া লন এবং সেই বিগ্রহ প্রনরায় অগ্রহীপে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা নবক্রমান্ত বহুম্ল্যের আভরণাদি আজি পর্যান্তও গোপীনাথের অঙ্কে বিরাজ করিতেছে।

স্করপুর।—এই স্থান করিমপুর মহক্ষার অন্তর্গত; এধানে চৈত্রমাণের সংক্রান্তিতে, গোবীক্জী নামক বিগ্রহের তুলসীবিহার' নামক মেলা হয়। এই মেলা এক পক্ষ অবস্থিতি করে এবং ইহাতে প্রায় দুশ সহস্র লোক্ষ সমাগত হয়।

ষোষণাড়া।—এই স্থান চাকদহ মহকুমার অন্তর্গত এবং কর্ন্তাভন্ধা দলের লোকগণের পবিত্র তীর্থ স্থান। এখানকার মেলা ফাল্লণ ও কার্ত্তিক মান্তের কর্ম পূর্ণিমার দিন বসিয়া থাকে। কুখন কখন কর্তাভন্ধা দলের নেতা "কর্ত্রা" কাষ্ট্রময় মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া, এই মেলায় উপস্থিত হন। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক সমাগত হয়।

গোঁদাই ছর্গাপুর।—এখানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধারমণ দেবের রাদোপলক্ষে এক মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা দশদিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে
এবং ইহাতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়।

ক্ষানগর।—এখানকার রাজবাটীতে মহাদোল বা 'বারদোল' উপলক্ষে প্রতি বংসর ১১ই চৈত্ত্বে গোপীনাথ ও মদনমোহন দেবের মেলা হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে কৃষ্ণনগরের মহারাজার বত বিগ্রহ আছে, এই উৎসব উপলক্ষে সেই সমস্ত বিগ্রহ এখানে আনীত হয়। এই মেলা তিন দিন কাল অবস্থিতি করে"। এই মেলায় প্রায় বিংশতি সহস্র যাত্রী আসিয়া থাকে।

নদীরা বা নবদ্বীপ।—প্রতি বৎসর মাঘমাসে চৈতক্সদেবের জন্মতিথি উপক্রমে এখানে প্রায় ৪।৫ হাজার বৈষ্ণব সমার্গত হয়। মতক্ষণ উৎসব চলিতে
থাকে, ততক্ষণই ইহাতে নৃত্য, গীও ও কীর্ত্তন হইতে থাকে। নবদীপে
আরও একটা মেলা হয়; উহাকে "পটপূর্ণিমার" মেলা কহে। এই উৎসব
উপলক্ষে প্রতি বৎসর মৃত্তিকার বিপ্রহসকল অভত হয় এক কার্তিক মালেয়
পূর্ণিমাতে পূজা হইয়া থাকে। এই উৎসব হুই দিন মাত্র থাকে এবং প্রায়
৫।৬ হাজার যাত্রী ইহাতে সমাগত হয়।

শাস্তিপুর।—এখানে কার্ত্তিক মাদের পূর্ণিমাতে ত্রীক্ষেরে রাস হইরা থাকে। গোস্বামী মহাশয় দিগের বিগ্রহ সকল সমূহত দাক্ষমর দোলমঞ্চোপরি দোত্ল্যমান হয় এবং শেষদিনে রাজপথ বহিরা মহাসমারোহ সহকারে গমন করিয়া থাকে। এই মেলাতে প্রান্ন ২৫।২৬ হাজার লোক সমাগত হয় এবং ইহা তিন দিন অবস্থিতি করে। গোস্বামী মহাশয় দিসেয় শ্যামস্থলর বিগ্রহ অতীব প্রসিদ্ধ। এমন স্থলর ও স্বর্হৎ বিগ্রহ বঙ্গদেশের মধ্যে নিতান্ত বিরল। শ্যামস্থলরের মন্দিরও এমন উচ্চ ও বৃহৎ যে, তিন মাইল দূর হইতে দৃষ্টি-গোচর হয়।

বীরনগর বা উলা।—এই স্থান রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। বৈশাখ লাসের সংক্রান্তির দিন উলাই-চণ্ডী দেবীর উৎসব উপলক্ষে এই সেলা বসিয়া শকে। সকলের বিশ্বাস, উলাই-চণ্ডী বিস্চিকা রোগের অধিষ্ঠাতী দেবী ও সর্বসংহারক শিবের পত্নী। উলাই-চণ্ডীর যাত অতীব প্রসিদ্ধ ও বিলক্ষণ। শ্রুতিমনোহর। চৈত্রমাসে এই যাত আরম্ভ হয়। যাতের সময়ে এথানে অনেক ছাগ ও মহিষ বলি হয়।

তেহাটা।—এথানে গৌষমাসের সংক্রান্তিতে "রুষ্ণরায়ের মেলা" নামক এক সহোৎসব হইরা থাকে। এই মেলা তিন দিন অবস্থিতি করে। রুষ্ণনগ্র রাজগণের প্রতিষ্ঠিত রুষ্ণরায় নামধের বিগ্রহের উৎসব উপলক্ষে এই কেলা সংঘটিত হয়। এথানেও প্রতিবৎসর ৩৪ হাজার যাত্রী সমাগত হয়।

মুড়াগাছা।—এই স্থান নকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত। বৈশাখী পূর্ণিমাতে এথানে প্রতিবংসর সর্বাসলা দেবীর উৎসব উপলক্ষে এক মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা তিন দিন অবস্থিতি করে এবং এতত্পলকে প্রায় দ্বিসহক্রশাত্রী স্মাগত হইয়া থাকে।

কুলিয়া — এই স্থান চাকদহ পানার অন্তর্গত। এখানে প্রস্তি বংসর
"উপরোধ ভঞ্জন" নামক উৎসব হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গদেখের সহিত তাঁহার
ভার্যার বিবাদ ভঞ্জন কুরাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ইহাও তিন দিন
পর্যান্ত থাকে এবং ইহাতে প্রায় ৭৮ হাজার যাত্রী স্মাগত হয়।

গাঁড়াপোতা। —এই স্থানও চাকদহ থানার অন্তর্গত। চৈত্রমাসের সংক্রা-ন্থিতে এথানে এক মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলাতে প্রায় ৩।৪ হাজার লোক সমাগত হয়। এই মেলা চারি দিন অবস্থিতি করে।

সাঞালপুর, মারুজিয়া ও হোঁগলবাড়িয়া।—এই তিনটী স্থান মেহেরপুর
মহক্মার এবং বীরুই ও পাটলী—এই তুইটা স্থান রাণাঘাট মহকুমার অস্ত
গত। পূর্ব্বাক্ত পাঁচ স্থানেও প্রীকৃষ্ণদেবের পূর্জা উপলক্ষে এক এক
মেলা হইরা থাকে। বৈষ্ণবেরাই এই সকলে মেলাতে অধিক আগমন করে।
শেষোক্ত স্থানে যে মেলা হয়, তাহা মুসলমান মৈলা ব্রিয়া স্পষ্ট প্রতীয়্মান ইয়।

ভাগিরথী-মান।—কুশদীপ ও পূর্বাঞ্চলবাদী লোকেরা গঙ্গামানোপদক্ষে যে যে স্থানে গমন করিরা থাঁকে, সেই সেই স্থানেও সেই সেই সময়ে এক একটা । মেলা হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের মধ্যে ভাগিরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল নবদীপ, শান্তিপুর, চাকদহ, হালিসহর, নৈহাটী, ত্রিবেণী ও কলিকাতা প্রধান-ক্রিক অন্যন চল্লিশ বৎসর হইল, চাকদহে মাদী পূর্ণিমার সময়ে এক মহতী মেলা হইও। উহাতে প্রায় ১০।১৫ হাজার কোকের সমাসম হইত। আজি কালিকার হিন্দুগণের ধারণা, চাকদছের নীচে গঙ্গা নাই। সেই জন্ত করেক বংসর হইতে চাকদহে, যাত্রীর সমাগম না হইয়া, উহার নিকটবর্ত্তী যশড়া, রাণীনগর প্রভৃতি স্থানে যাত্রীর সমাগম হয়। একণে উক্তস্থান সক্ষেরও পরিবর্ত্তে কালিগঞ্জের নিম্নে যাত্রীগণ গঙ্গাস্থান করিয়া থাকে।

ি বিবেণী।—এই স্থান হিন্দ্দিগের এক মহাতীর্থ। গ্রহণ ও উত্তরায়ণের
সময় এখানেও অনেক বাত্রী সমাগত হয়। প্ররাগে সান করিলে, বেমন
অক্ষয় পুণ্যবাভ হইয়া থাকে; এখানেও ভাহাই হয়। সার্ভ রম্মন্দন ভট্টাচার্য্য
সহালর ভদীর প্রারশ্ভিক-ভবে বিধিয়াছেন—

প্রহায় হদাৎ যাম্যে সরস্বত্যান্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণে প্রয়াগন্ত গঙ্গাতো ব্যুনাগতা।
সাখা তত্তাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগইব লক্ষ্যতে।

চাকদহ ষ্টেশনের পূর্বের, 'থোজারহাট' নামক একটা স্থান আছে ৷ তাহার <del>দক্ষিণাংশেই প্রান্থ্য দেখিকে পাওয়া বার। প্রবাদ আছে, প্রান্থ্য ধবি 🧠</del> এইখানে শাপগ্ৰন্ত হইয়া হ্ৰদমধ্যে অবস্থিতি করিভেছেন ক্রিক্টেই ভাগিরথী স্থাত মিলিত হইলেই, তাঁহার উদ্ধার সাধন হইবে। পুর্বে এই ব্রদ ভাগিরথী হইতে যত দূররতী ছিল, এক্ষণে আর তাহা সাই। ভাগিরথী ক্রমশঃ ইহার নিকটবর্ত্তী হইভৈছেন। বাহা হউক, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণপ্রসাগ ৰা মুক্তবেণী অবস্থিত। ইহাকেই সাধারণে ত্রিবেণী বলিয়া থাকে। এই স্থানের পশ্চিম পার দিয়া, সরস্বতী ও পূর্ব্বপার দিয়া ষমুনা নদী প্রবাহিতা হইতেছেন। ইহা তিনটী, নদীর সঙ্গমন্থল বলিয়াও, ইহার নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। ১৮৫৯ পৃষ্টাব্দের পূর্বে যে মহামারী হইয়া, ত্রিবেণী ধ্বংদ হয়, তাহার পূর্বে এই স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। সেই সময়ে এখানকার জলবায়ু বঙ্গদেশের যধ্যে সর্কোৎকৃষ্ট ছিল: তথন কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানের জনীদারেরা স্থান পরিবর্ত্তনের জক্ত এখানে আসিয়া বাস করিতেন এবং এখান হইতে পানীয় জল লইয়া যাইতেন। বিখ্যাত সপ্তগ্রাম ইহার সন্নিকটে সরস্থী ভারে স্থব "হিত ছিল। প্রায় ৩৫০ বৎসর গত হইল, কবিকন্ধণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে জিবেণী ও সপ্তপ্রাম বন্দর সম্বন্ধে লিপিয়াছেন-

## 'কুশদীপ-কাহিনী।

াগ্রামের বেপ্তে সব কোথাও না বার;
বের বসে স্থমোক্ষ নানা ধন পার।
তীর্থমধ্যে প্র্যাতীর্থ অন্তি অনুপম,
সপ্তথমি শাসনে বলরে সপ্তগ্রাম।
কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবনতি,
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি।
নারে তৃলে সদাগর নিল মিঠা পানী,
বাহ, বাহ, বলিয়া ডাকেন ফ্রমানা।"

সাগরসর্থম।—বে হানে ইচ্ছামতী ও বমুনার শ্রিণিত প্রোত্ত গঙ্গাসাগরে ।তিত হইয়াছে, সেই হানেও প্রতিবর্ধে বহুসংখ্যক লোক সান করিছে গিয়া থাকে। এই হানের নাম "কশিলমূনি"। এখানে, মহর্ষি কশিলদের ও সগর রাজার মূর্ষি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই হান স্থান্তর্বনের অন্তর্গত। আজি বর্ষের গোন মানের সংক্রান্তির পূর্বা দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রখাব্যে তিন দিন কাল এখানে মেলা হয়়। গঙ্গাসাগর বেগে প্রায় লক্ষাধিক লোক কশিলম্মনিত গমন করিয়া থাকে। ইহাকেই সাধারণতঃ 'সাগর-সানি' বলে।

এই সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ মেশা ব্যতীত কুশবীপে আরও ছই একটা ছোট ছোট মেলা হইয়া থাকে। একণে সেই সকলের নাম আছে মাত্র; কিন্ত প্রকৃত সমারোহ এককাল্রে নিক্ত হইয়াছে। ধাহাহউক, সাধারণের অবগতির জন্ত আমরা উহাদিগের বিবরণ নিমে প্রকাশ করিতেছি।

চার্ঘাট।—এই স্থান হরেওঁড়ীর দহা ও ঠাক্রবরের আন্তানার নিমিত্ত প্রানিদ্ধ। এখানে কোনও বৃহৎ মেলা হর না বটে; কিন্তু যাত্রীয়া মানসিক করিয়া, প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকে ও ঠাক্রবর সাহেবের নির্নি দের। ইহার তিন চারি ক্রোশ প্রেই, ষমুনা ও ইছামতী নদীর "টিপী" নামক সঙ্গম স্থা। কথিত আছে, প্রাকালে চারঘাটে হরি ওঁড়ী নামক একজন সত্যনারারণ ভক্ত ধনীটো ব্যক্তি বাস করিত। পার ঠাক্রবর, উক্ত ওঁড়ীকে নিজের শিব্য হইতে অমুরোধ করেন। কিন্তু হরিও ড়ী তাহাতে অস্বীরুও হয়। তাহাতে পীর ঠাক্রবর মহা কৃপিত হইয়া, উহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। হরিও ড়ী তাহাতে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, জনাভ্নি পরিত্যাগ করতঃ, স্পরিবারে প্রান্তি নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, জনাভ্নি পরিত্যাগ করতঃ, স্পরিবারে প্রান্তি

য়ন করিতে কৃতসংশ্বর হয়। একদা হরি রক্ষনীনোগে সপরিবারে নৌকারোহণে যম্না দিয়া পলাইয়া বাইতেছে, এমন সময়ে ঠাকুরবর জানিতে পারিপ্না, উক্ত দহা মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া মারেন। তদবিধি উক্ত আবর্তের নাম হরি উদ্ধির দহা হইয়াছে। ফলতঃ যাহাই হউক, এই আবর্ত প্রকৃতিদেবীর ষম্নাব্দস্থ অন্তত্ম বিশাল লীলাক্ষেত্র এবং যম্নার অক্সান্ত আবর্ত অপেকা সর্বশ্রেষ্ঠ।

র্জনেশর।—এই স্থান গোবরডাকার তৃই তিন ক্রোশ পশ্চিমে বমুনাতারে অবস্থিত। এখানে বৃড়াশিব নামে এক বিগ্রহ আছেন। এই বিগ্রহের গাজন উপলক্ষে এক মেলা হয় এবং তিন চারি দিন সেই মেলা অবস্থিতি করে। উহাতে প্রার ১০১২ ইবলার লোক সমাগত হয়। কবিত আছে, এখানে যে বিশাল দীঘী আছে, তাহাতে চড়ক কাঠ ও একখণ্ড প্রস্তর প্রতিবংসর চড়কের সময় পাওরা গিরা থাকে। চড়কান্তে উক্ত চড়ক কাঠ ও প্রস্তর সেই বাপীজনে ভাগাইরা দেওরা হয়। ইহার পরে আর উহাদিগকে দেখিতে পাশুরা বাম না। পরে চড়কের পূর্বে শিব-জাগরণের দিনে উহারা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যার্কালে ভালাকানিক দিনে উহারা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়।

ইচ্ছাপুর। — কান্তণী পূর্ণিমাতে এখানকার চৌধুরী ক্রাণারেরা মহাস্থাবিহু রাধাপোবিক্ষের দোলোৎসব করেন। তত্পলক্ষে এক বৃহতী মেলা জনানা
বিক্ষের নৃত্যাগীত হয়। এই মেলা একদিন মাত্র অবস্থিতি করে; কিন্ত উৎসব
জিন চারি দিন চলিয়া থাকে। প্রায় তিন সহল্র লোক এই মেলাজে উপস্থিত
হয়। চৌধুরী মহাশ্রগণের ভাগ্যলক্ষীর সহিত এই মেলাও নির্মান্তর্ম বিকট
বদন দর্শন করিতেছে।

খাঁটুরা।—এই গ্রামের পূর্ব প্রান্তে বামোড় জীলে এক প্রাচীন বটর্ক আছে। সকলেই সেই বটর্ককে ৮ ছণ্ডীদেবীর অধিষ্ঠান-ডক বলিয়া অতীব ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাধ মাসে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পূক্ষ ঢাক ঢোল বাজাইয়া এই স্থানে পূজা দিতে আইসে এবং ভাহারা সমটো সময়ে অনেক ছাগ বলিও প্রদান করে। কান্ধণী পূর্ণি-মাতে এই স্থানে খাঁটুরার বিদ্যাবাচস্পতি মহাশর্দিগের রাধারমণের দোল ইয়া থাকে। তত্বপলক্ষে এখানে একটা সামান্ত মেলা হর। সেই মেলার প্রায়

চড়ক উপলক্ষেও তদম্রপ আরু একটা ক্ষুত্র মেলা হয়। এই তুই সমরে এখানে রীন্ধন মসালা বহুল পরিমাণে আমদানি ও বিক্রম হয়। সকল গৃহীই এই সমরে সেই মেলা হইটে বাৎসরিক মন্ধন মসালা ক্রম করিয়া রাখে।

গোবরভালা।—এথানকার মুখোপাধ্যার জমীদার মুহাশরগণের গোষ্ঠ বিহারোপনকে ১লা বৈশাথে অনেক লোকের সমাগম হয়। জমীদার মহাশর-গণের প্রামাদ সন্মুখন্থ বিস্তীর্ণ রক্ষ ভূমিতে এক গাভীর সহিত একটা শৃক্মশাব-কের ক্রীড়া বা বিহারই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রীড়া করিতে করিতে গাভী বতকণ সেই শৃক্রশাবককে নংশন না করে, ততক্ষণ এই বিহারের পরিস্মাপ্তি হয় না। এতন্তিয়, রথ যাত্রার সমরে যমুনা তীক্ষর ষ্ঠীতলায় রথোশলক্ষে এক রহৎ মেলা হয় এবং গ্রামন্থ যাবদীয় ব্যক্তির রথ এই স্থানে আনীত হইয়া থাকে। এই মেলায় অনেক কাঁঠাল ও আনারক বিক্রয় হর্ষয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ৫।৬ শত লোকের সমাগ্র হয়।

উরিথিত হান ওণিই কুশ্বীপের প্রাচীন তীর্থ ও মেলাহান। কিছ করেক বংসর হইতে, নিম্নলিথিত হান গুলিও কুশ্বীপের তীর্থ ও মেলা স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

দেয়াড়া।—এই স্থান যম্না ও ইছামতী নদীর সক্ষমন্থল টিপী ও চারঘাটের মধ্যস্থলে এবং গোবরডাকা হইতে ত্ই ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। মাঘী পূর্বিমার দিন হইতে এখানে এক মেলা হইয়া থাকে। যম্না নদীর ত্ই ক্লে এই মেলা বিসিয়া থাকে এবং উহা চারিদিন অবস্থিতি করে। এখানে প্রতি বৎসরে প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোক সমাগত হয়। লোকের বিশ্বাস মাঘী পূর্বিমার দিন ভীম্মজননী গঙ্গাদেবী এই স্থানে আসিয়া তদায়া ভগিনী শম্না নদীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই জন্ত, মেলার সময়ে এথানে গঙ্গা ও যম্নার প্রতিমা পূর্মা হয়।

গৈপুর।—এই স্থান কুশ্বীপের অন্তর্গত এবং গোবরভাঙ্গা টেশন হইতে এক মীইল দূরবর্তী। এথানে ফাল্পুণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে একটী মেলা হইয়া থাকে ও তিন দিন সেই মেলা অবস্থিতি করে। এই মেলাতে প্রায় এড হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। এথানে "ওলা বিবি" দেবীয়া এক দুরগা আছে। সেই "ওলা বিবির"পূজা উপলক্ষেই এই মেলা ব্যিয়া থাকে। শিম্লপুর।—ইহাও কুশ্বীপের অন্তর্গত ও গোবরডার্লা হইতে অন্নতিন মাইল দ্রবর্জী। এখানে এক পীরের মদিদ আছে। খাঁটুরা নিবাসী প্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত সেই মদিদের জীর্ণ সংখার করিয়া দিরাছেন। তাঁহার নামানুলারে করেক বংশর হইতে এখানে একটা মেলা হইতেছে। উহা রামকৃষ্ণের মেলা খলিয়া প্রদিদ্ধ। এই মেলাতেও প্রায় ছই হাজার লোক উপস্থিত হয়। প্রাঞ্জ রক্ষিত মহাশর মেলার সমরে জলছত প্রদান করিয়া দর্শনার্থী আগত লোকদিগের বিশেষ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

ভূমা।—এই স্থানও খাঁটুরা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী। এথানে ১২ই বৈশাথে এক মেজা বসিয়া থাকে এবং ১০১২ হাজার লোক সমাগত হয়। তাই মেলা চারি দিন অবস্থিতি করে। ইহা হিন্দু ও মুসলমানের মেলা।

ইতিহান প্রনিদ্ধ হান।—কুপদ্বীপে কোনও ইতিহান প্রনিদ্ধ হান নাই;
কিন্তু নদীরা জেনার তাদৃশ হান ছই চারিটী দেখিতে পাওয়া যার এবং নেই
সকল হানের সহিত মধ্যে মধ্যে কুশ্বীপেরও বিশেষ সংঘর্ষ হইরা থাকে।
নেই জ্ঞা আমরা কুশ্বীপের সরিকটবর্তী ইতিহান প্রাক্তির হান গুণির বিবরণ
নিম্নে প্রদান করিতেছি।

ন্দীয়া বা নবদীপ।—এই নগর ভাগিরথী ও জলসীর সঙ্গম হলে অবহিত। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষণ সেন এই নগরে স্থকীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ঘবন সেনাপতি বথতিয়ার থিলিজীর আক্রমণে ভীতু হইয়া, শ্রীক্ষেত্রে পদায়ন করেন। সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্তও এ হান অতীব প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুর।—রাণাঘাট মহকুমার তিন চারি ক্রোশ দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। শান্তিপুরে ধনপতি সওদাগরের জনম শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য করিতে
আসিতেন। তৈতন্তাদেবের প্রিয় শিশ্য অহৈত এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।
শান্তিপুর বহুসংখ্যক লোক পূর্ণ বাণিজ্য স্থান। এখানে ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক বাণিজ্যাগার ছিল। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জ্যেনেরল মাকু ইস্ অব্ ওয়েলেস্লী
এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। শান্তিপুরের স্ক্র বন্ত-অত্যন্ত
বিখ্যাত। এখানে প্রায় ১০।১২ হাজার তাঁতি বাস করে। শান্তিপুরে জনেক
স্থাস্থামী আছেন; তাঁহারা অবৈতের বংশধর। শান্তিপুরের প্রায় তিন ভাগ
লোক বৈষ্ণবধর্মাবল্যী।

উলা বা বীরনর্গর ।—এই নগর রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত এবং অতীব প্রাচীন। • এই স্থানে শিবসীমন্তিনী ভগবতী, শ্রীমন্ত সভদাগরের সিংহল বাজা কালে, তথার রণতরি সকল, প্রবল ঝটকা ও ভীষণ বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করি-য়াছিলেন। সেই জন্ত, উক্ত সভদাগর এই স্থানে নামিয়া, মন্ত্রল চতীর পূজা করেন। সেই চত্তী উলুই-চত্তী নামে বিখ্যাত হইয়া, আজিও এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। "গঙ্গাভজি-ভরজিনী" গ্রহে গঙ্গার যে গতি উলিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভাগিরথী ইহার নিয় দিয়া প্রবৃহিত হইতেছেন, এইয়প উল্লেশ আছে।

স্থ্যাগর।—পঞ্চাশং বংসর পূর্বে, স্থ্যাগর অস্তান্ত সমৃদ্ধিশালী নগর

হিল। তথন অটালিকালিতে এই স্থান পূর্ণ ও শোভিত ছিল। এইনকালে

লর্ড কর্ণ ওয়ালিন এই স্থানে আসিয়া বাস করিছেন। এথন বেয়ন প্রবিশ্বেসা

নিম্না পাহাড়ে বান, তথন গ্রীয়কালে তাঁহারা স্থ্যাগ্রে আফিছেন। রেজিনিউ

ব্যের্ড, মুরশিকারাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া, এই স্থানে সংস্থাপিত হয়। স্থ্যাগ্রেম

সমস্তই গ্রহণে গঙ্গায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। খুয়ীয় ১৮২৩ বা বালালা ৩০ সালের

বস্তায় স্থ্যাগ্রের বাজার ধ্বংস হইয়াছে।

কুশরীপবাদিগণৈর সামাজিক অবস্থান।—পরিচ্ছদ ও অন্থান্ত ভোগা বার্ম সময়ে কুশরীপবাদিগণ আজি কালি অনেক উরতি লাভ করিরাছে। অধুনাতন অপেকারত বিশিষ্ট ব্যবসারিগণ গ্রীমকালে এক খানি ধৃতি ও একখানি উড়ানি ব্যবহার করে। উত্তরই কার্পান ক্রে নির্মিত এবং ম্লো ছই টাকার অধিক নহে; পাদদেশে এক টাকা মূল্যের এক বোড়া চটী জুতাও ব্যবহার করে। শীতের সময়ে মোটা ক্রার চাদর, মোটা শাল, অথবা এক খানি র্যাপার বা বনাত উড়ানির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত্ত হয়। ইহারা স্চরাচর চারি পাঁচ কুঠারি বিশিষ্ট একটা ইষ্টকময় গৃহে বান করে। গৃহ সামগ্রীর মধ্যে প্রধানতঃ ছই তিন খানি তক্তাপোষ, বস্ত্রাদি রাখিবার জন্ম ছই তিনটী কার্চের সিন্ধক-বাক্স, কতকগুলি পিত্রল, তামা বা কাঁসা নির্ম্মিত তৈজস এবং কতিপর প্রস্তর পাত্র দেখিতে পাঙ্যা বার্ম। স্ত্রীলোকেরা দশ হাত লম্বা পাড়বিশিষ্ট এক থানি ক্তার কাণ্ড পরিধান করে। কিন্তু সম্লান্ত গৃহত্তের সধ্বা স্ত্রীলোক ২০০০ ভরিরক্ষর ও ২০৮০ ভরির রৌপানুক্ষরের পরিধান করিয়া থাকে। প্রত্তাক

সংসারেই ছই তিনটা বিধবা স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া বায়; উহারা থান কাপড় পরিয়া থাকে এবং কোনও অলঞ্চার ব্যবহার করে নাও স্থানীর স্থর্গারোহণান্তে ইহারা যে ব্রদ্ধচর্গা অবশন্ধন করে, স্থানরণ ভাহা হইতে কদাপি বিচলিত হয় না। ইহাদিগকে দেখিলেই সভীত্বের প্রভাক্ষ প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। আহার, ব্যবহার, বেশভ্যাভেও ইহারা যেরপ নিস্পৃহ ও নিংসার্থ হইয়া দিনপাত করে, ভাহাতে ভাহাদিগকে দেবাজনা বলিতে ইচ্ছা জয়েয়। হিন্দুধর্মে বিদি বিন্দুমাত্রও সারাংশ বিভ্যান থাকে, ভাহা হইলে ইহাদিগের নৈতিক জীবনেই ভাহা পরিলক্ষিত হয়। সংসারে অবস্থিতি করিয়া, সংসার হইতে নিলিপ্ত হইতে, প্রমন আর কাহাকেও দেবা বায় না। হিন্দুবিধবা হিন্দুধর্মের সভ্ত প্রতিমা – এই সকল হিন্দু বিধবা আছেন বলিয়াই, আজিও হিন্দুধর্মের অন্তিও লোপ হয় নাই:

গৃহিগণ, সচরাচর অন্ন, ডাল, ষংশ্র, ছগ্ধ ও নানাবিধ তরকারী আহার করিয়া থাকে। কোনও এক কলেক্টর সাহেব ছন্ন সাত জন পরিবার পরিবৃত্ত মধ্যবিধ গৃহত্তের মাসিক সাংসারিক ব্যন্থ নিম্নলিথিভুরূপে স্থির করিয়াছেন। সাড়ে তিন মণ চাউল, মূল্য ন্নাধিক নম্টাকা; অর্জমণ ভাল, মূল্য ত্ই টাকা; তৈল আড়াই টাকার; স্বত এক টাকার; কাঠ ছই টাকার; ছই কিন্টী গাভীর বিচালী, ছই টাকার; লবণ দশ বার আনার; মসলাদি ও পান ছই টাকার; অপরাপর বাজে ব্যান চারি টাকা; সর্ব্ধ সাকল্যে ২৫। ছইলেই, ছন্ন সাত জন পরিবার পরিবৃত মধ্যবিধ গৃহস্থ স্থ্যে সজ্জনে সংসার্যাত্রা নির্মাহ করিতে পারে।

এতৎসহদ্ধে কৃষিজীবী বিশিষ্ট-কৃষাণের বায় অক্সরূপ। কৃষকেরা এক এক থানি মোটা ধৃতি পরিধান করে এবং উড়ানির পরিবর্তে একথানি স্থনীর্য সামোছা স্কন্ধে ফেলিয়া, সর্বত্র গভায়াত করিয়া থাকে। শীতকালে কৃষকেরা এক এক থানি মোটা মাদ্রাজী চাদর বাবহার করে। এক এক বাটার মধ্যে ছই বা তিন থানি থড়ের ঘর, একথানি বড় গোয়াল বা গোশালা এবং সর্বদা বাছিরে বসিবার ও দাঁড়াইবার জক্ত এবং বন্ধ্ বান্ধব ও আত্মীয়-ক্জনগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, একথানি চণ্ডীমণ্ডপ বা বাহিরের ঘর থাকে। এই সকল ঘরের প্রাচীর প্রধানতঃ মৃত্তিকানির্মিত জ্পুনা বাঁশের বেড়ার উপর মৃত্তিকার

নেপষ্ক এবং উপরিভাগ বা ছান, তুন বা পর্নাক্তাদিত বার্শের চাল দারা আরুত। গৃহসামগ্রীপ মধ্যে, এক বা গুইঞ্জনি ভক্তাপোষ, গুই একটা কার্ছের সিন্ধ্ক ও বাক্ষই প্রধান। কৃষিজীবী সাধারণ গৃহত্বের সচরাচর আহার্ঘা, মোটা অন, মংস্তা, ডাল, তরকারি ও ছগ্ধ। যথার্থ কথা বলিতে কি, ক্লমিন্তীনী গৃহস্থ, নিজ আবাদ হইতেই অন, ডাল ও তরকারি পাইয়া থাকে। উহাকে শুদ্ধ মংস্তা, তৈল, লবণ, মদাল। এবং পরিধের বদন ক্রের করিতে হয়;—কার্চ কিনিতে হয় না; কেন না, গরুর গোময় হইছে যে কাণ্ডী বা বুটিয়া প্রস্তুত হয় এবং অরহর ও পাট প্রভৃতির যে ওফ কাঠ থাকে, তাহাতেই ভাহার কাঠের অভাব विद्विष्ठ इरेग्रा थारक। প্राश्वक कलक्षेत्र मारहव अक्किन वक्षी क्षिकीवीत মাদিক সাংসারিক বায়ও নিয় লিখিভরূপে নির্দারণ করিয়াছেন। এক সীকার মংস্ত; আট আনার অন্তান্ত ভরকারি; দেড় টাকার ঠৈল,; আট আনার লবণ; দেড় টাকার পান ও নসলাদি; ছই টাকার বস্তু; অভাভ নালে হ টাকা এবং গত্রুর থইন প্রভৃতিতে দেড় টাকা;—দর্ব দাকলো দাড়ে দশ টাকা মাতা। কিন্ত ইহার উপরে তাহার চাউল ও খাজানাদি ধরিলে, উর্জ সংখ্যার কুজি টাকা হয়। কোনও ভাগ্যবান্ ক্ষকপরিবারের নিত্যব্যয় সাধারণতঃ এইরপই হইয়া থাক। কিন্তু অধিকাংশ কৃষক পূর্বোক্ত রূপেও সাংসামিক ব্যয় নির্কাহ করে না। একজন মধ্যবিধ ক্লমক, এক খোড়া বলদ লইয়া, অন্যুন ১৫ বিঘা জমির আবাদ করিতে পারে এবং আহারাদির বায় সমৈত ভাহার মাসিক ব্যয়, দশ টাকার অধিক পড়ে না ৷

ফলতঃ পূর্লকালে প্রজারা পরম স্থান্থই কালবাপন করিত। সামাজিক অবভান সন্থকে ভূমির কর ও আহারাদির সাক্ষণা, এই ছইটা প্রশান। বদি
এই ছইটা স্থানে চলিয়া যায়, ভাছা হইকেই প্রজারা "রামরাজ্যে বাস" বলিয়া
আপনাদিগকে গৌরববান মনে করে। শক্তঃ বে দেশে ভূমির কর লইরা,
প্রজাকে উৎপীড়িত হইতে হয় না, অথচ প্রজারা গ্রাসাজ্যদনেরও কোন কর্ট
পার না, সেই দেশের প্রজারাই অভূল স্থান স্থা হইয়া থাকে। পূর্বাকালে
প্রজাদিগের এই উভর্বিধ স্থাই অপ্যাপ্ত ছিল। তথন একে ত শপ্তকেত্রের
কর, প্রতি বিঘার গড়গড় তা ছই আনা ছিল এবং বাস্ত ও বাগানের কর, প্রতি
বিধার বার্ষিক ছই টাকার অধিক ছিল না; তাহাতে আবার পত্নি, দরপত্নি,

প্রভৃতির বন্দোবন্ত না থাকাতে, ভূমির থাজানাও কোন কালে বড়িত না। আবার, প্রতি গ্রামে নিম্বর ভূমি থাকাতে, ক্রমিজীবী প্রজাগণের আরও স্থবিধা হইত। নিম্বর ভূমির থাজানা আরও অল্প ছিল। বিশেষতঃ যাহারা নিজের নিম্বর ভূমি আবাদ করিত, তাহারা শক্ত না জানিলেও, থাজানা দিতে হইবে না বিসায়, তাদৃশ উৎক ঠিত হইত না। যাহারা অক্সের নিকট নিম্বর ভূমি থাজনা করিয়া লইত, তাহারাও নিশ্চিত্ত থাকিত। কেন না, একে তাহাদিগকে মালের জমী অপেকা খাজানা কম দিতে হইত, তাহার উপর সেই থাজানা কেনও নিম্বারিত সময়ের মধ্যে দিবার আবশ্যকতা হইত না।

क्रिनेबीर्ट सिक्ष ऋथक यात्र भन्न नारे छित्र। भूक्षकारणन कथा पृद्ध थाक्क, প্রশাশ বংশর পূর্বে, এখানে তণ্ডুলের মণ বার আনা; কলাই, ছোলা ও অর-হরের মণ আট আনা; মুগের মণ এক টাকা; তৈলের মণ পাঁচ টাকা; মতের মণ দশ টাকা; এবং মটর, খেঁদারি ও মুহুরির মণ ছয় জানা ছিল। জ্ঞাম খাম্ব ঐরপ স্থলভ মূল্যে পাওয়া বাইত। ইহার পূর্বে ঐ সকল ক্রব্যের म्ना व्यात्र अञ्चा हिन। मूननमान त्राक्षकारम, এপ্রদেশে যে কখন ও তৃর্জিক ब्रेसिक्य रेस स्कान । रेटिक्शन हे विकास किया विकास का । अरत, विकास বিতা যতই প্রবল হইভেছে, কণ্টের পরিমাণও তত্তই অধিক ইইভেছে । এখন একটা লোকের এক বেলার ভার লইতেও, লোকে কণ্ট বোধ-করে; কিন্তু তথন রাতি বিপ্রহরের সময় দশ পনর জন অতিথি, পথিক বা কুটুম্ব আসিলেও, লোকে বিশুমাত্র বিরক্তি বা কন্ত বোধ করিত না। কারণ, তৎকালে আমা-দিগের প্রধান আহার্যা অন্ন, ডাল, তরকারি, দধি, ছগ্ধ, স্বস্ত ও শর্করা বা গুড় লোকের বাটীতে যে কোন রূপেই হউক, অপর্য্যাপ্তরূপে সঞ্চিত থাকিত। প্রত্যেকের বাটীতে একটা পৃষ্ণরিণী ও,তাহাতে বছবিধ মংক্তঞ্জ রক্ষিত্ত হইড; স্ত্রাং অভ্যাগত যে সময়েই উণস্থিত হউক না কেন, গৃহন্থ কোনসপেই অপদস্ত কুঠিত হইত না। প্রত্যুত, গৃহী পরম সমাদরে তাহার সেবা করি-তেন। কিন্ত একণে, লোকের ভোগ স্পৃহা যতই বাড়িভেছে--পুণ্যামুষ্ঠান রহিত করিয়া, তাঁহাদের গৃহলক্ষীর অলকার সভাইবার বাদনা, স্বতই বলবভী इदेर्डिक्—कान इर्डागा वनन वाानान कवित्रा, उउदे डाँशानिगरक शांग कविरड ধাইতেছে ! 1

কৃশনীপের কৃশি ।—কৃশনীপের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা। এথানে বিবিধ্ব আত ও ক্রমন্তিক থান্ত, সর্ববিধ হরিৎ-থকা, তামাক, নীল ও পাট জনিরা থাকে। এই ভূতাগের মধ্যে অর্থাৎ নিজ কৃশনীপ হইতে অন্ন ছই জোশ উত্তর পূর্বে, হিঙলী নামে এক সামাক্ত গগুগ্রাম আছে। তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট ও স্থমিষ্ট তামাক উৎপন্ন হর। উহাকেই সাধারণে হিঙলী তামাক বলিয়া থাকে। এথানে আত্র, কাঁঠাল, নারিকেল, রক্তা, দাড়িষ, আতা, জাম, •লিচু, গোলাপজাম, গুবাক্, তিন্তিড়ী প্রভৃতি নানাবিধ সুস্মাত্ ফলও উৎপন্ন হয়। এখানে বেনন উৎকৃষ্ট থর্জ্বর গুড় উৎপন্ন হর, এনন সার কোগাও পাওরা বার্ক না। এই গুড়ের বিশ্বমান্তের গরে চারিদিক আম্পেদিত হয়, এবং উহা স্ক্র, স্পরিক্ষত ও মিছরির জার দানা বিশিষ্ট। এই গুড়ে অতি উৎকৃষ্ট চিমিঙ্ক প্রস্তুত হয়। আমরা বধান্থানে এই চিনির বিব্রহ্ণ বিশ্বরূপে আনোচনা করিব।

কুশ্দীপের ক্ষরিকাত প্রধান শহা, থাকা। ইহা উৎপাদন করিবার ছইটী প্রকার ভেদ আছে এবং উহা সংসরের মধ্যে চারিবার উৎপন হইরা থাকে এ প্রকার ভেদ যথা;—

- (১) কর্ষিত ভূমিতে বীজ ছড়াইয়া দিলে, সেই বীজ জছুরিও হইয়া, বুক্ষে পরিণত হয় ও ভাহীতে ধান্ত উৎশন্ন হইয়া থাকে। আঞ্জ জালি ধান্ত আৰু উৎশন্ন হয়।
- (২)। কোনও রানে বীক ছড়াইরা ধাতের গাছ প্রস্তুত করিয়া কইতে হয়। পরে, সেই গাছ প্রার্থ কাম হাত্র বা জিন শোয়া আন্দাল হইলে, উহা তুলিয়া কইয়া গিয়া, ক্লাকরপে করিতে ভ্রান্থ করিতে হয়। পরে সেই গাছ কালক্রনে পরিণত ও শক্তসম্পর হয়। হৈমন্তিক ও শোরো ধান্ত এইরূপে রোপিত হইয়া থাকে।
  - >। আন্ত ধান্ত।—ইহা বৈশাধে উপ্ত ও ভাজে কর্ত্তি হয়। তৈজের শেষ ভাগের বা বৈশাখের নবীন বারি ধারার ধরাতল অভিধিক্ত হইলে, ভূমি পুন: পুন:•কর্ষিত হয় এবং তাহাতে আন্তধান্তের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতেই আন্ত ধান্ত প্রধানত: জ্বিয়া থাকে।
  - ই। হৈমন্তিক বা আমন ধান্ত।—ইহা আবাঢ় মাসে কোপিত ও অগ্ৰ-হাৰণে কৰ্তিত হয়। প্ৰথমত: আমন ধান্তের বীজ, নিম্নরম ভূমিকে উপ্ত

হয়। এক মাস পরে, সেই বীজ অঙ্রিত হইন্না, আধ হাত বা তিন পোরা আন্দাজ গাছে পরিণত হয়। তথন সেই গাছ অল জন বিশিষ্ট কর্মিম্ম নিম্ন জনাভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পরে উহা হইতে, শসা উৎপন হইনা থাকে।

০। বোরো ধান্ত।—ইহাও আমন ধান্তের ন্তাম মাঘ মাদে রোপিত হইয়া তৈর মাদে কর্তিত হইয়া থাকে। ইহারও বাজ ধান্ত, আমন ধান্তের ন্তায় উঠা-ইয়া, নিয় জলাভূমিতে রোপিয়া দিতে হয়। বোরো ধান্ত ক্শন্বীপে জন্ম না।

৪। জালি ধান্ত !--ইহাও বৈশাথে উপ্ত কার্ত্তিক মাসে কর্ত্তিত হয়। কুশ্বীপে জালি ধান্তও জন্মে না।

েগাধ্ম।—কার্ত্তিকানে উপ্ত হইয়া, কান্তবে কর্তিত হয়। ইহা সচরাচর আদি ধাতের জমিতে, ধাক্ত কর্তিত হইলে, উপ্ত হইয়া থাকে। এতদঞ্জে গোধুমের চাদ অতি অল হইয়া থাকে।

যব, মদিনা, সরিষা ও রাই সরিষা।—এই করেকটী শক্ত গোধ্যের স্থায় একই প্রণাশীতে, এক মাসে ও একই জমিতে বোনা হইয়া থাকে।

তিগ।—ইহা প্রাবণে উপ্ত ও পৌবে কর্ত্তিত হয়।

হরিৎ বা রবি-থনা।—হরিৎ-খন্দের মধ্যে, মুগ, মটর, ছোলা, মাদক গাই, মুম্বরি ও অরহর প্রধান। উহাদিগের মধ্যে মটর কার্ত্তিক মাণে উপ্ত জ্বান্ত্রণমাণে কর্ত্তিত হয়।—ছোলা, তিলের ভাগ এক সমরে ও একই প্রণালীতে উপ্ত ও কর্তিত হয়;—মাদ কলাই, কার্ত্তিক মাণে উপ্ত ও পৌ্ধে কর্ত্তিত হয়;—মুম্বরি, কার্ত্তিকে উপ্ত ও ফাল্পণে কর্ত্তিত হয়।

লকা।---লকা বৈশাখে উপ্ত জাক্ত্রণে কর্ত্তিত হয়।

পাট। ক্লকুপদ্বীপে পাটও জ্বিয়া থাকে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ইহা যে পরিনাণে ও যত উংক্ত রূপে হইয়া থাকে, এখানে তেমন হয় না। ইহা আন্তথতের 
উপবোগী জ্মির স্থায় উচ্চ ভূমিতে জ্বিয়া থাকে। অর্দ্ধ বালুকা ও অর্দ্ধ
মৃত্তিকা মিপ্রিত "লো-আঁদলা" জ্বমিই, ইহার আবালের সম্পূর্ণ উপবোগী।
ফাল্ল-মাসে ইহার আবাল আরম্ভ হইয়া, পুনঃ পুনঃ চাস হইতেঃ থাকেশ চিসিয়া
চিসিয়া যখন সমস্তংমৃত্তিকা এককালে ধ্লায় পরিণত হয়, তথন ইহাতে বীজ
ছড়ান হয়। প্রতি বিবায় অন্যন তিন সের ক্রিয়া বীজ লাগে। বৈশাখ
মাসে ক্রমিতে বীজ ছড়াইতে হয়। যখন বীজ অ্ছ্রিত হয়া প্রায় আর আগ হাত

পরিমিত গাছ হয়, তখন অস্তান্ত আগাছা ও ঘন বুনানি নিবারণ করিবার জন্ম, ইহাতে বিদা দেওয়া হয়। এক পক্ষ পরে, ঐ জ্মিতে পুনর্য়ে বিদা দিয়া, আগাছা ও ঘন বুনানি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ডাদ্রমানে বখন ইহাতে ফুল ধ্য়িতে আরম্ভ করে, তথনই পাট কাটিতে হয়। প্রথম বংসরে যথেষ্ঠ ফনল ১ইয়া থাকে;—দ্বিতীয় বৎসরে ফ্শল কিছু অয় হয়;—ভৃতীয় বৎসরে যথন ভূমির ফদল আরও মল ও অল্ল হয়, তথন ভূমি এককালে অফুর্নর হইয়া •পড়ে। ক্রমাগত অনাষ্ট হইলে, পাটে এক প্রকার দ্বোৰ জন্মে। চলিত ভাষায়, এই দোষকে "কুচারি" কছে। এই দোষ জন্মিলে, পাটের পাতা সকল কেঁকেড়া-ইয়াও প্রস্পর জড়াইয়া যায় এবং পাট গাছ আৰু বাড়িতে পারে না। পাটে আর এক প্রকার দোষও জন্মিয়া থাকে; উহাকে স্কাপোকার উপত্র কহে। পাটে স্মাপোকা ধরিলে, সমস্ত পাতা স্মাপোকীয় এককালে ৰাইয়া ফেলে এবং শুদ্ধ পাটের ভাঁটাটি মাত্র রাশিয়া দেয়। পাট কালৈ হইলে, এক इन्ड दिए इन एक एक है। दोना वादा इन एवर दिन स्टिश्न वादा महा কোন একটী ভারী ক্রবন্ চাপাইয়া, সেই স্কল বোঝা ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন পাট পচিতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্তরে দশ দিন পর্যান্ত জলমধ্যে থাকিয়া, উহার ্ছাল পচিয়া যার। তথন জল হইতে উঠাইয়া, ইহার ডাঁটি হইতে পাট পৃথকু করিয়া লওয়া - হয়। তৎপরে দেই পাট ছইবার কাচিয়া লইয়া, রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হয়। পরে, সেই পাট জড়াইয়া গাঁইট প্রস্তুত করা হয় এবং ব্যবহার বা বাজারের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

আমরা বিশেষ অসুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের এডদঞ্লের পাট প্রতি বিঘায় ৬।৭ মণ জনিয়া থাকে এবং উহার সূল্য প্রতি সণ ত্তিন টাকার ন্যুনে বিক্রেয় হয় না।

কলিকাতার বাজারে ছই প্রকার পাট আমদানি হইরা থাকে; প্রথম প্রকারের পাটই উৎক্ষ এবং উহাদিগের সর্বজাতীরই পূর্ব প্রদেশে জন্মিরা থাকে। ছিতীয় প্রকার, কলিকাতার চতুর্দিকে এবং পদ্মার দক্ষিণ পার্নে উৎপন্ন হয়। উহাকে দেশী পাট কহে। ইহা চক্রিশ পরগণা, হুগালী ও নদীয়া জেলার জন্মিরা থাকে। কিন্তু ইহা পূর্বাঞ্চলের পাট হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় নহে। মূল্য ও গুণাঞ্জণ সম্বেদ, এতদঞ্চলের পাট পূর্বাঞ্চলের উত্তম ও

শিষা পাটের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। এইরপে কান্সরিপাড়ার পাট, নিরাজগঞ্জের উত্তর প্রান্তস্থ এক স্থান হইতে আইসে এবং উহাই নর্মোৎকৃষ্ট পাট বলিয়া আদৃত হয়। এই পাটের তারগুলি ৭ ফিট হইতে ১০ ফিট লয়া;— অত্যন্ত শেতবর্ণ;—চাকচিক্যশালী; এবং সম্প্রিপে ছাল শ্ন্য। ইহার নিয়ে ভ্রমারি, করিমগঞ্জ, বাকরাবাদ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের পাট, স্থান লাভ করিয়াছে। বর্ণিও কোম্পানি পলী প্রস্তুত করিবার জ্ঞু, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত দৌলতগ্রের পাট অধিক মনোনীত করিয়া থাকে। মোটামোটি ধরিতে হইলে, প্রেসিডেন্সি ও বর্জমান বিভাগের মধ্যে যে পাট জনো, তাহাকেই দেশী পাট করে। এই পাটের মধ্যে মণ্ডলঘাটার (মেদিনীপুর, হগলী ও বর্জমান জেলার মধ্যে অব্যিত্ত পরগণা) নাজীপাট উত্তম;—চক্রিশ প্রগণার অন্তর্গত বারাশত মহকুমার পাট মধ্যম;—এবং চাক্রছ পাট নিরুত্ত স্থান লাভ করিয়াছে। নদীয়ার পাট চাক্রদহের বাজারে আমদানি ও চাক্রম্ব হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে; সেইভ্রম্ভ উহা "চাক্র্যন্ত পাট" বলিয়া প্রস্থিত।

আমরা বতদ্র জানিতে পারিমাছি, ভাহাতে স্পর্চাক্তরে ব্রিতে পারিমাছি যে, দেশী ও পূর্ব্ব দেশীয় পাট উত্তরই এক জাতীর এবং উত্তরই জাও ও জায়ন থান্তের জমিতেই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব দেশীর পাট সকল অপেক্ষাকৃত গভীর জনে জন্মে; কিন্তু উহাদিগের উৎকৃষ্টতার কারণ বোধ হয়, জমির উত্তরতা ও অস্প্রাবনের উৎকর্য-বিধায়িনী শক্তি ভির আর কিছুই নহে। বারাশতবাদী কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, দেশী পাট তাঁহার গ্রামের চারিপার্যন্থ আভধান্তের জমিতেই জন্মিয়া থাকে। বাহাহউক, সকলেই অবগত আছেন বে, আওধান্তার জমিতেই জন্মিয়া থাকে। বাহাহউক, সকলেই অবগত আছেন বে, আওধান্তার জমি কদাপি উৎকৃষ্ট হয় না। বস্ততঃ কি জমি, কি পরিশ্রমা, উত্তর স্বব্রেই আমন অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। অন্য পক্ষে, এক জন দেশীয় পাটের ব্যাপারী বলেন যে, যে জমী নিভান্ত মন্দ্র ও পাটের অমুপ্রোগী, তাহাতেই আওধানা বোনা ইয়া থাকে। ইহাতেও দেশী ও পূর্বাঞ্চলীয় পাটের ইতর বিশেষ অনামানে উপলব্ধি হইতেছে। দেশী পাটের জন্য মধ্যবিধ জমি এসদক্ষণে মনোনীত হয়; কিন্তু পূর্ব্ব দেশে অতি উৎকৃষ্ট ভূমিই পাটের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইছা থাকে।

শন চাস।—কুশহীপে কদাচিৎ শনের চাস হইরা থাকে। পাট ও শন

উভয়ই বৈশাধ মালে বপন করে এবং ভাজ মানে কাটিরা লয়। কার্তিক মানে নদীয়ার অপরাপর স্থানে কার্শাদ বপন করা হয় এবং বৈশাধ জ্যৈষ্ঠ মানে উহার পাপরা সংগৃহীত হয়।

নীল।—এ প্রদেশে ছইবার নীলের ফসল হইরা থাকে। বৈশাশ মাসের নব বৃষ্টি ধারার পূর্বে এক প্রকার বীজ উপ্ত হইরা থাকে এবং উহা ভাত্রমাসে কর্তিত হয়; অন্ত প্রকারের বীজ, বর্যার জল ক্ষিতে আরম্ভ হইলেই, বোনা হয় এবং প্রাবণ মাসে কর্তিত হইরা থাকে।

ইক্।—হৈত্ৰ বৈশাধ মাদে ইক্র থাদি (কর্ত্তিত খণ্ড) রোপিত হয় এবং মাব ফাস্কণে উহা কর্ত্তিত হইরা খাকে।

তামাক। —ভাদ্র মালে তামাকের বীজ ছড়ান হয়। পরে উহার গাছ হুইলে, সেই গাছ আখিন কার্ত্তিক মালে কর্ষিত জ্বিতে রোপিত হয় এবং সাম্মানে উহা কর্ষিত হইরা থাকে।

হরিলা।—বৈশাধ মালে হরিলা বপুন করা হর এবং কারণ নালে উহাস্থ সূল হইতে হরিলা আলত হইরা থাকে।

ত্ঁত।—এপ্রদেশে ত্ঁতের চাদ নাই; 'কিন্ত ভূমির প্রকৃতি দেখিয়া কোন
কোন ক্ষিশান্তবিৎ, পণ্ডিত বলেন যে, এতদঞ্চলে তুঁতের চাদ বছল পরিমাণে
ছইতে পারে। অতরাং সাধারণের অবগতির জন্ত, আমরা এই মৃল্যান্তন
ফ্লন্সেও এন্থলে নামোলেও করিলাম। ফলতঃ ইহার চাদের জন্ত, এপ্রদেশীয়
ক্রমকগণের হই এক্পার চেষ্টা করিয়া দেখা সর্বতোভাবে কর্ত্তা। প্রকৃত্ত
আবাদ করিয়া উঠিতে পারিলে, ক্রমকগণ নিশ্চয়ই বিপুল লাভবান্ হইবেন।
ঘাহাইউক, এক প্রকারের তুঁত ভাত্রমানেও জন্ত প্রকারের তুঁত চৈত্রমানে
রোপিত হয় এবং ক্রমান্তরে আবাঢ় ভাত্রে ও অগ্রহায়ণ চৈত্রে, চাদীরী উহার
পত্র সংগ্রহ করিয়া, তুঁত কীটের পোষণ প্রপরিবর্দ্ধন কার্য্য নির্বাহ করে।

শান বা তার্ল।—বৈশাথ মাসে ইহা রোপিত হয় এবং পরবর্জী বৎসরের বৈশাথ মাসে, উহার পত্র পরিপক্ষ হইয়া আসিলে, সেই পত্র সকল তুলিয়া বিক্রম করা হইয়া থাকে। পানের চাব অত্যন্ত শুদ্ধাচারে করিতে হয়।

কুশদীপের কুষকগণের সাংসারিক অবস্থা।—যে সকল কুষঁক, শত বিধা বা তদধিক ভূমির আবাদ করে, ভাহারা সর্বাপেকা উচ্চশ্রেণীস্থ; যাহারা তিশ বিষার অনঞ্চিক জমি আবাদ করে, তাহারাই নিম্ন শ্রেণীস্থ; এবং যাহারা ৬০।৭০
বিষা জমি আবাদ করে, তাহারা মধাবিদ ক্ষাণ বলিয়া পরিস্থিত হয়।
এক যোড়া বলদ, ১৫.১৬ বিষা প্রির অধিক আবাদ চালাইতে পারে না।
কিন্তু এরপ আবাদেও, ক্রবকের সাংসারিক বায় বাদে প্রতি বর্ষে,
অন্যন ৫০১ পঞ্চাশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রযক বদি নিজে
লাল্য, পক্ষ প্রভৃতি হায়া কৃষি কর্ম্ম নির্মাহ করে, ভাহা হইলে উহাতে
উহার দিশুণ লাভ হইবার সন্তাবনা। হীনপদস্থ ক্রবাপেরা প্রায়ই অনিরমিভ প্রজালে আবদ্ধ হয়। কুশ্দীপের কথা দূরে থাকুক, নদীয়া জেলার
প্রোয় দশ আনা ক্রবক ওটবন্দী জমিতে ক্রমিকার্যা নির্মাহ করে। উহাদিগের
মধ্যে অনেকেই কর সংক্রান্ত আইনান্ত্রসারে প্রতি বৎসর অভিরিক্ত থাজনা
দিয়া থাকে। ১৮৫৯ খুটাক্লের ১০ আইনান্ত্রসারে কভকগুলি ক্রবকের বে
অভিরিক্ত থাজনা দিতে হয় না এবং প্রক্রয়ক্রন্তমে ভাহারা যে এক হারে
থাজনা দিয়া আসিতেছে ও আসিবে, আমরা ভাহা নিশ্চর বলিতে পারি না।
নদীয়া জেলার মধ্যে চিরস্থায়ী ক্রে বোৎ-দারেরা, হয়ভ, জমীদারের, নয়ভ,
অন্য কেলার মধ্যে চিরস্থায়ী ক্রে বোৎ-দারেরা, হয়ভ, জমীদারের, নয়ভ,

কুশ্রীপের প্রাম্য ও গৃহপালিত করে।—কুশ্রীপের প্রাম্য ও গৃহপালিত জন্তর মধ্যে, বলদ, গাভী, হত্তী, ছাগ, মেম, জন্ম, গর্মভ, বিড়াল
কুকুর ও শ্কর প্রধান। কৃষিকার্য্য নির্মাহের জন্ত এখানে বলদ ও মহিষ
ব্যবস্থাত হয়। কিন্তু মহিষ অপেকা বলদের সংখ্যাই শাধিক। বিড়াল ও
কুকুর ব্যতীত, অপরাপর জন্ত খাদ্য, যান বা ব্যবসায় জন্ত পালিত হইয়া থাকে।
গুণামুসারে এক একটা গাভীর মূল্য কথন কথন দশ টাকা হইতে জিশ
বা চল্লিনি টাকা পর্যন্তও হইয়া থাকে। সমজাতীয় ও সমশ্রেণীয় হইটা বলদের
মূল্য ৪০।৫০ টাকাও হইয়া থাকে। এক বোড়া মহিবের মূল্য ১০০।১২৫ টাকা
হইতেও দেখা পিয়াছে। এখানে এক কুড়ি মেবের মূল্য জন্ান জিল টাকা,
এক কুড়ি ছাগ উর্জ সংখ্যায় ২০।২৫ টাকার অধিক নহে। এক কুড়ি বয়:প্রাপ্ত শ্করশাবক সময়ে সময়ে এক শত টাকায় বিজ্ঞীত হয় এখানে
কেহই শ্কর মাংস ভক্ষণ করে না। কাওরা, হাড়ি প্রভৃতি কয়েকটা
ইতর জাতিই শ্কর পালন ও শ্কর মাংস ভক্ষণ করে।

কৃষিসংক্রান্ত অন্ত শস্ত্র।—কৃষি সমন্ত্রীয় অন্ত শক্তের মধ্যে লাগল, মৈ, বিদা, কোশোলী, কান্তে ও নিড়ীন প্রধান।

- ১। লাকণ।—ইহা খারা ভূমি উত্তম্রূপে কর্বিত হয়; ইহার মূল্য উর্জ সংখ্যায় ছই টাকা।
- ২। মৈ।—ইহা এক থানি বাঁশের সিঁড়ি মাত্র, ইহা ছারা মাটির ঢেলা বা চাঙ্গ চুণীভূত, ভূমি সমতণ এবং বীজ মৃত্তিকা ছারা আচ্চাদিত হয়।
- ও। বিদা।—ইহা খারা ভূমি অন পরিমাণে কর্ষিত ও আগাছা সকল বিদ্রিত হয়।
- ৪। কোদালী।—কল পরিমাণে ভূমি খনন বা সুপাদি নট করিবার প্রয়োজন হইলে, ইহা বারা সাধিত হইয়া থাকে।
  - ে। কান্তে।—ইহা দারা শস্য কর্ত্তিত হয়।
  - ৬। নিড়ীন।—ইহা ছারা সামান্ত সামান্ত আগাছা সকল উন্মূলিত হয়।

কৃষিকার্য্যের অন্ত্রাদির ব্যর।—১৫ ১৬ বিষা অনি কর্মণোপবোগী অন্তর
শিল্পের মুল্য লাভ আট টাকা হইবে। এক অন ক্ষাণের বার্ষিক বেতন উর্দ্ধ
সংখ্যার ৩৬ ছত্রিশ টাকা। ক্লবাণভ্ত্যু উক্ত বেতন ব্যতীত, শীতের
সমর ও বৃহৎ বৃহৎ পর্বেষ্ঠ বন্ধ পাইরা থাকে। উহাকে শীতৃতি ও পার্মনী
কহে।

| বাজার ওজন।           |                    | শক্তের মাপ। |           |
|----------------------|--------------------|-------------|-----------|
|                      |                    |             |           |
| <b>৫ ভোলা</b> বা ৪ ব | । কৃতির ২ ছাবেম্বর | ৪' পানিতে   | ১ কাঠা।   |
|                      | •                  | ৪ কাঠার     | ১ আড়ি ।  |
| ৪ ছটাকে              | ১ পোরা ৮           | ৫ আড়িতে    | > मृनि l  |
| .৪ পোনান             | ১ সের।             | ८ जनिएड     | > विश ।   |
| 8• সেরে              | > মৃণ।             | ১৬ বিশে     | ५-८भोटछ । |

বেতন ও দ্রব্যের মৃল্য।—৩০।৪০ বংসর পূর্বে এই অঞ্চলে দৈনিক শ্রমজীবিগণ রোজ ছই আনা; ঘরমিরা রোজ তিন আনা; রাজমিরী ও ছুতার
মিন্তীরা রোজ গাঁচ আনা হইতে সাত আনা পর্যান্ত পাইত। কিন্তু আজি
কালি দৈনিক শ্রমজীবীরা রোজ চারি আনা; ঘরমিরা সওয়া পাঁচ আনা; এবং
রাজ মিন্তী ও ছুতার মিন্তীরা ক্ষমতানুসারে মাসিক আট টকো হইতে পনের
টাকা হিসাবে মজুরি পাইয়া থাকে।

| বর্ত্তমান সময়ের শস্তাদির মূল্যের নিয়ম, ব    |          |                  |     |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|-----|
| স্থপরিশ্বত অত্যুৎকৃষ্ট চাউল                   | ষ্ণ      | 8,               |     |
| মধ্যবিধ চাউল                                  | <b>"</b> | 42               | :   |
| নিয় শ্রেণীস্থ লোকের ব্যবহার্য্য সামান্ত চাউল |          | ২।∙∴ <b>হইতে</b> | २∥० |
| কুঁড়া বিশিষ্ট অর্গরিষ্কত চাউল                | 10       | 31               | ·   |
| পরিজ্ঞ যব                                     | מי       | 51g e            |     |
| গোধ্য                                         | 29       | २॥•              | . : |
| ছোলা                                          |          | \$1• ·           |     |
| नोंग                                          | 10       | 240              |     |
| ইকু                                           | 29       | 2110             |     |

রক্ষিত জমি ও রাজজলল।—এপ্রদেশে জমীদার প্রভৃতি কর্তৃক রক্ষিত্ত জমি বা গোটাদির সংখ্যা নিতান্ত অল্ল এবং সন্তবতঃ আর আর স্থানের ভায় এখানেও উহা হুম্প্রাণ্য বোধ হয়। কিন্তু মহামারীর পর হইতে এত লোকের বাসোছেদে ও জমি সকল পতিত জললাদিতে পরিপূর্ণ হইরাছে বে, এক এক খানি উৎক্ষ্ট জনপদও সহলা ভীষণ অরণ্যের প্রারক্ত বলিয়া বোধ হয়।

নিষ্কর-ভূমি বৃদ্ধ ভোগী।—নদীয়ার রাজগণের জ্বমীদারীর চতুলাংশ ভূমি
নিষ্কর ছিল। উঁহাদিগের অধিকার মধ্যে বাহ্মণগণকে ভূমির কর আদে

দিতে হইজু না। সেই জল্প, যে বাহ্মণের নিষ্কর ভূমিতে বাস নহে, তিনি
বাহ্মণ নহেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। রাদ্ধারা নিকট-কুটুম্ব ও অধ্যাপক
বিশেষকে কথন কথন সমগ্র গ্রাম দান করিতেন। প্রিয় ভূত্য ও কর্ম্মচারীগণও অনেক ভূমি নিষ্কর পাইত। শ্রুবর্গের মধ্যে, বিশেষ কুপাপাত্র ও প্রশভাজন ব্যক্তি নিষ্কর ভূমি লাভ করিত। যবন জাতীরেরাও দেবস্বোর ব্যয়ের
নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি লাভ করিত। যবন জাতীরেরাও দেবস্বোর ব্যয়ের
নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি পাইত। এত্তির, উক্ত রাজারা কোনও বিগ্রহ প্রতিঠা
করিয়া, সেই বিগ্রহের বায় নির্মাহার্থ ভূমি দান করিতেন এবং অপরে কোনও
দেবমূর্ত্তি প্রতিঠা করিবার প্রার্থী হইলেও, ঐ বিগ্রহের সেবার জন্য নিষ্কর
ভূমি প্রদান করিতেন। সাধারণ প্রজাগণের মনস্তৃত্তির জন্য, প্রতি গ্রামের
পাজনের শিবের' সেবা ও চড়কের ব্যয়ের জন্য জনেক নিষ্কর ভূমি দান কর।
ছিল। টোল চতুপাঠীর উন্নতির জন্যও অনেক নিষ্কর ভূমি দান কর।

হইত। এতদ্বির, মহারাজা ক্ষণুচন্ত, তাঁহার ছই মহিবীকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এই সকল নিম্ব ভূমির মধ্যে, বা সকল ভূমি হিন্দিগের দেবতার বিমিত্ত প্রদত্ত হইত, তাহাকে দেবোতর; যে সকল ভূমি ববনদিগের দেবতার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত, সেই সকল পীরোত্তর; যে সকল ভূমি প্রাহ্মণের বাস বা টোল চতুপাঠীর উন্নতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইত, সেই সকল প্রন্ধোত্তর; এবং যে ভূমি শ্দ্রগুণফো প্রদত্ত হইত, তাহা মহোত্তরাণ নামে খ্যাত হইত। এতত্তির, ভূত্যেরা বেজ-নের পরিবর্ত্তে কিয়দংশ ভূমি নিম্বর পাইত, সেই ভূমিকে চাকরাণ ভূমি বলিত।

ভাষরা কুশরীপে অনেক দেবোন্তর, পীরোন্তর, ব্রুক্ষোন্তর, মহোন্তর ও
চাকরাণ ভূমি দেখিতে পাই। সে সমত ভূমিই, নবদীপের রাজ্যণ কর্তৃত্ব
প্রান্ত। এই সকল নিকর ভূমির উপর কাহারই হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা
নাই। রাজপ্রণন্ত তারদাদ বা রুঘুনন্দনী ছাড় দেখাইতে পারিলেই, তালুক্ষার
ইন্ধারদার বা শিকদারগণ ইহার অন্ত, কোনও আপত্তি করিতে পারেন না।
ব্রীক্ষণের বাস্ত ভিটা ও বাগিচার অন্ত কোনও দলীলেরই আবশ্যক হর না।
তবে, এক জন প্রান্ত্রণ, অধিক ভূমি নিকর উপভোগ করিবেই, টোহাকে তারদাদ দেখাইতে হয়ু। আজিও অনেক ব্রাক্ষণের বাস্ত ভিটার তারদাদ দেখিতে
পাওরা বার না। অথচ, পুরুষাহক্রমে তাঁহারা সেই ভূমি নিকর ভোগ করিয়া
আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্বের, কুশ্বীপে হ্রিবল হোলেন নামন এক জন
ভূমামী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বের, কুশ্বীপে হ্রিবল হোলেন নামন এক জন
ভূমামী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বের, জ্বার্যাৎ করিয়াছিলেন। কিছু ব্রাক্ষণের
ইন্তিচ্ছেদ করিয়াই হউক, অথবা বে কারণেই হউক, তাঁহাকে অধিক দিন
তিপ্তিতে হয় নাই;—অচিরাৎ নিপাতের মুখ দেখিয়া লইতে হুইয়াছে।

- >। অন্তান্ত ভূমি সমভোগীগণ।—নিম্বর ভূমির পূর্বোক্ত সমভোগিগণ ব্যতীত, কুশদীপে আরও করেক প্রকার ভূমিসম্বভোগী দেখিতে পাওয়া বার। নিমে উহাদিগের ভালিকা প্রদত্ত হইতেছে।
- ২। সদরমালগুজর।—ইহারাই উচ্চ শ্রেণীস্থ জমীদার। ইহারা গ্র্ব-মেন্টের নিকট হইতে কোন ভূতাগ নির্দিষ্ট হারে থাজনা করিরা লইরা, জ্ঞাকে তাহা থণ্ডে বিশি করিরা দেন ও থাজনা আদার করেন। ইহাদিগের প্রদত্ত

রাজস্ব গ্রথমেন্টের কোষাগারে বর্ষে বর্ষে ক্ষা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণত: ক্ষীদার বা সদর মালগুজর বলে।

- ০। পত্তনিদার।—ইহারাও অসীদার; ইহানিগের অমীদারীকে পত্তনি অমা কহে। গবর্ণমেন্টের কোষাগারে ইহাদিগকে রাজস্ব জমা দিতে হয় না। ইহারা কোনও সদরমালগুজরের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব করে, নির্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব করে, নির্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব করে, নির্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব করে। নির্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব করের। নির্দিষ্ট পালে করিয়া থাকেন। বত্তিন ইহারা আবার স্বকীর স্বত্ব হতাত্তর না করেন, অথবা রাজস্ব দারে ব্রত্ত দিন ইহাদের স্বত্ব বিক্রীত হইয়া না বার, তত্তিন ইহাদিপের স্বত্ব বিল্প্ত বা নির্দিষ্টিত রাজস্বের হার পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহারা আবার নিজ সম্পত্তি অন্যের সহিত্ত বন্দোবন্ত করিতে পারেন।
- ৪। দরপত্নিদার। —পত্নিদারের নিকট হইতে আবার থাঁহারা পঙ্নি গ্রহণ করেন, তাঁহারা দরপত্তনিদার নামে অভিহিত হন এবং তাঁহাদের অমীদারীকে দরপত্তনি কহে।
- ে। সি-পত্তনিদার।—দরপত্তনিদারকে পণ দিয়া, আবার বে পত্তনি গৃহীত হয়, তাহাকে সি-পত্তনি এবং উহার অধিয়ামীকে সি-পত্তনিদার কহে।
- ७। देखांतमात । देश ित्रशाती स्त्रीमात्री नरह ; यून स्त्रीमात्र या द्वान खानात्र शखनात्रत्र प्रशास काशांत्र शिव्ह विद्या कि विद्रा कि विद्र कि विद्रा कि व
  - १। एत-रेक्षात्रमात्र ।---रेक्षात्रमात्त्रत्र निक्रे श्रेट्ट विजीयनात्र त्य रेक्षात्रा मध्या श्रु, তাহাকে एत-रेक्षाता ७ উহার অধিসামীকে एत-रेक्षात्रमात्र करर ।

- ৮। সি-ইন্দারদার।—দর-ইন্ধারদারের নিকট হইতে আবার বে ইন্ধারা গৃহীত হয়, তাহান্ধে সি-ইন্ধারা ও তাহার অধিসামীকে সি-ইন্ধারদার কহে।
- ন। ইন্তিমারারি, মৃক্রুরি বা জ্ঞাতিদার।—থাস জনীদারের নিক্ট হইতে, কোনও নির্দিষ্ট হারে, ভিরকালের জন্য যে জ্মা লওয়া যার, তাহাকে মৃক্রুরি বা জ্ঞাতি এবং উহার অধিবামীকে মুক্রুরিদার বা জ্ঞাতিদার করে। বে জমীদার, পত্তনিদার বা ইঞ্জারদারের অধীনে জমীদারী থাকে, মুক্রুরিদার সচরাচর তাহাকেই থাজনা দিরা থাকে।
- ১০। মৌরসী জ্বাদার।—কোনও অনির্দিষ্ট কালের জন্য, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ভোগের অধিকারে নির্দিষ্ট হারে বে জ্বনা দেওুরা হয়, এবং খালনা
  অনাদার ভির অন্য কোনও দোবে বাহা কোন রূপেই খাস জ্বীদার হতান্তর
  ক্রিয়া সইতে পারেন না, তাহাকেই মৌরসী এবং উহার অধিস্বানীকে মৌরসীদার কহে। কোনও নির্দারিক নির্দ্ধ ভির অন্য কোন রূপে ইহার খালনা
  বুলি হর না। এই সম্পত্তিতে স্বত্যথিকারীর পৈতৃক স্বত্ব জ্বিয়া থাকে।
- ১১। জনাদার।—ইহাদিগের জ্ञামি সাধারণতঃ পাট্টাভুক্ত সম্পত্তি এবং সচরাচর ইহা প্রকৃত অধিস্থামীর জাবাদ মধ্যে থাকে। কিন্ধ ইহা আবার কখন কখন কোর্য্য জমাদার কিন্তা ওটবন্দী প্রজাকেও বিলি করিয়া দেওয়া হয়। আমরা পূর্কে বে সকল ভুস্থামীর নামোলেও করিয়াছি, তাঁহাদিশেরই কাহার না কাহার অধিকারে ওটবন্দী ও জুমাই জ্মী থাকে এবং তিনিই তাহার থাজানা প্রথ করেন।
  - ২২। কোফা জমাদার।—জমাদারের নিকট হইতে বে জমি জমা বা ওটবলী বন্দোবতে লওয়া হয়, তাহাকেই কোফা জমা এবং উহার অধিখামীকে কোফা জমাদার কহে।
  - ১৩। ওটবন্দী দার।—এক বংসর বা কোনও নির্দিষ্ট ফসলের নিষিত্ত যে জমী থাজানা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে ওটবন্দী জমা ও উহার গৃহী-তাকে ওটবন্দীদার কহে। এতদঞ্চলের ক্রবাণদিপের সাধারণ রীতি এই যে, কোনও জমি আবাদ করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রজা সেই জমীর স্বন্ধভোগীর নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে মৌখিক বন্দোবস্ত করিয়া লয়; পরে বখন সেই জমীতে ফসল হয়, তখন সেই জমি জরিপ করে এবং বাচনিক নির্দিষ্ট হারে

হিসাব করিয়া সেই জমীর ধাজানা প্রদান করে। কুশ্দীপ ও নদীয়ার স্মধিকাংশ ভূমিই ওটবন্দীতে বিলি হয়। এই ওটবন্দী জমীর সংখ্যা দিন দিন ন্যন,
কি বৰ্দ্ধিত হইবে, ভাহা নির্ণয় করা ছঃসাধ্য।

থাজানার নিরিথ।—নদীয়ার কলেক্টর সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ১৮৭, খুষ্টাব্দে এতদঞ্চলের ভিন্ন ডিল্ল জমি নিম্নলিখিত হারে বিলি ছিল।

- (১) বাস্তু জ্মী বা গৃহত্বের বাসোপযোগী ভূমি। কোন কোন নগরে এই জ্মী বার্ষিক জুই টাকা হইতে দশ বা কুজি টাকার বিলি হইত। বলা বাহুল্য বে, গগুপ্রামের জ্মী অপেকা নগরের জ্মীর পাজনা সর্বদাই অধিক হর।
- (২) উদ্বাস্ত বা গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণ প্রভৃতি। বাটার পার্শে পুষ্করিণ্যাদি খনন করিবার জন্ত সচরাচর এই ভূমির প্রয়োজন হইরা থাকে। এই জমীর প্রতি বিঘা এক টাকা হইতে চুই টাকা।
- (৩) বাগাং।—গৃহপার্শ্বে উদ্যানাদি করিবার উপযোগী ভূমি। নানা স্থানে এই জ্মীর হার নানা প্রকার। ক্ষ্ণনগরে এই জ্মীর প্রতি বিঘা হুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা; কিন্তু আমাদের কুশ্বীপে, উথড়ায় ও মামজোয়ানীতে উহার নিরিথ স্থাড়াই টাকা।
- (৫) বরোজ ভূমি।—এই জমীতে পানের আবাদ হয়; ইহার প্রতি বিষা ছইন্টাকা হইতে পাঁচ টাকা।
- (৫) মাঠান জমী।—জমীর গুণারুসারে প্রতি বিঘা ছর আনা হইতে পাঁচ সিকা। রাণাঘাট ও কৃষ্টিয়া মহকুমাতে অত্যুৎকৃষ্ট গোঠান জমীর বিখা আড়াই টাকা। এই সকল জমী প্রধানতঃ আগু ও আমন ধান্যের উপযোগী।

অন্তান্ত রাজস্ব বিভাগে এই সকল মাঠান জমীর বে হার ছিল, তাহা
নদীয়ার কালেন্টর সাহেব ১৮৭১ গৃত্তাব্দে নিম্নলিথিত রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।
ক্ষুণ্ডনগরে ধান্তের জমী প্রতি বিঘা আট আনা হইতে পাঁচ দিকা; মামক্যোয়ানীতে ও উথড়ায় প্রতি বিঘা আট আনা; পলাশীতে প্রতি বিঘা পনের
আনা; বাগোয়ান, ফৈজল্যাপুর, কুবাজপুর, রাজপুর, পাটমহল, এবং থোশালপুরে প্রতি বিঘা আট আনা হইতে দশ আনা;—ইক্ষু ও তৃত্ব জমী নিয়োক্ত
স্থান সকলে প্রতি বিঘা এক টাকা। অতি দীর্ঘকালের পাটার কোন কোন
পুরাতন জয়া এক্লপ নির হারে ছিল ষে, তাহা দেড় আনা হইতে ছই আনার

অবিক নহে। কিন্ত এরপ হার প্রক্ষণে আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যার না। এই হারের সহিত আধুনিক হার তুলনা করিলে, বোধ হয় বেন, প্রমীদারগণ, প্রজার শোণিত শোষণ করিবার জন্তই ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

থাজনার প্রাচীন হার।—বিগত শতাকীর শেষ ভাগে, নদীয়া ফেলার আলমপ্র, আসরকাবাদ, বাধমারা, বাগোয়ান, কৈজ্লাপ্র, হাবিলীসহর জয়প্র, কারিগাছি, খোশালপ্র, ক্শদহ, রুফনগর, ক্বাজপ্র, মহৎপ্র, মহৎপ্র, মহৎপ্র, কারিগাছি, খোশালপ্র, ক্শদহ, রুফনগর, ক্বাজপ্র, মহৎপ্র, মহৎপ্র, মহৎপ্র, কারালাগ্র, মানজোয়ানী, মেটয়ারি, ম্লগড়, ম্ল্যীগঞ্জ, নদীয়া বা নববীপ, পাজনোর, পাটমহল, পলালা, রাজপ্র, লাভিপ্র, ত্রীনগর ও উথড়া এই ২৬টা রাজস্ববিভাগে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগে বে হার প্রচালিত ছিল, তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। ১১৯৩ হইতে ১২০২ বলাল অধীবার্ক্তির, তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। ১১৯৩ হইতে ১২০২ বলাল অধীবার্ক্তির, তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। ১৯৯৩ হইতে ১২০২ বলাল অধীবার্ক্তির, তাহা কিরে গুটাক মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব দশসালা বালোবত করেন, সেই তালিকা হইতেই, এই প্রাচীন নিরিথ গৃহীত হইতেছে। কিন্তু নদীয়া জেলার তদানীত্তন ২৬টা রাজস্ব বিভাগের নিরিথ এথানে প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। লেই জল্ঞ, শুদ্ধ কুশ্বীপের নিরিথই আমুয়া নিয়ে প্রকটন করিলাম।

| আভ ধান্তের      | ভূমি | প্রতি          | বিশ্বা      | 'আট আনা।    |
|-----------------|------|----------------|-------------|-------------|
| আমন "           | . 3> | >,             | 29          | ছয় আনা।    |
| ব্দরহর "        | 19   | ,,,            | 29          | তিন আনা।    |
| <b>তরকা</b> রির | >>   | 23             | **          | এক টাকা।    |
| পড় জমি         | . 99 | 2)             | وَدُ        | তিন আনা।    |
| পতিত            | 23   | 29             | <b>9</b>    | ছই আনা।     |
| উদাস্ত          | 22   | 39             | **          | চৌদ আনা।    |
| বাঁশ জমি        | ,,,  | 22             | **          | ছই টাকা।    |
| পাম বাগান       | "    | ,,             | ৰূ <b>ক</b> | তিন পয়সা।  |
| কাঁঠাল          | 27   | 23             | ,,          | এক আনা।     |
| তেঁত্ৰ          | 23   | <b>%</b><br>23 | 27          | পাঁচ পর্যাঃ |

| ভাষাক      | ভূমি | প্রতি                   | বিশ্বা | এক টাকা।         |
|------------|------|-------------------------|--------|------------------|
| কদলী       | 73   | 33                      | "      | বার আনা।         |
| ₹ <b>*</b> | 7)   | <b>)</b> 9 <sup>c</sup> | 34     | এক টাকা ছের আনা। |
| পাট        | . 22 | 79                      | 777    | বার আনা ৷        |

১৮৭২ খুটাক্ষের জুলাই মাসে বাজালা গবর্ণমেন্ট নদীয়ার কালেন্টর সাহে-বের নিকট, যে সকল ভূমিতে ফসল জন্মিয়া থাকে, সেই সকল ভূমির অবজা এবং উহার আবাদকারী ক্রমকগণ কি হারে থাজনা দিয়া থাকে, সেই সকলের একটা বিবরণী চাহিয়া পাঠান। ভাহাতে কালেন্টর সাহেব যে সাধারণ বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন, ভাহা হইতে নিমলিথিত করেকটা বিবর লিশিবদ্ধ করিতেছি।

মান্ত বাণাঘাট এই ছং রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু রাজন সংক্রান্ত কার্যাের জন্ত, উক্ত ছয় বিভাগ, নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের বিবরণী অম্বারে কুশদহাদি ৮৮ ভাগে থা পরগণায় এবং বার্ড অব্ রেভিনিউ দত্ত হিনাবাহুসারে কুশদহাদি ৭২ ভাগে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল পরগণার মধ্যে, কুশদহের অধিকাংশ বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্মতী হইয়াছে। সেইজন্ত, কালেক্টর সাহেবের বিবরণীতে বনগ্রাম মহকুমার ভূমির অবস্থা ও থাজনার হার যেরপ লিখিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠক বনগ্রাম মহকুমার বিবরণ পাঠ করিলেষ্ট্র, কুশদহের ১৮৭২ খুটান্সের ভূমির অবস্থা ও থাজনার হার গোজনার হার জানিতে পারিবেন।

বনগ্রাম মহকুমার পরিমাণ ফল ৬৪৯ বর্গমাইল; ইহাতে ৭৪৬টা গ্রাম ও লগর আছে; ইহাতে ৬০,৬৫৪ ঘর গৃহছের বাস; ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩,১৮,১৭০ জন; সেই সকলের মধ্যে ১,০২,২৪৬ জন হিন্দু; ১,৮৬,১৪৬ জন মুসলমান; ৪ জন খৃষ্টান এবং ৩৭৪ জন অক্সান্ত ধর্মাবলম্বী। প্রতি বর্গ-মাইলে ৪৯১ জন লোক বাস করে; প্রতি বর্গ-মাইলে গ্রামের সংখ্যা ১.১৫; প্রতি বর্গ-মাইলে গৃহস্কের ঘরের সংখ্যা ৯০; প্রতি ঘরে পরিবারের সংখ্যা ৫.০; সমগ্র অধিবাসীর অমুপাতে পুরুষের সংখ্যা ৪৮.৭ জন। ১৮৬০ খৃষ্টান্দের মার্চ্চ মারে এই মহকুমার স্থাই হয় এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টান্দে, একটা রাজস্ব সংক্রাক্ত, একটা মার্জিষ্টেটের আদালত ও ৬টা থানা থাকে। নির্মিত প্রেলিশ প্রহ্রীর সংখ্যা

## কুশ্দীপ-কাহিনী।

তথন ৮৯ জন এবং গ্রাম্য চৌকিদার ৯২২ জন ছিল। সহকুমার শাসন সংক্রান্ত বার ৫২,৬৯৬ টাকাছিল।

যে সকল উচ্চ ভূমিতে, আদ্ধ আমন গান্ত অথবা আশু গান্ত ও ব্লবিশন বা।
পাট জান্তিয়া থাকে, সেই সকল জমীর খাজনার হাক্ত প্রতি বিদা দশ আনা
হইতে পাঁচ দিকা; সেই জমীতে লক্ষা বা নীল আবাদ হইবার সন্তাবনা থাকিলে,
ভাহার থাজনার হার প্রতি বিদা এক টাকা হইতে পাঁচ দিকা; ইক্ষ্ জার্মিলে,
প্রতি বিদা এক টাকা হইতে দেড় টাকা; আম্র, কাঁঠাল, তেঁভূল ও বাঁলেক্স
জমার হার প্রতি বিদা হই টাকা হইতে আড়াই টাকা; খর্জ্বর বৃক্ষের জমার
হার প্রতি বিদা আড়াই টাকা হইতে ভিন টাকা অবীবা প্রতি বৃক্ষ হই
আনা। এ প্রদেশে ধর্জ্বের চাবও বহল পরিমাণে হইরা থাকে। এখানকার।
কোন কোন ভূমি অত্যন্ত বালুকামিশ্রিত। নৈইক্ষা সেই সকল ভূমিতে
ধান্তেরই আবাদ হর। ফলতঃ এখানে বলিরা রাখা আবশ্রক, আমরা বি সকল
হার প্রকাশ করিলান, সে সমন্তই ওটবন্দীর হার। তবে বেথানে জ্লমা শশ্ব

পূর্বের নদীয়া জেলার ছাবিবশটা বিভাগই এইরপ ভিন্ন হারে বিশি।

হইত। চিরন্থায়ী বন্দোবন্ত এই হারের উপর নির্ভন্ন করিয়া প্রচলিত হত্ত।

চিরন্থায়ী বন্দোবন্তের পূর্বের, প্রভ্যেক জেলার বে হারে রাজস্ব আদার হইত,
ভাহার কোন হিসাক্র বা বিবরণ পাওয়া যার না। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে ওটবন্দী।
প্রণালীতে যে হার নির্দার্য ছিল, ভাহার সহিত চির্ম্থায়ী বন্দোবন্তের সম্কালীন হার ত্লনা করিলে, স্পষ্টই প্রভীয়মান হয় যে, কুশ্বীপের জনীর খাজনা শতকরা ৩০ গুণে বর্দ্ধিত হইরাছে। চির্ম্থায়ী বন্দোবন্তের সমর্ম হইতে,
প্রবর্ণমেন্টের ধাজনা এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহা অভিনিত্ত আদার হইতেছে, তাহা জনীদারগণেরই কুক্ষিণত হইতেছে।

পতিত জমি।—সমতল উচ্চ ভূমি সকল গৃহস্থের বাটী, উঘাস্থ, থামার, বাগান অথবা ক্রেকারি উৎপাদনের জক্ত ব্যবহৃত হয়। সেই সকল ভূমি অপেকা নিয় অথচ গ্রামের চতুর্দ্ধিকস্থ ভূমি সকলে আশু ধার্ত্ত এবং সরিধা, ভিসা, ছোলা, মটর, বব অথবা গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এভদকলে নিয় অথচ গ্রাম হইতে দুরবর্ত্তী ভূমিতে বৎসরের এক কসল আমন বা হৈম্ভিক্

ধান্ত উৎপত্ন হয়। উচ্চ শ্রেণীয় অথবা আউস জমি ওটবলী বন্ধাবত্তেই অধিকাংশ আবাদ হয় এবং তিন বৎসর ক্রমাগত বিপুল আবাদের পারে, তিন বৎসর পতিত রাখিতে হয়। বদি এককাসে পত্তিত না রাখা হয়, ভাগা হইলে ঠিকরা, খেঁসারি প্রভৃতি লঘু শশু বপন করিতে হয়। নিম্ন অথবা আমন ভূমি বান ও বলা ঘারা প্রায়ই সংস্কৃত হইয়া উর্বারতা প্রাপ্ত হয় এবং কদাপি সেই সক্ষা ভূমি পত্তিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল ভূমিতে সার দেওয়া হয়, তাহা কদাপি এক রৎসরের অধিক পতিত থাকে না।

ক্ষমনের অনুকর। যদিও ক্শরীপের ক্ষকগণ নবন্ধীপের ক্ষাশনিরের আনির নির্মিত রূপে ফার্মের পরিবর্তন করে না; কিন্তু এই পরিবর্তনের উপকারিতা ভাহাদিগের পৈতৃক কৃষি জ্ঞানের একাংশ। পূন: পূন: আবাদ করিয়া যথন ভূমি একালে নিজের ও অসার ইইয়া যায় এবং সারের অভাবে উহা সম্পূর্ণরূপে অক্র্মাণ্য হয়, তথন ক্ষকেরা সেই ভূমিতে সন্তর-বর্জনশীল বাবলা ক্রুক্ষ সকল বপন করে এবং পাঁচ ছয় বৎসর কাল তদবস্থায় ফেলিয়া রাথে। এই সম্প্রের মধ্যে সেই সকল বৃক্ষ ১২।১৪ হাত লখা হয়। তৎপরে, তাহারা সেই সকল বৃক্ষ কাটিয়া কেলে এবং গাড়ির চাকা ও আলানির নিম্নিত, উহাদিগকে অতীব উচ্চ মূল্যে বিক্রেম করিতে থাকে। ইতিমধ্যে সেই সকল ভূমি প্নরার সায়্রান হয়া উর্জ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং প্ররায় আবাদের উপযোগী হইয়া আইসে। খাত্মের পরিবর্তে পূর্বোল্লিখিত কোন একটা লঘু শক্ত বপন ক্রাই, ভূমির অনুক্রিতা নাশ করিবার সহজ উপায়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইনের ফলেই, সাধারণতঃ সকল প্রাক্তার থাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা বেথানে তালুকদারী পাইয়াছেন, সেই-খানেই থাজনা বৃদ্ধি অতি পরিস্ফুটরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। কৃষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াভাঙ্গা ও বনগ্রামেই ইহার সংখ্যা অধিক। নীলকর সাহেব-দিগের অমুক্রণে অক্তান্ত তালুকদারেরাও এই পথের পথিক হইয়াছেন। এই-স্কণে, মাঠান ক্ষির থাজনা অধিকাংশ স্থলে পাঁচ ছয় আনা হইতে এক টাকা বা পাঁচ সিকা পর্যান্ত বৃদ্ধিত হইয়াছে।

সার প্রদান। যে সকল ভূমি নদীর নিকটবর্তী বা বাহা প্রায়ই নদী জলে প্লাবিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। কিছ তিরি অন্ত কমিতে সারের একান্ত প্রের্জেন হয়। ধান্ত ও অন্তান্ত করেকটা ফসলের পথ্য সোমর এবং পান ও ইক্ কমির পক্ষে থইল অভি উত্তম সার। ইক্ কমির পক্ষে ছই তিন মন থইল এবং ধান্ত ক্ষমির পক্ষে দশ বার্ম নান্ধ গোমর পর্যাপ্ত সার বলিয়া স্থিরীকত হইয়া থাকে। কনেক কলেক্টর সাহের ক্ষিত্র করিয়াছেন ধে, ধান্ত কমিতে প্রতি বিঘায় এক টাকা হইতে ছই টাকার গোমর লাগিয়া থাকে। ইক্ কমিতে আবশ্যক থইল সারের মূল্য, প্রতি বিঘার ভিন্ন টাকা। কিন্তু থইল ব্যতীত, কিছু গোমরও ইক্ষুর ফললে দেওয়া আবশ্যক। ভাহা হইলে সমন্ত সারের মূল্য প্রতি বিঘার ৫০৬ টাকা পড়ে।

পূর্ব কার্য। কবি বর্ণের জন্ত ক্শরীপে কদাপি থাল থননালি কার্যের আবশ্যক হয় না। তবে বে সমরে দেশে জনাবৃষ্টি হয়, সেই সময়ে আমন থাজের জন্ত কথন কথন পয়:প্রণালী ও জন সেইনাদি কার্য্যের জারের জন্ত কথন কথন পয়:প্রণালী ও জন সেইনাদি কার্য্যের জারের জারের ক্রিক্ত হইলে, ক্রবকেরা পর:প্রধানী জানুতি প্রকৃতি ক্রিয়া, বৃহৎ ক্রমে জানার হইতে জন আনাইরা, আপন আপন ভূমির শক্ত বাঁচাইরা থাকে। কলেক্টর সাহেবের বিবরণীতে দেখিতে পাওরা যার বে, এরপ কার্য্যে ক্রমকগণের প্রতি বিঘার বার আনা ব্যর হয়। কুশ্রীপের ক্রেরে জন ক্রের্যার জন্ত কৃপ থনন করিবার আবশ্যক হয় না।

নৈসর্গিক বিশ্ব। কুশ্বীপে বা নববীপে বে অন্নত্মা বা শশু হানি হইমা থাকে, ভাহা আং দ্রিক মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লোকগণ আদ্রি পর্যান্তও কুশ্বীপ বা নববীপে এমন কোনও অজন্মা নরনগোচর করেন নাই, বাহাতে সমগ্র শশুরের অপচর সংঘটত হর। প্রত্যেক বংসরেই পঙ্গণাল পড়িরা, কোন না কোন শশুরে হানি করে। বিশেষতঃ শীত্ত শশুরের ত কথাই নাই; কিন্তু পঞ্গণাল পতিত হইলে যে, দেশের সমস্ত শশু নই হুইয়া যায়, এ কথা কেহই ক্লিডে পারেন না।

বান বা বস্তা।—বান বা বস্তা এ প্রদেশে মধ্যে মধ্যে সংঘটিত ইইছা থাকে। নদী ক্রীত হইছা জল, গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই, ইহার আন্ত্রিক উপলব্ধি হয়। তৎপূর্বে ইহার আগমন কেহই জানিতে পারে না বিষ্টি ক্রীক লভাবি বস্তার আক্রমণে কুশ্রীপের আবালবৃদ্ধবনিতার সোভাব্য-ক্রীত ভইমাছিল। হয়, সেই সকল ক্রা বিগত শতাকীর মধ্যে নর বার ক্রীত হইমাছিল।

बन्नाम २२०२, २२००, २२८६, २२७८, २२७७, २२९८, २२९৮ २२२२ ७ २२२१
माल ज्ञथ्या क्रमास्ट्र २৮०२, १५२०, १৮०५, १৮६१, १৮६२, १৮५२
१৮৮८ ७ १५२० शृष्टीत्म क्यांनि क्यांन

্ ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাকা অতি হথে ও সক্ষদেই অতিবাহিত হইল। স্থানর রবি थानात भारत, शास्त्रक समाम छ উत्त्रमक्ताभ छेरभन्न स्ट्रेग । स्ट्रे मभारत स्य समान সংগৃহীত হুইভেছিল, অথবা ৰাহা সংগ্ৰহের উপৰোগী সহইয়াছিল, মার্চ মাদের নববারিবিন্দুর, যদিও ভাহার সামাক্ত অপকার করিয়াছিল, তথাপি আগামী বর্ষের ফ্সলের উপযোগী ভূমি প্রস্তুত করিবার হ্রুষোগ পাওয়াতে, ক্রুক্দিগের তাহাতে বিশেষ উপকারই হইয়াছিল। সে সময়ে গ্রীক্ষের প্রাক্ত প্রাত্রভাব ছয় নাই; ন্ববর্ষের বৃষ্টিধারাও মধ্যে মধ্যে পস্লাক্রমে পত্তিত হুইতেছিল এবং ষ্তদিন বর্ষাপগম না হইয়াছিল, তভদিন এই ভাবেই চলিভেছিল। করেক দিন পর্যান্ত নীল ও অন্তান্ত শত্তও আশাহরণ বোধ হইয়াছিল। কিছ ক্রমে ক্রমে স্পষ্টই প্রভীষ্মান হইল যে, বৃষ্টিধারা যদিও সুগধার নহে; কিন্ত অবিরশ বারিধারা নীলের পক্ষে আশাপ্রদ, নহে। উহাতে তাপ ও জল উভরই ক্রমান্তর পাওয়া আবশ্যক। যাহাহউক, অবির্গ বারিধারার চারার-রং ধুইরা গেল, এবং পাতা সকল পচিয়া পড়িতে লাগিল। কোন কোন ভূমির চারা সকল জলণে পরিপূর্ণ হইল এবং বর্ষার প্রবল প্রাত্তাবে সেই জললের বর্ষনও প্রবল-তর হইরা উঠিল। বোধ হয়, শুদ্ধ মুরশিদাবাদ ভিন্ন, এইরূপে মুমস্ত প্রদেশের মীলের চাষ এককালে নষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে চারা এতদুর অপকৃষ্ট হইন ষে, তাহাতে গাঁজিবার বায় সঙ্গান হওয়াও ত্র্ট হইল। আও ও হৈমন্তিক धास्त्र जामा ३, जानरहेत्र व्यात्रस्थ भर्यास चिन्ह छे दिन । किस धरे नमप्र হুইতেই, নদী অল্প অল্প ক্ষীত হুইতে আরম্ভ করিল; আগষ্টের অদ্ধাংশ উদ্ভীর্ণ না হইভে হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, এক ভীষণপ্লাবন অপ্রতিহত। নদী-রাসু সদর মহকুমার যে অংশ ভাগিরখীর তীরে ছিল, সেই অংশ ও বৈহেরপুর মহকুমা প্রথামই সেই ভীষণ রাক্ষ্মীর ক্রলগত হইল। প্রে, উত্তর-পূর্ব ও

মধ্যভাগ সেই মুথে পতিত হইল; থারিশেষে চুয়াডাজার পূর্মাংশ ও বনগ্রাম মহকুমা সেই পথের পথিক হইল।

এই সময়ে আণ্ড ধান্ত খাকিয়া আসিতেছিল; যে সকল ভূভাগ প্রথমে প্লাবিত হইশ, সেই সকল ভূভাগই নিব্ৰতিশ্য ক্তিগ্ৰস্ত হইখু। এই ইয়াৰ সাধারণ গতি বহুল পরিমাণে মৃত্ ছিল; স্তরাং পূর্কাংশের হৈমন্তিক ধাক্ত পাকিবার ও সংগৃহীত হইবার অনেক অবসর পা ওয়া গেল। রেলপথ ও মাধা-ভাঙ্গা নদীর মধাবর্তী স্থান সকল, রেলপথ নির্মাণ হওয়াতে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু এই শন্কট সময়ে উহারা বস্তার জল প্রতিরোধ করিয়া ভত্রত্য অধিবাদিগণের বিশেষ উপকারই সাধন করিয়াছে। যে যে স্থানে বস্তা প্রবেশ করিল,সেই সমস্ত স্থানেরই হৈমন্তিক ধান্ত কর্ত্তিত ও সংগৃহীত হইরাছিল। এই সময়ে ভাগিরগী তিনবার ক্ষীত ও তিনীবার নমিত হইয়াছিক ্রাকিক অভাভ নদী সকল হুইবার মাত্র কীত ও নমিত হয়। প্রভ্যেক বালেই স্কাৰি विभिन्न स्था विभाव कि विद्या हि त्य, आंत्र आंत्र निम्न मकन स्थान, अधित्वी কিছু পূর্বেই এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবিপ্লাবন সময়ে, আমার বিশাস, সম্ভবতঃ ভাগিরগাঁকেই সাভিনিবেশে পর্যাবেক্ষণ করিয়া **থাকিলে, জনায়াদে** বন্তার প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারা যায়। এই বন্তা সার্দ্ধ হুই মাসক্রাল অব্দিতি করিয়াছিল। এই সার্দ্ধ গুই মাসকাল এত**দফলীয় লোকগণ মহা ক্লেশে** দিনপাত করিয়াছে তাহারা অতীব ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্ব করিয়া এই ত্রন্ত রাক্ষণীর ত্র্জার বেগ সহু করিরাছে।—তাহারা এক সুহুর্ত্তের **অভাও নৈরা**-শোর বিকট বদন দর্শন করে নাই; প্রত্যুত, যে কিছু শক্ত রক্ষা করিছে পারে, প্রাণান্ত পণ করিয়াও, ভাহার রক্ষা সাধনে সমত্র হইয়াছে। ভাহারা জীনিমিক্-লোচনে তাহাদের অলের সংস্থান দর্শন করিতে জাট করে নাই। ঈশ্রের हैष्ठात्र तम मगरत्र ठाउँ नामि इर्जिस्कत ग्राप्त उक्त मृत्या विक्री उ इत्र माहे जबः তাহাদের হস্তে যাহা কিছু সুংস্থান ছিল, তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণ জনা-য়াসে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান বিপদ হইতে বক্ষা পাইবার জক্ত, তাভাইৰর কেবল ক্ষেক্টী মাত্র টাকার আবশ্যক হইয়াছিল।

পূর্ববর্তী অভান্ত বভার সহিত, বিশেষতঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের গোধারণতঃ প্রতালিশ সালের এ বে বভা অপেকারত প্রবল বলিয়া সাধারণের ধারণা, সেই বস্থার তুলনা করিবার জন্ত, আমি অনেক সুরকারী কাগল পত্র অনুসন্ধান ও ও পরীক্ষা করিয়াছি। ভাতাতে আমি এক জন বন্দীর আকস্মিক পলায়ন ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। বন্তার আগমনে এই ব্যক্তির গস্তব্য পথ কৃদ্ধ হইমাছিল। সেইজন্ত, সে কারাগার হইতে বহির্গত হইমাও, অভিপ্রেত হানে গমন করিতে পারে নাই। ১৮২৩ খুষ্টাব্দের বা ত্রিশ সালের বস্তা, বর্তমান বভার ভাষ প্রবল হইয়াছিস বলিয়া সাধারণের ধারণা বটে, কিব উক্ত বতা বর্তমান বভার ভার দীর্ঘহারী হয় নাই এবং উহার বিষয় আমি অতি অল্ল পরিমাণেই জানিতে পারিয়াছি; আবার সেই অলাংশও নিজাস্ত অকিঞিং-কর ও সাধারণের অঞ্জীতিকর। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বা নম সালের বস্তার বিষয় অনেক আনিতে পারা গিয়াছে এবং তাহাও নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়াছিল বিশ্বাবোধ হয়। আৰু ক্ষেত্ৰ বিষয় এই বে, আগষ্ট মানের মধাভাগে এই **ব্**সা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮৭১ থৃষ্টাবের বা আটাত্তর সালের ব**ন্ধার** সারে, ইহার নবোজ্ঞাদের উল্লিড মুখেই ইহার একবার পতন হইয়াছিল। বস্তুতঃ ১৮০১ খুঠান্তোর বজার কথা বলিতে পারে, এমন একটা লোকের সহিত আমার লাকাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মুথে গুলিয়াছি, বর্তমান সমরে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) গ্রামাদির দীমা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তিনি ১৮০১ সালের বস্তার সহিত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বভার ত্লনাই করিয়া উঠিতে শারিলেন না। ফলতঃ মোটামোটি ইছাই বোধ হয় থে, ১৮০১ খুষ্টাব্দের পরে যক্তঞ্জি বন্যা হই-রাছে, সেই সকল অপেকা ১৮৭১ সালের বন্যায় অনেক সম্পত্তি নত হইয়াছে এবং উহা অপেকান্তত সমধিক প্রবলতর হইরাছিল।

১৮৭১ খৃতাব্দের বন্যাতে অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। কারণ, এই সময়ে জল অলে আলে বাড়িয়া উটিয়াছিল; তবে ফসল ও গো ম হ্বাদি পশু অনেক নত্ত হইয়াছিল। গণনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং আনায় বিবেচনায় এ গণনাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অনশনে হউক, অথবা পীড়া-বশত: হউক, এই সময়ে প্রায় তুই লক্ষ্ণ পশু মৃত্যুমুখে নিপ্তিত ইইয়াছিল, খান্যের ফসলও প্রায় অর্জাংশ হইতে তুই তৃতীয়াংশ পর্যান্ত নত্ত ইইয়া সিয়াছিল। সক্ষেই আশা করিয়াছিল যে, বন্যা প্রশমিত ইইলে শীতের ফসল নিশ্চয়ই উপ্ত সংগৃহীত ইইতে পারিবে; কিন্তু ফল বিপত্নীত ইইল। শীতকালের

শর্মবিধ ফদলীই বপন করা হইয়াছিল; কিন্তু ফদল ছয় আনা হইতে আট আনার অধিক পাওয়া যায় নাই। লঙ্কা, অরহর, তামাক ও ইক্ প্রভৃতি বহুবিধ মূলাবান ফদল এককালে নয়নগোচর হয় নাই। এরপ হঃদময়ে ক্ষিজীবীগণকে উৎপীজন করিয়া জমাদারেয়া যাহাতে থাজনা আদায় না করেন, এরপ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া, জেলার প্রধান প্রধান কর্মচারী, জমাদারী-দিগকে ধীরতা অবলঘন করিতে অনুরোধ করেন একে কোর্টস অব্ ওয়ার্ডস্

বস্তা প্রশমিত হইলে, এ প্রদেশীর লোকগণ কাষ কর্ম দৈথিয়া লইয়াছিল এবং জমাদার ও মহাজনগণের সাহায়ে তাহার। উদরারের ও সংস্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিল। এই সময়ে প্রমন্ত্রীবিগণ উচ্চ বৈতনই প্রাপ্ত হইয়াছিল। বস্তাজনিত হুংখ পরিহারের জন্ত রেলওয়ে কোম্পানিও এই সময়ে প্রচুর অর্থ বার করিয়াছিলেন। পশাদির অপলাপ নিবন্ধন, ১৮৭২ খুটাকের অধিকাংশ আবাদ প্রমন্ত্রীবি ব্যক্তিগণের পরিপ্রমে সাধিত হইয়াছিল; স্কুতরাং তাহাতেও নিম্ন শ্রেণীয় লোকগণের কার্য্য পাইবার বিশেষ স্থাবিধা হইয়াছিল।

অনার্টি।—এতদঞ্লে সময়ে সময়ে অনার্টি হইয়া থাকে। বৃদ্ধদেশের
অস্তান্ত হান অপেক্ষা এ অঞ্লে এই হুঃখ অতি অল্ল পরিমাণেই ঘটিয়া থাকে।
বর্ত্তমান সময়ে যে ভীষণ অনার্টি এতদঞ্লের অধিবাদিগণের স্থাসোভাগ্য হরণ
করিয়াছিল, তাহা ১৮৬৬ পৃঠাকেই সংঘটিত হয় এবং স্থানীয় র্টির অভাবই
তাহার একমাত্র মূল কারণ। অনার্টি প্রতিবিধানের জস্ত এতদঞ্লে অস্ত কোন পৃর্ত্তকার্যের আবশ্রকতা হয় না। তবে, তৎকালে একটা কার্য্য
করা হয়। রুষকেরা শতিকালের ফসল বাচাইবার জন্ত, বিল খালের জল
আটক করিয়া রাখে এবং আবশ্রকমত তদ্ধারাই অনার্টির প্রতিবিধান
করে। পৃর্ত্তকার্দ্দের জন্ত, এ প্রদেশে কোনও স্থান্থির প্রতিবিধান
প্রেয়েজন হয় না। বিল খাল হইতে ছোট ছোট পয়েনালা কার্টিয়া ভূমির
উপর জল আনিবার ও যাহাতে বিল খাল কর্দ্মাচ্ছল হইয়া, সেই সেই জলাশয়
জলশ্ন্ত না হয়, তাহারই উপায় অবধারণ করা একাস্ত আবশ্রক।

ধরিতে গেলে; বন্তা ও অনার্ষ্টি, এই উভয়বিধ অনাময় দারা ওভত্তিভ

वारे उच्य कनरे श्रीश्र रहेशा थात्क व्याः उच्याविश महत्वि श्राण्यार केल कि कि कि कि कि कि कि श्री मि कि श्री कि कि श्री मि कि श्री मि कि कि श्री मि कि सि कि कि मि कि कि कि मि कि सि कि मि कि सि कि मि कि कि मि कि कि मि कि सि कि मि कि सि कि कि मि कि सि कि मि कि सि कि मि कि मि कि कि मि कि कि मि कि कि मि कि मि कि कि मि कि कि मि कि मि कि मि कि कि मि कि मि

দ্বিক ।—১৮৬৬ খৃষ্টাকের ছর্তিক ব্যতীত, বিগত ত্রিশ বংসরের
মধ্যে, কৃশবীপে তত্ত্ব দে উচ্চ মুল্যে বিক্রীত হইরাছে, তাহা শুদ্ধ
১৮৬০ খৃষ্টাকেই সংঘটিত হইরাছিল। এই সমরে চাউলের দর প্রতি মন ২৬০
ছইরাছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাকে এদেশে বে বস্তা আসিরাছিল, তাহাতেই চাউল
এক্লপ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইরাছিল। সাধারণের ধারণা যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাকে
প্রকৃত ছর্তিক সংঘটিত হইরাছিল। এই সমরে জত্যন্ত মোটা চাউলও টাকার
৮॥০ সাড়ে আট সেরের জ্যাক বিক্রের হর নাই। এই ছর্তিকের পূর্কো চাউল
পের মে দর ছিল, আলিও বাজারে সে দরে চাউল পাওরা বার না, বলিরা
সাধারণে বিবেচনা করিরা থাকে।

ছর্ভিক্ষের পূর্ব লক্ষণ।—নদীয়ার কলেন্ত্রর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন বে, বধন অতীব নিক্ট চাউল, টাকায় এগার সের করিয়া বিক্রীত হয়, তথনই চাউল ছুর্ভিক্ষের দরে উপনীত হইয়া থাকে। নিয় শ্রেণীস্থ ক্ষরকগণের আয় মাসিক ৪॥• সাড়ে চারি টাকা হিসাবে ধরিয়া, এই গণনা স্থিরীক্ষত হইয়াছে। মাসিক ৪॥• সাড়ে চারি টাকা আয়ে, নিয় শ্রেণীস্থ শ্রমজীবিগণ নিজের ও পরিবারের তরণপোষণ চালাইয়া এবং নিজাধিকত ক্টীরমধ্যে বাস করিয়া, অনায়াসে সংসারষাত্রা নির্বাহ করিতে পারে; ভাহাদিগকে কদাপি অনশনে দিনপাত করিতে হয় না। হীনাবস্থার ক্ষরককে তৎকালে নিশ্চয়ই মুটিয়ার কার্যা অবলম্বন করিতে হয়; এদিকে চাউলাদির দরের ক্রেমারতিতে বাজারে মন্ত্রের কর্মণ্ড সকলে হরাইয়া উঠিতে পারে না, কাজেই বাজারে মন্ত্রের কর্মণ্ড নিতান্তই জন হইয়া আইসে:—তথন মন্তরি ও ক্রম

হইরা পড়ে। পরিশেষে, এইরপে যথন হইতে উহাদের মাসিক আয় চারি টাকার নৃত্ন হইরা যায়, তখুন হইতেই ভাহারা অনশনে দিনপাত করিতে আরম্ভ করে। যদি চাউল এক সের স্থলত থাকে, অর্থাৎ টাকায় বার সের হয়, ভাহাহইলে এই অবস্থার ক্লযক এক বৎসর কাল কায় ক্লেশে কৃষি কর্মাই দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু এই বিপদে পড়িয়া ভাহার যে দেনা হয়, সেই দেনার দারে আল্লীমী সনের কসল ভাহাকে মহুাজনের নিকট বয়ন রাধিতে হয়। কোনও বর্ষে কসল নই হইলে, অথবা মাসে মাসে হৈমন্তিক ফসল সংগ্রহের পরে, যদি কসলের দর অসক্ষত উচ্চ থাকে, ভাহা হইলে কলেকর সাহেবের মতে সেই বৎসর গুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নিক্রন্ত চাউল, মাক্ষ মাসে টাকায় ১৮ আঠার সের বিক্রীত হইলে, বৎসক্রের শেষে শিল্টয়ই হুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রচণ্ড ক্রিকে কুশ্বীণ বার পর নাই উৎপীড়িত হইমা।
ছিল। ছর্জিক কমিশনার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থেটে বে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ
করেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্বত হইল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বাত্যাশ্ব এতদঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত ছইল। সমন্ত প্রদেশ যেন এককালে কালের বিশালসন্মার্জনীতাড়িত বলিয়া বোধ ছইটে লাগিল। তৎ পরবংশরে আবার ছংগ্রুছ অনাবৃষ্টি উপস্থিত ছইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৫এ অক্টোবর বোর্ড অব্ রেভিনিউ প্রেসিডেন্সা বিভাগের ক্ষিন্দরকে তাঁহার অধীন ভূভাগের ধাক্তের অবস্থা ও প্রত্যেক স্থানের পাছ্য সামগ্রীর মূলোর বিবরণ পাঠাইতে আদেশ করেন। তদমুলারে মুলীয়ার কলেন্টর সাহেব ৩১এ অক্টোবর দিবসে এইরপ লিবিয়া পাঠান বে, অস্তান্ত বংগরে যেরপ শস্ত জনিয়া থাকে, এবারে তাহার ক্ষর্মাংশেরও আশা কল্পা বার না। জেলার অধিকাংশ স্থানের ক্ষরতালার এককালে নষ্ট ছইরাছে। সম্বরে বৃষ্টি ছইলেও, উহাদের প্রজ্জীবনের প্রত্যাশা নাই। কালেন্টর সাহেব আরও লিবিয়াছিলেন যে, এবারে ক্ররকগণের নির্দিষ্ট থাজনা দিবার ক্ষমতা নাই; এবারে ভাহাদের আহারের সংস্থান করিতেই স্বর্মসান্ত ছইতে ছইবে।

ষে সময়ে ধাক্ত পাকিয়া উঠিছাছিল, সেই সময়ে জবোর মূল্য কিছু স্থাত ইব্যাছিল বটে, কিন্তু এই ভীষণ ছঃখে সকলকেই অবিরত্ত দলিত হয়ুঙে

হইয়াছিল। পরে, ১৮৬৬ খুষ্টাব্দের মার্চ্চ মানে চার্চ্চ মিশন্ত্রি সোসাইটীর মিশনরি সাহেবেরা এই বিষয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের কর্ণগোচর করেন। উহাদিগের মধ্যে রেভারেও টীজী লিখ মহাঝা লিখিরা পাঠান যে, 'ক্ষেক বংসর পূর্বে, যে চাউলের রেক ৩৷ঃ পয়সায় বিক্রয় হইভ, ভাহাই একণে रहोक्ष भरनद भग्रमात्र विक्र**त इडेर**ङ्ख् । वर्छमान वर्र्य निःश्व अधिवानीशर्यद्र रय মহাত্রংথ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতেই তাহা স্থাক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। কতকাল অধিকাংশ প্রেক্তা অনাহারে থাকিবে, যদি আমাকে তাহা বলিতে হয় এবং তাহারা শাজি কালি কি কি দ্রব্য আপনাদিগের খাদ্য করিয়া লইয়া প্রাণধারণ করিতেছে, তাহাও নির্দেশ করিতে ২য়, তাহাহইলে সেই দেই দ্রব্য কদাপি খাদ্যস্থানীয় হইতে পারেনা, এই বলিলেই আপনি আমার কথা বিখাদ করিবেন। রেভারেও এফ্ ভার-নামা অপর এক জন কাপাশ-ভাঙ্গার মিশনরি সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "বিশিষ্ট ক্লযকগণ এক্ষণে এরূপ শীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্বে ভাহারা মাঠের কার্য্য করিবার জন্ম যন্ত গুলি নগদ। চাসা নিযুক্ত করিত, একণে তাহার। আর ভত গুলি লোক নিয়োগ ক্রিতে পারে না; স্কুডরাং নিত্যশ্রমজীবিলোকগণ অনশনে দিনপান্ত করি-বিরি অবস্থাতেই দাঁড়াইয়াছে। এই মার্চ্চ মাদেও (১৮৬৬ মার্চ্চে) তাহারা ক্ষেত্রের সামাস্ত সামাস্ত কার্যা পাইতেছে; কিন্তু আর এক মাস গত হইলে, তাহাও আর থাকিবে না। আজি কালি তাহারা গাছের মূল, শ্রাকুল প্রভৃতি শাইয়া দিনপাত করিতেছে। কিন্ত যথন উক্ত দ্রব্য সকল নিঃশেষ হট্য়া আধিরে, তথন তাহারা অগত্যা বৃক্ষের ছাল, ঘাস প্রভৃতি আহার করিতে স্পারম্ভ করিবে। আমার জীবনে আমি এরূপ ভয়াবহ ভুঃশ আর কথন দেখি নাই।"

মিশনরি মহাত্মাদ্রের এই ছই আবেদনে লেপ্টেনান্ট প্রবর্গর নদীয়া জেলার দরিত্র প্রজাগণের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবর্গী কলেক্টর সাহেবের নিকট চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে, নদীয়া জেলার সর্বত্র তর করিয়া তদন্ত হয়। সেই তদন্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নদীয়া জেলার মধ্যবর্তী স্থান সকলেই এই মহদ্বঃখ অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ধে সকল স্থানে ধর্জুর বৃক্ষ, লকা, তামাক ও অক্তান্ত অর্থকর পদার্থ

অধিক প্রিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে এই ভীষণ ড়ংখের প্রকোপ অপেকারত অরই হইয়াছিল। নদীয়ার কলেক্টর সাহেব ১৮৬৬ খৃষ্টাজের ৩১এ এপ্রিল দিবসে পবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণী, প্রেরণ করেন, ভাহাতে স্পন্তীক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাপর স্থান সকল অপেকা কুষ্ঠিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে প্রজাগণের কেশ অপেকাকত অল্ল। জেলার অবশিষ্ঠাংশ সম্বন্ধে তিন্দ্রি লিথিয়াছেন "প্রত্যেক স্থানের বিবরণী অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল স্থানেই মহাক উপস্থিত হইয়াছে। তবে, এমন হৰ্ভিক উপস্থিত হয় নাই যে, এককালে শস্ত পাইবার কোন উপায় নাই। অনেক হানে শ্ত পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তৎকালে অধিবাসিগণের এমন অর্থের সঙ্গতি ছিল না ধে, তভারা তাহারা চলিত হারে শত জর করে। করেক মান প্রাস্ত জ্থী প্রজাগণ ( তক্ক কৃষিজীবী নহে—শিল্লজীবী মাত্রেই) দিনাত্তে একবারের অধিক আহার করিতে পাইতেছে না এবং বোধ হর, অনেকের ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। ফলত: আমার এই মহাভয় ক্রিয়াছে বে, হয় ত, এত দীর্ঘকাল প্রচুর আহার করিতে না পাইয়া, অনেকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। ক্লফনগরের মধ্যে দেখিয়াছি, ছংখী প্রজাগণ মধ্যাক্লাশে ধনী ও মধাবিধ লোকগণের বাটীতে দলে দলে গমন করিতেছে এবং তাঁহারা আহারাত্তে যাহা কিছু ফেলিয়া দিতেছেন, ভাহাই তাহারা কুড়াইয়া থাইয়া ষ্থাক্থঞ্চিৎক্ষপে জীবন ধারণ করিতেছে।"

নদীরা জেলার কোন কোন স্থানে অনার্টি নিবর্কন যে ত্রিনার কট হইয়াছিল, তাহা বস্তা ধারাই আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জুলাই মাদে নদীর জল অসঙ্গত ক্রততা সহকারে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং সাধারণতঃ আউস ধাত্যেরই অধিক অনিষ্ট করে। ভাগীরথীর তীরবর্তী জেলার পশ্চিম প্রান্তের আউসুধান্ত ইহাতে এককালে নষ্ট হইয়া য়ায়। এই সমরে সৈই সেই প্রেদেশের চাউল টাকার আট সের হইয়া দাঁড়ায়। কমিশনর সাহেষের বিজ্ঞাপনীতে দেখিতে পাওয়া য়ায় বে, এই সমরে ৪৫০০০ বিধার আউস ধান্ত এবং ৬০০০ বিঘার নীল বতীর ভুবিয়া গিয়াছে; বল্ঞানিমজ্জিত ভূভাগের অধিবাদিগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা বৃক্ষের

পত্র ও ম্ল থাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে; এবং **প্রায় পঞ্চশ সহস্র** লোক এই সকল ভূভাগে অনাহারে ক**ষ্ট পাইতেছে**া

পরবর্ত্তী আগস্ত মাদে এই মহদু: ধ ক্রেমে ক্রমে হ্রাস হইরা আইসে; চাউলের দর ক্রমে ক্রমে অবন্ত হইয়া যায়;—এবং ক্লেলার মধ্যভাগে যে সকল অরাশ্রম ও অর্ছত্র সকল প্রণ্মেন্টকর্ভ্ক স্থাপিত হইয়াছিল, অনাবশ্রক বোধে ক্রমে ক্রমে ভানা উঠিয়া যায়। সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ হিভকর পুর্ত্তকার্যাসকলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং প্রমশীল বলিষ্ঠ বাজিগণ ভাহাতে শিযুক্ত হইতে থাকে। দৈনিক দান ক্ৰমশঃ অল হইয়া আইনে। সমগ্র নদীয়া জেলার ইতিপূর্বে ২৪টী দানাশ্রম থোলা হইয়াছিল। এবং সকল স্থানেই অতীব ব্যস্তভা সহকারে কার্য্য চলিতেছিল। এতহাতীত, মফ:স্বলে ১৬টী দানাশ্রম ধনী ও সম্রাস্ত ব্যক্তিমগুলের ভবনে স্থাপিত হয়। এই সকল হান হইতেও চাউল ও অন্ন অবিরত বিতরিত হইরাছিল। বে স্কল স্থান গ্রথমেণ্টের দানাশ্রম হইতে সম্থিক দ্রবর্তী, সেই স্কল স্লের ধনী ও দ্য়াস্ত ব্যক্তিগণই কুদ্র কুদ্র দানালয় স্থাপন করিয়া, সাধারণ দীন ছঃধীকে মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমরে কুশ্ধীপে ধে সকল দানাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকলের মধ্যে চিরম্মরণীয় স্বর্গীয় জ্মীদার মহাত্মা সার্দাপ্রসর মুখোপাধ্যার মহাশর গোর্রভাঙ্গাতে এবং স্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় খাঁটুরাতে যে গুইটা দানাশ্রম ও অনচ্চ্তা স্থাপন করেন, সেই চ্ইটীই স্বাপেকা প্রধান। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে कि, এই उইটী দানাশ্রমই কুশ্বীপের ছংথী প্রজাগণকে অকালমূত্রার ছর্কার গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

রাজপথ।—যশোহরের ভূতপূর্ক কলেক্টার ওয়েইল্যাণ্ড সাহেব বলেন বে,
পূর্ব্বে এতদঞ্চলে গমনাগমনের তাদৃশ স্থবিধা ছিল না। এই অভাব দ্রীকরণ,
মানসে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার একটা প্রশাস্ত রাজপথ প্রস্তুত হয়। এই পথ যশোহরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এই
পথের সাধারণ নাম "যশোহর ফেরিফণ্ড রোড।" এই পথের অন্তর্মত
মোমদার হইতে সাইঘাটা পর্যান্ত প্রান্ত দেশমাইল পথ কুশ্বীপের অন্তর্গত।

কিন্ত গোবীরডাঙ্গার পর্যারত লক্ষ্মীপোল হইতে যোমদার পর্যান্ত কোন হ উৎক্লষ্ট পথ না থাকাতে, সাধারণে যার্গর নাই ক্লেশ পাইতেন। দেই জন্ত গোবরভাকার স্বর্গীয় জমীদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্বাধিকারী গোবরডাক। নিবাদী অর্গীয় শিবনারায়ণ চটোপাধ্যায় মহাশয় নিজ বামে শক্ষা পোল হইতে চোমদার পর্যান্ত একটা কাঁচা রান্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহাতে কর্টী দেভু নির্মাণ করেন এবং পাস্থগণের স্থবিধার জ্ঞা পথ পার্জে একটা বৃহৎ পু্রুরিণী খনন করেন। এই পুথু শিবনারারণ চট্টো-পাধ্যায়ের পথ বলিয়া প্রদিদ। শিবনারারণ বৃদ্ধ বয়সে ৬ কাশী যাত্রা করিলে, এই রাস্তার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। ১২৯- সালে খুলনা রেলপথ প্ৰস্তুত হইবার পূৰ্বে বাহারা এই পথে কুশ্দীপ হইতে কলিকাভার প্রন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই পথ 🌤 তুর্গম ছিল। গোবরভাঙ্গার ভূতপূর্বা প্ৰাীৰ জ্মীদার সারদাপ্রসল সুখোপাখার মহাশর এই রাভার মুখে ব্যুনার উপরে একটা সেতু নির্মাণ করিতে প্রয়াদী ইইরাছিলেন। কিয়দংশ প্রস্তুত্ত করিয়াছিলেন। কুন্ত কুশদহের হুর্ভাগ্য ক্রমে উহা শেষ না হইতে হইতেই প্রজ্জর কাল তাঁহার জীবনদীপ নির্বাণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যালয় মহাশন যে সময়ে বনগ্রাম মহকুমার ডেপুটা মাজিট্রেট ছিলেন, তথন কুশহীপ হইতে বনগ্রাম পর্যস্ত একটা উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করিবার কলনা করেন এবং রোডশেশ ফণ্ডের টাকার তাহার কির্দংশ কার্য্যও আরম্ভ করেন। কিন্ত উহা এককালে সম্পূর্ব্য নাই। পরে, খাঁটুরবোসী প্রীযুক্ত রামক্ষণ রক্ষিত মহাশয় গত বর্ষে উহার জীর্ণ সংস্কার করেন। খাঁটুরা হইতে গৈপুর বা ইচ্ছা-পুর যাইবার কোনও উৎকৃষ্ট পথ ছিল না; তজ্জন্ত খাঁটুরার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্ত্র ক্ষিত মহাশয় শ্রীশচন্ত্র বিভারত্ব মহাশয়ের সাহায়ে। এক উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত্ত করিয়াদেন। উক্ত পথ আজিও বিভাষান রহিয়াছে এবং অধুনা গোবরভাস। মিউনি**সিপালিটীর-অধীন হই**য়াছে।

বেলরোড়।—১৮৮০ খৃষ্টাবেদ, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্যান্ত বে রেল পথ প্রস্তুত হয়, তাহার মসলন্দপুর হইতে প্রায় ৫।৬ মাইল পথ কুশদ্বীপের অন্তর্গত। এই রেক পথ প্রস্তুত এবং গোবরভাঙ্গায় একটা ষ্টেশন স্থাপিত হইয়া, সাধারণের যে কি স্বিধা হইয়াছে, ভাছা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইতিপূর্বে সাধারণে গোবরডাঙ্গা হইতে কলিকাতা যাইবার সমর্থ যে কি দারুণ কাইভোগ করিতেন, তাহা শারণ করিলেও গাত্র কণ্টকিত হয়। এই এ৬ মাইল রেলপথ ব্যতীত, কুশ্বীপে আর রেলপথ দেখিতে পাওয়া বায় না।

আকরিক ক্রব্য।—কুশ্দীপে কোনও আকর বা ধনিজ পদার্থ পাওয়া যায়না। এথানকার নদী সকলে স্বর্থেণ্ড ভাসিয়া বেড়ায়না।

শিল্পকর্ম। কুশুদ্বীপে ভিনপ্রকার শিল সর্বাপেক্ষা প্রধান, যথা ;—বস্ত্র-বয়ন, নীলপ্রস্তকরণ, ও থর্জুরগুড়োৎপন শর্করা প্রস্তুত করণ। সমগ্র নদীয়া জেলাতেও, এই তিন প্রকার শিল্প ব্যবসায়ী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রবয়নকারী ভস্তবার প্রথমতঃ সমস্ত জেলার বিস্তীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহাদিগের অনেকের উত্তম উত্তম তাঁতও ছিল। কিন্তু পরিশেষে পাশ্চাত্য বণিকসম্প্রদায়ের রেসিডেণ্ট এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বল্লের কুঠী শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল্ফ বলিয়া, পূর্বাকালে শান্তিপুর বস্তবর্তনের জন্ত সম্ধিক বিখ্যাত ছইয়াছিল এবং প্রধান প্রধান ভন্তবায়গণ এই স্থানেই কাস করিতে আরম্ভ কল্পে। কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্ত্র শান্তিপুরে প্রস্তুত হুইলেও, অন্তান্ত স্থানেও এই কার্য্য নিতান্ত অল ছিল না। তৎকালে সকলেই দেশজাত বন্ত্র ব্যবহার করিত; সেই জন্ত দেশীয় বস্তোর আদরও যথেষ্ট ছিল এবং উহা দেশীয় ভস্তবায়গণ কর্তৃকই প্রস্তুত হইত। কিন্তু যথন ভারতের হুর্ভাগ্য ক্রমে ম্যানচেষ্টার রাভ্রূপী হইয়া, বন্তের ব্যবসা এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তথন মুর্বশিদাবাদের রেশমী কাপড়, ঢাকা ও শান্তিপুরের স্কাবজ্রের ভায় হানদশা প্রাপ্ত হইয়া, তন্তবায়গুণের অনুসংস্থান নত করিল এবং উহারা উদরানের জক্ত লালায়িত হইয়া, ক্রমে ক্রমে স্ব সৃত্তি পরিত্যাগ করিল এবং এই ব্যবসাও শান্তিপুর, ঢাকা, সুরশিদাবদৈ প্রভৃতি স্থানের স্থায় এককালে নষ্টগৌরব হইয়া, ভারতের পুঞ্জীক্বত হুর্ভাগ্যের স্তৃণ বর্দ্ধিত করিল। এই শতাকীর প্রথম আটাইশ বৎসরে গবর্ণমেন্ট গড়পড়তায় ১২,০০,০০০ ট্যকা হইতে ১৫,০০,০০০ টাকার শান্তিপুরে কাপড় ক্রয় করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমস্মারিতে ২৭৩ জন পাটতম্বর বস্ত্রবয়নকারী ব্যতীত ১৩৬৮০ জন তাঁতি জীবিত ছিল। পূর্বাকালে যোগীজোলারাও বস্তবয়ন করিত।

শর্করা এপ্রস্তকরণ প্রণালী।—নদীয়া জেলায় বহুবার এই ব্যবসায়
পাশ্চাত্য বণিকদল কর্তৃক ছাতি বিস্তৃতভাবে অবলঘিত হইয়াছিল। কিন্তু
কেইই কোন বারেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ এই ব্যবসায়
এককালে পরিতাক্তও হয় নাই। কুশদীপে ইহা অধিক পরিমাণে ও বিস্তৃত্ত
ভাবে অন্তৃত্তিত লা হইলেও, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ মধ্যবিধভাবে এই ব্যবসায়
চালাইয়া থাকেন। আজিও নবদীপের অন্তর্গত শান্তিপুরে ও কুশদীপের
অন্তর্গত গোবরভাঙ্গায় অনেক দেশীয় কারখানা বিশ্বমান রহিয়াছে। বশোহরের
ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হইতে অনেক ওড় উক্ত হই স্থানে ক্রীত শহরমা আইসে এবং
সেই সকল ওড়ে শর্করা প্রস্তৃত্ত হয়। সাধারণের অবগতির জন্ত্র, আমরা
বর্জুরের চাল ও শর্করা প্রস্তৃত্ত করিবায় প্রণালী নিমে নিপিবছ করিলাম।
মশোহর জেলাতে সাধারণতঃ বে প্রধালী অবলবিত হয়, কুশদীপ ও ন্রঘীপেও
সেই প্রণালীতে ধর্জুরের চাল ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে; স্ক্রোং আমরা
এছলে যশোহর অবলবিত প্রণালীই বিবৃত্ত ক্রিলাম।

শর্করা ব্যবসা।—ত্রিটীশ রাজ্যত্বের প্রারম্ভ হইতেই বপোহর ও নদীরা জেলা শর্করা প্রশ্নিনী ভূমি বলিয়া পাশ্চাতা জগতে বিখ্যাত হইরা উঠে। ১৭৯১ খৃষ্টাজে, গুল্ধ একমাত্র বশোহর জেলাতেই ২৪০০০ মণ চিনি প্রস্তুত্ত হইয়াছিল। উহার অর্জাংশ কলিকাতার রপ্তানি হয়। এই সমস্ত শর্করার মধ্যে ইকুজাত শর্করা অনেক ছিল। কিন্তু আজি কালি ইকুজাত শর্করা উভয় অঞ্চল হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে প্রবং ধর্জ্বরুত্ত শর্করাই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্ন বঙ্গের মধ্যে বর্জনান জেলার ক্ষন্তর্গত এবং নবহীপের নিকটত্ব 'ধোবা' নামক গ্রামে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক প্রাথমে এক চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেকুক সাহেব নামক একজন ইংরাজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্যবসারে আর অন্ত হইতে আরম্ভ হইলে, ইনি এই কারপ্রানা চালাইবার জন্তা, ক্ষেকজন ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া, এক খৌণ কারবারের (কোম্পানির) স্পষ্ট করেন প্রবং নিক্ষে উহা হইতে জ্বমে ক্রমে পূথক্ হইয়া আইসেন। "ধোবা স্থগার কোম্পানি" বশোহরের অন্তর্গত্ত কোটটাদপুর ও ত্রিমোহিনীতে কর্ম্মকর্ত্তা বা গোমন্তা নিয়োগ করিয়া পার্টাইয়া দেন। পরে, কোটটাদপুরের কারণানা নিউহণ্ডস

নামক এক ইংরাজের কর্তৃথাধীন হয় এবং ১৮৭০ খুন্তাক পর্যান্ত তদাস্থায় থাকে এবং অপর্টী পরিতাক্ত হয়। ১৮৪২ খুন্তাক্তে হাডেন্তোন ওয়াইলী ক্যোম্পানি চৌগাছায় এক কুঠী স্থাপন করেন; কিন্তু তাঁহারা তুই এক বংসর কার্য্য চালাইয়া, কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেন। ফল কথা, পাশ্চান্তা বলিক্দল এই ব্যবসায়ে হত্তক্ষেপ করিয়া ভাদৃশ স্থবিধা করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক পড়িত, কংবেই ব্যবসা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

শব্দের অপেকা ইক্লাভ চিনিতে ব্যর অধিক হর বলিরাই, দেশীর ব্যবসারীসাগ এতদকলে থর্জুর চিনিই প্রস্তুত্ত করিরা থাকেন। ইক্র আবাদের নিমিত্ত
অত্যুৎরুই ভূমির আবশুক; স্বতরাং ভূমির থাজানা অধিক সাগে। ইক্র
আবাদে ভূমি প্রায় বারমানই ব্যাপৃত রাখিতে হর এবং আবাদানে ভূমিও
এককালে নিত্তেজ ও সারশৃত্ত হইয়া যায়। ভূমিতে সার দিয়া, ও নানাবিধ
প্রত্বার্যা করিয়া, ইক্ ভূমির প্রতিনিয়ত উরতি সাধন করিবার আবশুক
হয়। কিন্ত থর্জুর রুক্ষ সাধারণতঃ নীরুস ভূমিতেই উৎপন্ন হয়; ইহাতে
কোনরূপ আবাদের আড্রুর করিতে হয় না। প্রথম ছয় সাভ বৎসরে
ইহাতে কোনও উৎপন্ন দ্রুর পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তাহার পরে ২০০০
ঘৎসর ক্রমাগত প্রচুর রুস পাওয়া গিয়া থাকে। ক্রমক জমির মধ্যে যেথানে
ধর্জুরের বীজ ছড়াইয়া দেয়, সাত বৎসরের মধ্যে সেই সেই বুক্ষ হইতে
নির্দিষ্ট বিপুল বার্ষিক আয় করিয়া লয়। যথন চায়া অধিক পরিমাণে অক্রেরত
ও বর্জিত হয়, তথন তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আট হাত অন্তরে অন্তরে
প্রতির্মাণের। ইহাতে ভূমির সীমা অতি স্বন্ধরনে বেড়াবন্দী হইয়া থাকে।

থর্জুরের চারা প্রস্তুত করণ।—নির্মিত থর্জুর আবাদের জন্ম উচ্চ ভূমিই মনোনাত করিতে হর। সাধারণ ধান্তের জমি অপেক্ষা এই সমস্ত ভূমিতে খাজনাও অধিক পাওয়া যায়। নীচে অন্ত কিছু না জনো, এজন্ম মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা খনন করিতে হয়। পাছ সাত বৎসরের না হইতে হইতে নশি বসাইলে, থর্জুর বৃক্ষ সতেজ থাকে না।

বৃক্ষে নলী বসান।—সপ্তমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে, থর্জ্বর বৃক্ষে সর্ব্বপ্রথমে নলী বসাইতে হয় এবং ২৫।৩০ বংসর পর্যান্ত প্রতি বর্ষে এইরূপ করিতে হয়। ওর্মেল্যাণ্ড নামক ভৃতপূর্ব্ব কলেক্টর সাহেব গবর্ণমেন্টে যে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ

করেন, তাহা হইতে খর্জুর চিনি প্রশ্নত করিবার নিমনিধিত প্রণালী গৃংতি হইতেছে। উক্ত মঞ্জুরা এই সম্বন্ধে ধেরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ধেরূপ পূর্ণাবয়বে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন, এছলে তাহাই পূর্ণায়তনে আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি লিথিয়াছেন বে, "থর্জুর বৃক্তের পত্র নকল বোধ হয় যেন দিবিধ তারে বিভক্ত। বৃক্তের মধ্যমূল হইতে কডকগুলি পত্র উত্ত হইয়া চূড়ার ভাার দণ্ডায়মান প্লাকে এবং কতকগুলি পত্র মন্তর্ভার পাত্র বা পার্ছ দিয়া বহির্গত হইয়া, ছত্রাকারে অবনত হইয়া পড়ে। বর্ষাকাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হইলে, এবং আর বর্ষায় ভয় না থাকিলে, শিউলী, পাত্র নিঃস্ত পত্রগুলি অর্দ্ধ পরিধি ব্যাপিয়া কাটিয়া দেয়। এইরূপে বৃক্তের প্রায় এক ফুট পরিমিত স্থান পত্রশুত্ত হয়া। এই কর্ত্তিত অংশ সর্বাক্তেম পতি উজ্জ্ব বেতবর্ণ থাকে; কল পত্রশুত্ত হয়া বেখি হইতে থাকে। বিষধে প্রিরাণে ধ্রম্বর্ণ ধারণ করে এবং মোটা মাজুরের ভায় বোধ হইতে থাকে। বৃক্তের বে অংশ প্ররূপ রেরিজ ও বৃষ্টিতে থাকে, তাহা থর্জুর বৃক্তের দাক্ষমর তন্তরাশি নহে; উহা অনেকগুলি পর্দ্ধা ঘারা গঠিত বৃক্তের ত্বক্ষর বর্ণার এবং ঐ সকল পর্দাই বৃক্তের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

বৃশ্ব সকল করেক দিন এই রূপ রৌজ ও বৃষ্টিতে রন্ধিত ইইলে, নেই রন্ধিত অংশ দীর্ঘ ও প্রুষ্টে তিন ইঞ্চিও গভীরতার অর্দ্ধ বা সিকি ইঞ্চি পরিমিত ইংরাজী ভী অকরের ক্রায় থাদ কব্রিত হয়। স্থতরাং বৃক্ষের উপরিভাগে সমন্বিবাছ বা সমকোণী ত্রিভূজাকারের একটা সমতল থাদ উৎপন্ন হয়। সেই থাদের মধ্যে রস নির্গত হয় এবং ত্রিভূজাকার স্থানের হই বাজ্ বহিয়া, সেই রস ত্রিভূজের কোণে আসিতে থাকে। সেই স্থানে বিথতে বিদীর্ণ বিশ্বতপরিমিত একটা কঞ্চির নল প্রোথিত থাকৈ; তদ্ধারা রস ফোটা ফোটা করিয়া পড়িয়া, নলীমুথে আবদ্ধ কলমী বা ভাঁড়ে পতিত হয়।

রস নিঃসারণ কার্য। —প্রতি বৎসরে থর্জুর বৃক্ষ যে সমরে রস প্রদান করে, সেই সমরে ছর দিনের পর্যায়ে রস নিঃসারণ করিতে হয় এবং এই ব্যবস্থান্ত্রসারেই সমগ্র সময় কার্য্য করিতে হয়। উল্লিখিত রীতিক্রমে সিউলীরা প্রথম এক সন্ধ্যাতে গাছ কাটিয়া ভাঁড় পাতিয়া আইসে; সমস্ত রাত্রি সেই ভাঁড়ে রস বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হয়। এই দিন যে রস পড়ে, তাহাই

অতি উত্তম ও শারবান্ রস। ইহাকে সচরাচর "জীরাণ" রস কছেন প্রদিন প্রত্যুবে সিউলীরা সেই ভাঁড় খুলিরা লয় এবং সময় দিবাভাগ অমনই রাখিরা ভাৰতে সুর্য্যোত্তাপে রস ক্ষাট হইয়া কর্ত্তিত অংশের ক্ষুদ্র কুদ্র ছিদ্র সকল বদ্ধ করিয়া দেয়। পরে, সেই দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে, সিউলীরা শেই পাছ পুনরায় কাটিয়া বা অল পরিষাণ চাঁচিয়া দিয়া, আবার ভাঁড় পাতিয়া আইদে; তথন কর্ত্তিক অংশ ইইতে পুনরার রুদ পূর্কবিৎ বাহির হইতে থাকে এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া টুপিয়া ভাঁড়ে পতিত হয়। এই রসকে "দোকাট" রস বলিয়া থাকে। এই রস 'জীরাণ' রসের স্তায় উত্তম বা অধিক নছে। বিতীর দিবদেও প্রথম দিবদের ভার গাছ অমনই রাখা হয়। পরে তৃতীয় দিবদে গাছ পুনরার কর্ত্তিত বা চাঁচা হয় না; কিন্তু কর্ত্তিত অংশের উপরি-ভাগ, সন্ধ্যার প্রাক্তালে ভাঁড় পাতিবার সময়ে, উত্তমরূপে পরিকার করিয়া দেওয়া হর এবং ভাহাতে পুনরায় রস বাহির হইতে থাকে। ইহাকে 'বরা' রুস কছে। এই রস দোকাটের রস অপেকা অল্ল ও নিকুট। রৌদ্রের, উত্তাপে উহা যতই গেঁজিয়া উঠিতে থাকে, ততই নিক্স্ট হুইতে থাকে এবং চিনি প্রস্তুত হইবার সম্পূর্ণ অনুপ্যোগী হয়। কিন্তু এই রুসে এক প্রাকাদ পাতিলা গুড় প্রস্তুত হয়; উহাকে 'বরা' বা 'ঝোলা' গুড় কহে। দেশীর শোকগণ এই গুড় অতি আদর পূর্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ গুড় । শীর্ঘকাল থাকে না; শীঘ্রই মাতিয়া উঠিয়া টকু হইরা বার ও ব্যবহারের অবোগ্য হইয়া উঠে।

তিন রাত্রিতেই থর্জুর বৃক্ষের বিশেষ কাষ হইরা থাকে। পরবর্ত্তী তিন রাত্রিতে কিছুই কার্যা হয় না; বৃক্ষ সকল অমনই থাকে। এই তিন দিবল অবকাশান্তে প্নর্কার পূর্ব প্রণালী অমুসারে কার্যা হইরা থাকে। এক বাগানে বা এক ভূমির মধ্যে ষতগুলি গাছ থাকে, ততগুলি বৃক্ষ যে এক দিনে কর্ত্তিত হয়, এমন নহে; কোন কোন গাছে জীরাণ ক্লাট আরম্ভ হয়, কোন কোন গাছে দোকাট চলিতে থাকে, কোন কোন গাছের বা অবকাশ সমর উপস্থিত হয়, এইরূপে কার্যা চলিতে থাকে এবং দীউলীও প্রতিদিন নানাবিষ কার্য্যে ব্যাপ্ত হয়।

্প্রত্যেক ছয় দিন অশুর, পুরাত্তন কাটের উপর একটী নৃত্ন কাট আরম্ভ

হন্ন এবং সমন্ত সমন্ত্রে এক এক গাছে এক এক বংশরে মনেক কাট হইরা থাকে। রস নিঃসরণের কিনিরিত কালান্তে, কর্ত্তিত অংশের সর্মা নিম্নতদ অর্থাৎ শেব কাটের তল, সর্মোচ্চ তল অর্থাৎ প্রথম কাটের তল্ল অপেকা প্রান্ত্র চারি ইফির অধিক নিম বা সভীর হইরা বার। প্রত্যেক বংসরে গাছ যতবার কর্ত্তিত হর, সমস্তই এক পার্যেও এক স্থানে হর এবং পর বর্ষে তাহার বিপরীত পার্যে হইরা থাকে। এইরপে ভিল্ল বর্ষে ভিল্ল দিকে কর্ত্তন হওরাতে, বৃক্ষের কাণ্ড পার্মা হইতে দর্শন করিলে, সমগ্র বৃক্ষ এক অন্ত্রু বক্রাকারের বৃক্ষ বিলিয়া প্রতীত হয়। প্রত্যেক বৃক্ষের কাটের চিক্লের সহিত ছয় বা সাত্ত বোগ করিলে, প্রভ্যেক বৃক্ষের জীবিত কালের বর্ষ সংখ্যা জনান্ত্রানে অবধারিত হয়। আমরা কোন কোন বৃক্ষে চলিশ বারেরও অধিক কাট দেশিয়াছির কিন্তু সাধারণে সহজে সেরুপ বৃক্ষ বহুলালের করিতে পারিবেন না। আরার আমি নেই ৪৯ বংসারের সমরেও সেই বৃক্ষকে ব্রেট রস প্রদান কবিত্তে দেশিয়াছি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি, গাছ কাটিবার পূর্বে সমস্ত কাণ্ডের উপরিভাগের পরিধি প্রায় দশবর্গ ইঞ্চি হয়। কিন্তু গাছ বতই কাটা হইতে থাকে, কাটা চিক্ত তন্তই সন্নিকটেও সন্ধীর্ণভাবে সন্নিবিট হয়।

শতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে. খর্জ্র রক্ষের কাটা চিল্ প্রায়ই পূর্ম ও পশ্চিম পার্যে থাকে। উত্তর বা দক্ষিণ পার্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যার না। অধিকত্ত, প্রথম কাটা চিল্ অধিকাংশ স্থানে প্রায়ই পূর্ম পার্যে হইরা থাকে।

এক এক বৃক্ষের উৎপন্ন জবোর পরিষাণ।—কেছ কেছ ভাবিনা আঁকেন বে, একটা উত্তম সারবান বৃক্ষ হইতে প্রতি রাজিতে গড় পড়তা পাঁচ সের রস নির্গত হয়। রজনী যত শীতল ও মেঘলুঁক হয়, রসও তত প্রচুর ও উৎক্রষ্ট হয়। নবেশ্বর মাসের প্রথমেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়; ডিসেশ্বর ও জান্ত্রারী অতি উত্তম রস নির্গত হয়;—এবং মার্চ্চ মাসে রস নির্গমন এককালে বন্ধ হইরা বার। ডিসেশ্বর ও জান্ত্রারী মাসে কথন কথন বেলা তিনটার পর হইতে রস নিংলারিত হইতে থাকে এবং বেমন চৈত্র মাসের হর্ম্ভ উত্তাপ আরম্ভ হয়, অমনুই রস নির্গমন ক্রম্ভ হইরা বার। বৃদ্ধি সিউলীরা কিছু অত্যে গাছ কাটিয়া নলা বসায়, বা নির্দারিত সমন্ত্রের পরও গাছ কাটিতে

থাকে, তাহা হইলে যত দ্র লাভের আশার এই অহিতাচরণ করে, ততদ্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অক্টোবর মাসেই রুস ইচ্চ স্ল্যে বিক্রীত হয়; সেই জন্ম অনেকেই এই সময়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়। ষত দিন গাছ কাটা হইয়া থাকে, ডত দিন চাষী থর্জুর বাগান অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার ও জঙ্গলশৃন্ত করিয়া রাথে; এমন কি, তাহাতে একটী খাস পর্যান্ত জন্মিতে দেয় না।

রস জাল।--গাছ কাটা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি একান্ত আবশ্রক। রেদ সংগ্রহের পরবর্ত্তী কার্য্য রদজাল। প্রত্যেক চাদীই ইহা প্রায় আপন আপন কর্ত্তাধীনে করিয়া থাকে। এবং সচরাচর নিজ বাটী অথবা থামারের মধ্যে করিয়া থাকে। রস শীত্র শীত্র জাল না দিলে, গেঁজিয়া উঠে ও নষ্ট হুইয়া যায়। কিন্তু সেই রস জাল দিয়া গুড় করিয়া লইতে পারিলে, **উহা অনেক** দিন পর্যান্ত রাখিতে পারা থায়। সেই জন্ত, চাদী ও সিউলীরা বড় বড় না**দা** করিয়া, চারি বা ছয় মুখ বিশিষ্ট চুল্লীর উপরে সেই রস জাল দিয়া, গুড় প্রস্তাভ করে। এই চুল্লীকে "বাণ" বাণ বলিয়া থাকে। ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ কর্ছ জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে পারা বায়; কিন্তু সিউলীরা শচরাচর ভাহা না করিয়া, গাছ কাটিবার সময় যে সকল পাতা কাটিয়া ফেলে, ডাহাই প্রধানত: জালানি কালুরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। <u>,</u>যে রস প্রথমে **অতি** উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ থাকে, তাহাই পরিশেষে ঘোর কপিশ বর্ণ ধারণ করে এবং উহার কিয়দংশ অত্যন্ত কঠিন ও কিয়দংশ অত্যন্ত পাতলা হয়। ইহাকেই গুড় কহে। কিন্তু ইহা বতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ উহা অতি তরল অবস্থা-তেই থাকে। কিন্তু শীতল হইলে বিলক্ষণ গাঢ় ও কঠিন হইয়া থাকে, সেই জন্ম শিউলীরা উহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই নাদা ঢালিয়া ভাঁড় মধ্যে পুরিয়া ফেলে।

গুড় — যথন সাত হইতে দশ সের রসে এক সের গুড়ু উৎপদ হয়, তথন একটা উৎক্ট দারবান্ বৃক্ষে কত পরিমাণে গুড় প্রদান করে, আমরা তাহার আনারাসেই অবধারণ করিতে পারি। সচরাচর চারি বা সাড়ে চারি মাস গাছ কাটাতে, প্রতি বৎসরে প্রত্যেক বৃক্ষে অন্যূন ৬৭ বার কাটা হইয়া থাকে। প্রত্যেক কাটে যদি ৫ সেরের হিসাবে প্রত্যেক গাছ রস প্রদান করে, তাহা হইলে প্রত্যাক বংশরে প্রত্যাক বৃক্ষ ৩৩৫ সের রস প্রদান করে। গড় পড়্তা ৮ সেরে রসে এক সের গুড় জন্মিলেও উক্ত ৩৩৫ সেরে প্রায় এক মণ গুড় উৎপর হয়। শুড়ের মূল্য প্রতি মণ ২॥০ হইতে তিন টাকা, এদিকে এক বিঘা ভূমিতেও প্রায় ১০০ খর্জুর বৃক্ষ জন্মিতে পারে; স্ক্রাং প্রতি বিঘায় যদি সমস্ত বৃক্ষ সমান সারবান হয়, তাহা হইকে জমির আয় প্রতি বিঘায় বৎসরে ২৫০, বা ৩০০, টাকা হইতে পারে।

গুড় জাল দিবার নাদার তারতম্য।—বাইনের অবিরত কঠিন জাল, সকল নাদা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন কুন্তুকার এই নাদা প্রস্তুতকরণ সবমে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিরাছে। চৌগাছা ওকোট্টাদপুরের সিউলী-গণ, যশোহরের কিয়দ্র পশ্চিমে বাঘাডালী নামক স্থানের নাদাই, বিশেষ আদর পূর্কক গ্রহণ করে। কুশ্দীপের বাইন সকলে যে সকল নাদা ব্যহতে হল, সে সমন্ত খাঁট্রার সন্নিহিত ত্রিপুলবাসী কুন্তুকারেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সুইটী স্থানের মৃত্তিকা উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিরা, এই তুই স্থানের মৃত্তিকাতেই অতি কঠিন ও দার্ঘকাল ভাপসহ নাদা সকল নির্মিত হয়। যশোহর জেলার দক্ষিণ ভূভাগে যে সকল নাদার প্রয়োজন হয়; সেই সকল নাদা খুলনার নিকটর আলাইপুর প্রাম হইতে আসিয়া থাকে।

চিনির কারিকক্তা— চাসী ও সিউলীরা রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত্ত করে; উহারা তদতিরিক্ত কোনও কাজ করে না। পরে তাহারা সেই গুড় কারধানার অধিকারীগণকে বিক্রয় করে; কারধানার অধিকারীগণ তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত্ত করিয়া লয়। কেশরপুর অঞ্চলের অনেক চাসী ও চিনি প্রস্তুত্ত করে এবং সেই চিনি সম্রান্ত ব্যবসায়ীগণকে বিক্রয় করিয়া থাকে। কুশ্দীপে যে চিনি প্রস্তুত্ত হয়, তাহা কারধানার অধিকারগণ কারিকর রাখিয়া প্রস্তুত্ত করিয়া থাকেন। যশোহর জেলার সকল স্থানেই এক দল চিনি প্রস্তুত্তকারী চাসী আছে; তাহারা সচরাচর চিনি প্রস্তুত্ত করে এবং স্থ প্রামমধ্যে তুই দশ বিঘার ভূমি ও আবাদ করিয়া থাকে। কমিকর্মের সহিত ব্যবসা কর্য্য নির্বাহ করাই ইহাদিগের মুখ্যউদ্দেশ্ত। উহারা আবার প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাসীগণের নিক্রট হইতে গুড় ক্রয় করে, ক্রমন কথন বা সিরহিত হাট সকল হইতে গুড় ক্রিমা আনে ক্রিয়া

সেই গুড়ে চিনি প্রস্তুত করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়ীর আড়তে চাল্লান পেয় ও যথা মূল্যে বিক্রয় করে।

কিন্ত এই সমস্ত লোক চিনি প্রস্তুতকারী কারিকর দলের অন্তর্ভূত নহে,
ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। চিনি প্রধানতঃ চিনি প্রস্তুতকারী কারিকর
ঘারাই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বাহা হউক শুড় প্রস্তুতকারী চাদী বা
সিউলিগণের হস্ত হইতে গুড় সকল কিরুপে কার্থানার অধিকারীগণের হস্তে
আদিয়া পাকে, একপে আম্রা ভাহাই প্রকাশ করিতেছি।

প্তড় জর প্রধা।— করেখানার অধিকারিগণের মধ্যে অতি অর লোকই চানী বা নিউনীর নিকট হইতে গুড় জর করে। এক এক জন চানী বা নিউনী যে অর পরিমাণে গুড় বিক্রর'করিতে আইসে, ভাহা ক্রম করিয়া এক একটী কারখানার কার্যা নির্কাহ করা নিভান্ত হরহ। হতরাং এই ব্যবণারের মধ্যে এক প্রকার লোক রাখার একান্ত আবশ্যক হয়। এই লোক সকলকে ব্যাপারী বা দালাল বলিয়া থাকে এবং উহারাই চানী বা নিউলীর হত হইতে গুড় সংগ্রহ করিয়া, কারখানায় অধিকারিগণকে বিক্রম করে। ইহারা আবার গুড় উৎপত্র হইবার পূর্বের, ক্রম ক্রম চানীধিগকে কিছু কিছু লালন দিয়া রাখে। লাদনের টাকা গুড়ের বৃল্য হইতে বাদ দিয়া লয়। ব্যাপারিগণ সর্ব্বে ঘ্রিয়া বেড়ায়;—প্রত্যেক চানীর নিকট গুড় ক্রম্ম করে এরং বৃহৎ বৃহৎ ব্যব্বারিগণের আড়তে সেই গুড় চালান দিয়া থাকে।

হাটের সময় আর এক দল ব্যাপারিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক বিশাল ব্যবসায়ের অধিকারী। চামীরা শে পথ
বহিয়া হাটে গুড় বিক্রয় করিতে আইসে; উহারা সেই পথের ধারে বসিয়া
থাকে এবং চামীরা হাট মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে পথি মধ্যেই উহাদিপের
নিকট হইতে ছই এক খানি গুড় নমুনা শ্বরূপে লইয়া, চামীদিপের প্রার্থিত
ম্লোর উপর কিছু লাভ রাখিয়া কারখানার অধিকারিগণের সহিত একটা
দরের চুক্তি করে, এবং উহাদিপের সমস্ত গুড় বেচিয়া দিয়া কিছু কিছু
লাভ করিয়া থাকে। যে সকল চামীর বৃহৎ কারবার আছে, ভাহারা সময়ে সময়ে
হাটে এত অধিক গুড় লইয়া আইমে যে, ভাহা কারখানার অধিকারিগণকে

নকন গুড়ু নানা উপায়ে আপনাদিগের হস্তগত করিয়া লয়। গুড় যে সকল মুগ্রনভাও পূর্ণ হইরা হাটে বিক্রয় হইতে আইনে, চাসীরা আর সেই সকল ভাও কিরিয়া পায় না। সেই সকল ভাড় কিরাইয়া লওয়াও নিতান্ত অসম্ভব। কারথানার অধিকারিগণ সেই সকল ভাড় ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। সেই জক্ত, দেশে যত দিন চিনির কার্য্য চলিতে থাকে, তত দিন কুম্বকারের কাষও অতি স্কচারুরপে চলিয়া থাকে। কারণ, এক দিকে, চাসীরা যেমন গুড় বিক্রয় করিতে থাকে, অন্ত দিকে, গুড় ভরিবার জন্ত তেমনই নৃতন ভাঁড়ের প্রেমাজন হইতে থাকে। যে সকল চাসী গুড় বিক্রয় করিতে হাটে আইনে, ভাহারাই আবার গুড় বেচিয়া কিরিয়া বাইবার সময় অগ্রে নৃতন ভাঁড়ে কিরিয়া লইয়া যায়।

দল্যা চিনি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।— শুড় বেরপে কার্থানার প্রমান্ত্রিগণের হল্তে আসিরা থাকে, আমরা তাই। প্রকাশ করিয়াছি; একণে ক্রিপ্রেপ
উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, অতঃপর তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।
শুড় পরিক্রত করিয়া, চিনি প্রস্তুত করিবার ছয় সাতটী প্রণালী আছে এবং
দেই দকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া, তুই তিন প্রকারের চিনি প্রস্তুত হইয়া
থাকে। আমরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সেই সকলের বিষয় বর্ণন করিতেছি। কিন্তু
প্রথমতঃ দল্যা চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছি। দেশীর
লোকেরাই এই কোমল, সরস, গুড়া চিনি ব্যবহার করে; বিশেষতঃ মর্রারা
ইহার নিতান্ত পক্ষপাতী।

কারথানার অধিকারিগণ বে সরুল গুড় ক্রয় ও সংগ্রহ করে, ভাহারা দেই
সকল গুড় প্রথমে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং এক মণ করিয়া গুড় ধরিতে পারে,
এমন এক একটা চ্বড়ীতে সেই গুড় ঢালিয়া কেলে। এই সকল চ্ব্টী বা
ঝুড়ির গভীরতা সপ্তরা হাত বা দেড় হাত হইবে। এই গুড় পূর্ণ চ্বড়ীর
উপরিভাগ সমত্র করিয়া রাখিতে হয়; তজ্জ্ঞ চ্বড়ীতে গুড় ফেলিয়াই
উহার উপরিভাগ আঘাত করিয়া সমতল করিয়া দিজে হয়। পরে,
এই বড় বড় চ্বড়ী সকল বৃহং বৃহৎ মৃত্তিকার গামলার উপর "তেকাটা"
দিয়া বসাইতে হয়। আট দিন কাল এই ভাবে রাখিলে, উহার কোত্রা বা

এবং গুড়ের সারভাগ বা চিনি চ্বড়ীতেই থাকিয়া ধার্ম। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, গুড়, চিনি ও কোৎরা বা পার্লনা গুড়ের মিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোৎরার সংমিশ্রণে প্রকৃত উৎকৃত্ত গুড়ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; স্থাং গুড় পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই গুড় হইতে মাৎ বা কোৎরা পৃথকী-কুত হয়। ডিয়ে অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের অন্ত নহে।

গুড় এইরূপে আট দিন রাথাতে, অধিকাংশ কোৎরা বা মাৎ গুড় বিন্দু বিন্দু করিয়া, নিয়বভী গামলায় বা নালায় পভিত হয় ; কিন্তু সমন্তই এককালে অপশারিত হয় না। আবার, এই রীতি আরও স্থপালী বন্ধ করিবার জন্য পাটন শেওলা নামক এক প্রকার শৈবাল চুবড়ীর উপর দেওয়া হয়। এই শৈবাল কবতক্ষ, যমুনা, ইচ্ছামতী ও অনেক পুক্রিণী জলাপয়ে উৎপন্ন হইয়া খাকে। এই শৈবাল চুবড়ীর উপর রাখিবার কারণ এই যে, ইহার দারা গুড় ক্রমাগত সরস থাকে, এবং এই সরস পদার্থ চিনির ভিতর দিয়া নামিবার সময় উহার সহিত মাংভাগও নামাইয়া বর এবং চিনি অপেক্লারুত ভুল্র ও গুড় হইতে এককালে পৃথকভূত হয়। গুড় আটদিন কাল শৈবাল কড়িত থাকার পরে,স্মস্ত গুড়-পিণ্ডের চারি ইঞ্চি পরিমিত অংশ পরিষ্কৃত হইতে দেখা বার। পরে এই চারি ইঞ্চি পরিমিত স্থান কাটিয়া লওরা হয় এবং যে গুড় পিণ্ড অবশিষ্ট পাকে, ভাহাই পুনর্কার শৈবাল জড়িত হইরা চুবড়ী মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বার এবং ইহার পরে আর একবার পূর্বারীতি অবলম্বিত হইলেই, সমগ্র পিও এককাশে পরিশোধিত হইয়া দল্যা চিনির আকার ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া দায়া যে চিনি ইত্তিত হয়, তাহা সরস থাকে; স্তরাং উহাকে বিশোধিত করিয়া লইবার অন্ত, উহাকে সুর্য্যোতাপে রাখিতে হয় এবং যাহাতে চাঙ্গ বাঁধিয়া না যায়, পেই জন্য উহা প্রথমে এক প্রকার স্থূলগার অন্ত্র দারা কর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই চিনি নীরস হইরা আসিলে, স্বচ্ছ ও স্থন্দর চিনি হইরা থাকে এবং ইহার ওজন আদিপিতের শতকরা ত্রিংশাংশ হয়। ত্রাচার কারখানাধিকারাগণ অধিক ওজন দেখাইবার জন্ত, গুড় শৈবালাচ্ছাদিত করিয়া, চুবড়ীতে আটদিনের পরিবর্ত্তে পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া থাকে। ইহাতে কোৎরা অল্ল পরিমাণে নিঃসা-রিত হয় ; সুতরাং চিনির ওজনও অপেকাক্বর্ত অধিক হয়। এই প্রক্রিয়া দারা

## কুশদীপকাহিনী।

কৃটিয়া লই লৈ, আর সেরপ মনিন থাকেনা। এই সময়েও, চিনির ওজন বাড়াই-বার জন্য উক্ত ছর্ক্ ভ্রগণ জুন্য এক অস্ত্রপার অবলম্বন করে। কারখানার প্রের মেজের তল, প্রায়ই এক বা দেড় কুটের অধিক উর্জ থাকে না। স্কুরাং চিনি শুখাইবার সময় চারি-দিকের ধ্লিরান্ত্রি নাইট দিয়া আনিরা চিনির সহিত মিশ্রিড করা হইয়া থাকে; তাহাতে চিনির লখ্তা অনেক নই হইয়া বার। জাবার চিনিতে ভাঁড্রের কুটি ফেলিয়া দিরাও চিনিকে ভারি করা হইয়া থাকে।

কোৎরা বা নাংগুড়।—জামরা ইতিপূর্বে কে প্রণালী বর্ণন করিয়াছি, সেই প্রণালী ক্রমে পামলা বা নালার বে গুড় সঞ্চিত্র হর, তাহাতেও চিনি এক কালে গুড় হইতে বিশিষ্ট হর না। থালোর নহিত্র মিশাইয়া থাইবার জন্ত্র, এই গুড় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যক্তে হইয়া থাকে। স্বত্রাং এই গুড় প্রকুকালেই বিক্রীত হউক, অথবা ঘিতীয়পর চিনি প্রস্তুত্র করণের জন্তুই রক্তির হউক, বালারে ইহার থেরপ মূল্য নির্দারিত হয়, সেই স্লোর উপর নির্ভর করিয়াই ইহার দিতীর প্রকরণ অন্তুত্তিত হয়। দিতীয়বার চিনি প্রস্তুত্ত করিছে হইলে, এই গুড়কে পুনরায় জাল দিতে হয়; গরে, মুত্তিকামধ্যে বে বৃহৎ বৃহৎ গামলা বা নালা প্রোথিত থাকে, শীতল করিবার জন্ত এই গুড় মেই নালাতে ঢালিয়া ফেলিতে হয়। গুড় পূর্ব্বোক্ত রূপে দিতীয়বার আল না দিলে, উহা গেলিয়া উঠে; কিন্তু জাল হইয়া শীতল হইবামাত্র, জালি গুড়ের লাম ( যদিও তালুল উৎকৃষ্ট নহে ) এক প্রকার পিত্তে পরিণত হয়। তৎপরে সেই গুড়-পিওকে শৈবাল জড়িত করিয়া পূর্বপ্রণালী জবলম্বন করিতে হয়। তাহা হুইলেই শতকরা দশাংশ পরিমাণে চিনি প্রস্তুত্ত হয়। কিন্তু এই চিনি পূর্বে চিনি অপেকা কথিকিৎ ক্রম্বর্ণ ও ক্রফ হইয়া থাকে।

যদি কারখানাধিকারী একটু পরিপক্ক ব্যবসাদার হন এবং উক্ত চিনি শীঘ্রই বেচিয়া কেলিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাহার আর একটা সম্বর্ধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা, একান্ত আবশ্রক। গুড় শীতল হইবায়াত্র, তিনি যেন সেই গুড় একটা থলিয়া মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং তাহাতে সবলে চাপ দিয়া, তাহা হইতে সমস্ত মাৎ পৃথক্ ক্রিয়া দেন। পরে, অবশিষ্ঠাংশ গুড় ও চুর্ণ করিয়া চিনির স্থায় বিক্রেয় করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রণাশীক্রমে যে চিনি প্রান্তত

হুইয়া থাকে, তদপেকা ইহা অধিক বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্ত এই চিনি শীঘ্রই মাতিয়া উঠে ও শীঘ্রই বিক্রেয় করিবার প্রয়োজন হয়।

এইরপে, গুড় সবলে নিম্পেষণ করিয়া চিনি প্রস্তুত হইলে, যে মাং-নিঃসারিত হইয়া থাকে, তাহাকে কোৎরা বা চিটা গুড় বলিয়া থাকে। ইহা বিভিন্ন পণ্য রূপে বিক্রীত হয় এবং বহুতর হলে প্রেরিত হইয়া থাকে। পরে ইহার বিষয় উলিখিত হইবে।

পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—পূর্ব্বোক্ত রীজিক্রমে যে চিনি
প্রস্তুত হয়, ভাহাকে "দল্রা চিনি" কহে। ইহা কথনই সম্পূর্ণরূপে পরিকৃত
হয় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া বায়, যে যে প্রণালীতে এই চিনি প্রস্তুত
হয় সেই প্রণালী ক্রমে গুড়ে যে ময়লা থাকে, এবং চিনি প্রস্তুত
হইবার সময় ইহার সহিভ যে ময়লা মিশ্রিত হয়, তাহা চিনিতেও সর্বশেষে
মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া সিয়া থাকে। ইহার আর এক বিহম অন্তরায় এই
বের, ইহা অতি শীঘ্রই মাতিয়া উঠে। স্কৃতরাং ইহা কিছু দিন স্থায়ী হয় না।
আপাততঃ আমি যে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবায় প্রণালী নিশিবদ্ধ করিতেছি,
সেই প্রণালীক্রমে চিনি যেমন দীর্বস্থায়ী, তেমনই স্কুপরিস্কৃত হইয়া থাকে।
আই পাকা চিনি আবার অপেক্রাকৃত দানাদার হইয়া থাকে। দল্য়া চিনিতে
সেরপ দানা দেখিতে পাওয়া বায় না। পাকা চিনি প্রস্তুত, করিতে অনেক
বায়ও হইয়া থাকে। ইহার মূল্য প্রতি মণ দশ টাকা; কিন্ত দলুয়া চিনি ছয়
টাকায় পাওয়া যায়।

তি প্রস্তুত করিবার সময়, প্রথমেই গুড় একখানি তকার উপর তালিতে হয়। এই সময়ে যত খানি মাৎ বাহির হইবার থাকে, তত থানি মাৎ সহজে বাহির করিয়া দিতে হয়। পরে, জবশিষ্ট গুড় একটা থলিয়ার মধ্যে শরিরা জনবরত চাপিতে হয়। তাহাতে কিয়দংশ মাৎ নির্গত হয়। পরে, এই শুড়ের সহিত জল মিশাইয়া, বড় বড় নাদাতে জাল দিতে হয়়। এইরূপে জাল প্রিবার সময় উহাতে যত ময়লা থাকে সমস্তই উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন ঐ ময়লা ফেলিয়া দিতে হয়। এই ময়লা সকলকে 'গাদ' এবং উক্তরূপে ময়লা কেলিয়া দেওয়াকে "গাদ" কাটা বলে। এই প্রক্রিয়ার পরে যে সারভাগ অব-শিষ্ট,খাকে, ভাহাকে প্রারায় আর একবার জাল দিতে হয় এবং তৎপরে এক

## কুশদীপকাহিনী।

প্রশাস মৃতিকাপাতে ছড়াইয়া দিয়া শীতল করিয়া লইতে হয়। উহা শীতল হইলে, এক প্রকার নিরুপ্ত চিনি প্রস্তুক্ত হয়। পরে তাহাই চ্বড়ীতে ফেলিয়া, উপরে শেওলা চাপ দিয়া ,পুনরায় মাৎ বরাইতে হয়। ইহার পরে যে চিনি উৎপত্ম হয়, তাহাই অতি উৎরুপ্ত শুল্র পাকা চিনি হয়। এই সময়েও ষদি চ্বড়ীর তলাম কিছু অপরিস্কৃত সার থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও পুনরায় শেওলা চাপা দিয়া রাধিতে হয়। প্রথম মাৎও শেওলার নিয়স্ত মাৎ এক এ করিয়া থলির মধ্যে প্রিয়া,চাপ দিতে দিতে এক প্রকার সার পাওয়া য়ায়; এই সায় পূর্ব প্রণালী ক্রমে ছইবার জাল দিলে, আর এক প্রকার পরিস্কৃত চিনি উৎপত্ম হয়। এই সময়ে থলি হইতে যে মাৎ পড়িয়া থাকে, তাহাকেই চিটা গুড় কছে। এই চিটাতে অত্য কোন প্রকার চিনি প্রস্তুত হয় নী। স্পরিস্কৃত পাকা চিনির আকারে যে জংশ পরিগত হয়, তাহার ওলন আদি গুড়ের শতাহকের বিশাংশ।

কেশবপুরের চিনি প্রস্তুত করণ প্রণালী ৮—কেশবপুরে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার আর একু প্রণালী আছে; উহা উপযুক্ত প্রণালী হইতে অত্যঙ্গ গুড় প্রথমে অতি প্রশস্ত নাদায় জাল দিতে হয় এবং প্রত্যেক নাদাতে চুই এক সৃষ্টি বীজগুড় ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে উহাকে শীতল করিতে হয়। পরে তাহার উপর শেওলা চাপাইয়া রাখিতে হয়। তথন সেই শুড় পরিস্বত হইয়া চিনির আকার ধারণ করে। শেওলা চাপাইয়া যে শেষ মাঞ ধাহির হয়, তাহা জাল দিয়া অপেকাকত নীরস ও কঠিন করিলেই, বীজ প্রাস্তত হইয়া থাকে। বীজের কার্য্য স্পষ্টই এই দেখিতে যায় যে, ইহার জন্ম উট্ একবারের অধিক ছুইবার জাল দিতে হয় না। প্রথম প্রধালী ক্রমে যে মাৎ নিঃসারিত হয়, তাহাই বীজের সহিত জাল দিয়া পুনরায় পূর্কাবৎ শীতল করিতে হর ; পরে থলিতে রাখিয়া চাুপ দিতে হয় ; ভাহাতে মাংনিঃশারিত যে সারু-ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে জল মিশাইয়া জলে দিবামাত উহার জনীয়া অংশ শুখাইয়া যায়। পরে, তাহাই শীতল করিয়া শেওলা ঢাপাঁ দিয়া চ্বড়ীতে বসাইলেই, পরিষ্কৃত চিনি উৎপন্ন হন্ন এবং উহা হইতে যে মাৎ ঝরিয়া পড়ে, তাহাই চিটা গুড় হইুয়া থাকে। এই চিনি ও মূল গুড়ের ওজনের শতাংশের পঁচিশ বা ত্রিশ জুংশ সাত্র।

ইউরোপীয় প্রণালী ক্রমে চিনি প্রস্তুত করণ।—চৌগাছা ও কোটচাঁদপুল্ল ইউরোপীয় বীতি ক্রমে যে চিনি প্রস্তুত হয়, এক্সণে ভাহাই আমাদিপের এক মাত্র বর্ণনীয়। এই প্রণালীতে কাঁচা গুড়ের সহিত কিয়ৎপরিমাণে জল মিশাইরা লইয়া, বৃহৎ লোহ কটাহে জাল দিতে হয়। এই জাল বাইনের সাধার আলের ন্যায় নহে; অঞ্জান্য কার্য্য বান্দীয়যন্ত ছারা বেরুপে সাধিত হয়, ইহাও সেইরূপে সম্পন্ন হইরা থাকে। এইরূপে জাল প্রয়োগ করিতে করিতে, লঘুতর আবর্জনা সকল উপরে ভাসিয়া উঠে। তথন সেই আবর্জনা∕রাশি কাটিরা ফেলিয়া দিতে হয়। পরে সেই জালাবশিষ্ট সার, কম্বলের নল স্বারা অপের এক কটাহে ঢালিয়া লইতে হয়। তৎপরে, জল ওখাইয়া লইবার জন্ত, সেই সার আর একবার জীলে বসাইতে হয়। এই সময়ে সেই সারে ষদি প্রয়োজনামুরূপ জাল প্রদন্ত হয়, তাহা ইইলে দানাদার চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় পাকা চিনি ইইতে তাহার কিছুই প্রভেদ থাকে না। किंद्ध (महे माद्र यमि প্রয়োজনামুরণ কাল প্রদত্ত না হইয়া শুদ্ধ জল শুথাইবার উপবোগী জাল দেওয়া হয়, তাহা হইলে চিনি মিছরি থণ্ডের ভায় চাক্চিক্য-শালী কুঞ্চিত আকার বিশিষ্ট হয়। এই চিনির বস্তাগত কোনও তারতম্য আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। পরস্ত সাধারণ লোকে স্থন্দর ও উৎक्षष्ठ विद्या यङ्गिन यत्नानी कतित्व, जङ्गिन वर्षे विन वाकात्व উচ্চ মূল্যে বিক্ৰীত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চিনির হাট।—যশোহরের পশ্চিমাংশে এবং নদীয়া ও কুশ্দীপের হানে স্থানে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিকারগাছা, জিমোহিনী, কেশ্বপুর, ঘশোহর, থাজুরা, শান্তিপুর ও গোবরডাঙ্গা এই সকল স্থানই চিনি প্রস্তুত হইবার প্রধান স্থান। এই সকল চিনি রপ্তানি হইবার ছইটা প্রধান স্থান আছে—কলিকাতা ও নলছিটি। বাধরগঞ্জ জেলার মধ্যে নলছিটি প্রধান বাণিজ্য স্থান; পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই স্থানই বাণিজ্যের কেন্দ্র ভূমি। দেশীর লোকের ব্যবহারের জন্তু, এই স্থানেই দলুয়া চিনির অধিক প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ কোটচাঁদপুর হইতে নহে; পূর্বাঞ্চলের সমস্ত্র স্থান ক্রিটি অধ্যা ইতার সন্থিত ঝালকাটিতে আসিয়া

পাকে। ক্লোটটাদপুর হইতেও অনেক দল্যা চিনি নলছিটিতে প্রেরিড হয়;
কিন্তু দেশীয় লোকের অভাত্ত দুখীকরণ জল্প, কলিকাভাতেই ইহার জমিকাংশ
রপ্তানি হয়। এই চিনি হল পথে কলিকাভায় যাইবারও বিলক্ষণ স্থবিধা
আহে। বস্তুতঃ কলিকাভাতে চিনির হুই প্রেকার জভাব দেখিতে পাওয়া
বায়। প্রথমতঃ দল্যা চিনি, কলিকাভাও অক্তান্ত হানে ব্যবহারের প্রন্য প্রেয়োজন হয়;—িনিজীয়তঃ পাকা চিনি ইউরোপ ও অনুসন্য দ্রদেশে পাঠাই-বার জন্য, প্রেরাজন হইয়া থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত জভাব কেশ্বপুর ও যশোহরের দক্ষিণাঞ্চনবর্তী জন্যান্য স্থান নক্র হইতে বিদ্রিত হয় এবং প্রথমোক্ত জভাব শুদ্ধ কোটটাদপুর হইতেই পরিপ্রিত হইয়া থাকে। স্তুরাং চিনির ব্যবসায় ও রপ্তানি নিয়লিথিতরূপেই নির্দিষ্ট হুইতে পারে। ক্রেক্ষা;

১। শর্করাপ্রধান অঞ্লের উত্তরার্দ্ধে সাধারণের ব্যবহারোপ্রের্মনী দল্মা চিনি প্রস্তুত হয় এবং উহা কণিকতি।ও পূর্বোঞ্জে প্রেরিত হয়।

২। শর্করাপ্রধান অঞ্চলের দক্ষিণার্দ্ধে উভয়বিধ চিনিই উৎপন্ন হয়;— উহাদিগের মধ্যে দলুয়া চিনি প্রধানতঃ চাসীরাই প্রস্তুত করে এবং উহা নদ-ছিটী ও পূর্বাঞ্চলে প্রেরিত হয় এবং পাকা চিনি সম্ভ্রান্ত ব্যবসান্নিগণ কর্ম্বরুত ও কলিকাতার প্রেরিত হইয়া থাকে।

চিনি বাবসায়ের অবস্থা ও আশা।—দল্যাচিনির অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; বিশেষত পূর্বাঞ্চলে এই অভাব অতীব বিস্তৃত হইরা পড়িডেছে। কিন্তু পাকা চিনির অভাব দিন দিন হ্রাস হইরা আসিতেছে। পূর্বে বলা হইরাছে, সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দই দল্যা চিনি বাবহার করিয়া থাকে এবং ইউরৌ-পীয়েরা পাকা চিনির বাবহার করে। স্কতরাং সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের সোভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই দল্যার বাবহার বাড়িতেছে, ততই দল্যার অভাব প্রসারিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য বৈদেশিক পাকা চিনির আমার ইউরোপীর বাজারে যতই আমদানি হইতেছে, দেশীয় পাকা চিনির আমার ইউরোপীর বাজারে ততই হ্রাস হইরা আসিতেছে। বস্তুতঃ ইউরোপীর বাজারে আদি কালি দেশীর পাকা চিনির অনেক প্রতিবৃন্দী হইরাছে। সেই সকলের মধ্যে, আজি কালি দেশীর পাকা চিনির অনেক প্রতিবৃন্দী হইরাছে। সেই সকলের মধ্যে, আজি কালি মরিশশ চিনি স্বাধাণকা প্রবল প্রতিবৃন্দী। এই মরিশশ চিনির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী ব্যবহান্য মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথান্য মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথানীয় মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথানীয় মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী প্রথানীয় মন্ত্রী ক্রির ব্যর্থায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্রির বাল্য ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্র ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্রির ব্যায় মন্ত্রী ক্র ব

আদর ততই হাস হইবা আসিতেছে—উহার ব্যবসাও ক্রমশং অবনত হইবা বাইতেছে। বিশেষতঃ দেশীয় পাকা চিনি অপেকা মরিশশ চিনি লকপ্রসর হইবার বেরূপ শ্ববিধা আছে, তাহাতে দেশীয় পাকা চিনির গৌরব এককালে নষ্ট হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রাপ্তক্ত কারণ বশতঃ ষ্ণোহরের চিনিপ্রধান অঞ্জের দক্ষিণাংশের ও আমাদিগের কৃশ্দীপের চিনির বাবসা, বশোহরের উত্তরার্ক অপেক্ষা অনেক আর হইরা আসিয়াছে। ত্রিমোহিনী কেশ্বপুর, গোবরভাকা প্রভৃতি, স্থানের অনেক কার্থানা এককালে বন্ধ হইরাছে।

ক্ষাবপুরে পাঁচ বংসরের মধ্যে ১০০টী কারথানার স্থলে ৪০ বা ৫০টী নাত্র ক্ষাবিদ্ধি রহিয়াছে। পূর্ব্বে, ত্রিমোহিনী কেশবপুরেরই একটী আড়াছিল; এবং উহাতেও প্রায় ১০০২টী কারথানা চলিত; কিন্তু, আজি কালি উহাতে একটা কারথানাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গোবরডালার অবস্থাও ভক্রপ হইয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উহাতে ৮০টী কারথানা ছিল, কিন্তু আজি কালি ২০০২৫টী কারথানার অধিক নাই এবং যাহাও আছে, তাহাও আজা গোচনীয় দশাপ্রত। ইহাও শ্বরণ রাখা আবশ্যক বে, কেশবপুর ও ত্রিমোহিনী শুদ্ধ মাত্র চিনি প্রস্তুত হয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ নহে; এই উভয় স্থান হইতে মহাজনগণ জনেক চিনি ক্রয় করিয়াও থাকেন। আমরা এই উভয় স্থানের সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, এখানকার অধিকাংশ চাসী, নিজেরাই শুড় জাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করে এবং যথন উহাদিগের চিনি, শেশবুলার প্রধান প্রধান মহাজনগণের গোমস্তাদিগের নিকট, কারখানার বাহিরেও বিক্রীত হয়, তখন এই উভয় স্থানে নিশ্চয়ই অপর্য্যাপ্ত চিনি জন্মিয়া খাকে।

এদিকে, কেশবপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান ধেমন উনিথিত কারণ বশতঃ
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইরাছে, তেমন অপর একটা কারণ বশতঃ কি উত্তর কি
দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের প্রত্যেক নগরই বিলক্ষণ ছর্দ্দশাপন হইরাছে। পাশ্চাত্য
বনিক্ষল আনিয়া থর্জুর বৃক্ষের আবাদ আরম্ভ করিবার কিছু পরে, দেশীয়
ক্ষিক্ষণ দলে দলে আনিয়া উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্য বনিক্ষণ ক্তের মুখের
আন্ত কাড়িয়া লইতে লাগিল। এদিকে, পাশ্চাত্য বনিক্ষণ ক্ত অত্যংক্ষ

চিনি অপেকুা, দেশীর ব্যবসারিগণকত চিনির অভাব ও আদর অধিক হইয়া আসিল। ইহাতে দেশীয় ব্যবসায়িগণ অনায়াসেই পাশ্চাত্য বণিকগণকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদ্রিত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পাশ্চাত্য বশিক্ষণ ও ছাজিবার পাত্র নহে; ভাহারাও এই ব্যবসায়ের জন্ম, বিষম প্রতিবোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। থর্জুর বৃক্ষ অস্ততঃ সাত বৎসরের না হইলে,গুড় প্রাদান করিতে পারে না ; স্কুতরাং এরূপ স্থলে, ইউরোপীয় বণিক্গণ হঠাৎ গুড় প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিয়া, চিনি প্রস্তুত করিতে পারিল না বটে, কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ী-গণের প্রতিক্লাচরণ করিতেও প্রতিনির্ত্ত হইন না। ইহাতে নিরুষ্ট জাভীয় প্রাড়েরও মূল্য বৃদ্ধি হইল;—ব্যবসারীগণের লাভাংশ অয় হইয়া পড়িব;— ব্যবসায় এককালে: অবনতির পরাকাঠা প্রাপ্ত হইস ;—এবং সর্বভাবে এই ক্রে লাভ হইল কে, সেই সাবদতি শীরাই অধিকাংশ ধণিক, এই ব্যবসার ক্ষিত্র এক কাকে পূথক্ত হইন। ইতিমধ্যে, চাদীগণ স স প্ৰোর তাদৃশ উচ্চ মূল্য পাইমা, বিলক্ষণ লাভবান্ হুইয়া, খৰ্জুরের চাস,আরও বাড়াইয়া ফেলিল। ইহাতে গুড়ের মূল্য হ্রাদ হইল কিন্তু চিনির অভাব অধিক থাকাতে, মধ্যবন্তী ক্রামীয় ব্যবসায়ীদল অধিক লাভ পাইতে লাগিল। দৈবাত্ত্তহে এই সময়ে যদি পূৰ্মা-ঞলের অভাবের অন্তর্ম চিনি প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এই অবনতি শীল্লই দ্রীভূত হইত এবুঃ এই ব্যবসায় পূর্কাপেকা সমর্থিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত।

চাদীগণ।—চিনির মহাজন ও কারখানার অধিকারীগণ, চিনির বাবনায়ে ক্ষতিগ্রন্থ হইরাছেন বটে. কিন্তু উহা অপরদিকে চাদীগণকে বিশক্ষ লাভিবান্ করিরাছে। উহারা গুড়ে ক্রমান্তরে উচ্চ মূল্য প্রাপ্ত হইরা আদিনতেই এবং এতদ্র প্রীর্দ্ধি লাভ করিরাছে যে, চারিদিকে খর্জুরবুক্ষের আবাদ আরম্ভ করিরাছে। তদমুদারে, কেশবপুর ও ত্রিমৌহিনীর নিকট যে দকল চাদী নিজেই স্ব স্ব গুড় হইতে দল্য়া চিনি প্রস্তুত করে, তাহারা এই ভীষণ ঝটিকার বেগ এক দিনের জুক্তও সহু করে নাই। কলিকাতার পাকা চিনির মূল্য যেমন হ্রাস হইরা গিয়াছে, নলছিটে দল্য়া চিনির মূল্য তেমনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছে। মতেরাং চিনি ব্যবদায় সম্বন্ধে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, চিনির ব্যবদায়ে চাদীদিগের অবস্থা যেন্ন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, মহাজনেরা ক্রেমনই ক্রিমাণ্ড্রেক ক্রমাণ্ডেক ক্রমাণ্ডেক

চিনির হাটের বিবরণ। আমরা যাহাকে হাটের অবনতি বুলিয়া নির্দেশ করিলাম, তাহা শুদ্ধ উপমাবাচক কথা মাত্র। কারণ, কোটচাঁদপুরে বা কেশৰ-পুরে চিনির সুময়ে যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপেক্ষাক্ত অন্ত কোনও কোলাহলময় নগরে ভাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। চারি বা পাঁচ মাস ধন্মিমা, চিনি ও গুড় প্রতিদিন প্রভ্যেক দিক দিয়া অবিরত প্রবিষ্ট হইতে থাকে। শুদ্ধ মাত্র শোটচাঁদপুরেই প্রত্যহ হুই তিন হাজার মণ এবং কেশব-পুরে সম্ভবত: হাজার মণ গুড় আসিয়া থাকে। যখন চাসীরা গুড়ের কলসী-পূর্ণ গোষান সকল লইয়া আসিতে থাকে, তখন এককালে সকল পথ পরিপূর্ণ ক্রিয়া ফেলে,---মহাজনগণের দোকান ও কারখানা সকল ক্রেভাবর্গে সমাচ্চ্য **হয়,** এবং গুড়ের ওজন ও চালান অন্বর্ত চলিতে থাকে। কার্থানার দার-**দেশেই মহাড়ম্বরে কার্য্য নির্দ্ধাহ হয়। এক দিকে ধেমন ওজনাদি হইতে** थारक, व्यममरे व्यात এक मिरक श्वर्ष्यं कनमी পূর্ণ গোরান সকল কারখানার ওড়ে উঠাইয়া দিবার জন্ত, প্রক্রীকা করিতে থাকে। অল হউক বা অধিক হউক, কোটটাদপুরে ইহা প্রতিদিনই সংঘটিত হয়। এতদ্বিয় হাটবারে এই সকল কার্য্য আরও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কেশবপুরেও প্রত্যহ বাজার বসিরা থাকে, কিন্তু অন্তান্ত হানে নির্দিষ্ট হাটবারেই এইরূপ কার্য্য **নির্কাহ হইতে স**চরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

চিনির কারধানা।—প্রত্যেক কারধানাই এক একটা বৃহদাকারের মৃক্ত চতুর্জ ক্ষেত্র। ইহার চতুর্দিক বেড়া দ্বারা পরিবেটিত এবং ইহার এক বা শুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ ঘরের দারি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঘরে কারধানার সামান্ত সামান্য কার্য্য সম্পন্ন হয়; প্রধানতঃ শুড় ও চিনি এই সকল দানে সঞ্চিত থাকে। যে সমস্ত কারধানায় পাকা চিনি প্রস্তুত হয়, সেই সকল কারধানার প্রান্ধণ ভূমিতে জনেক বাইন দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বাইনেই লোকপণ কর্ম্মে ব্যাপ্ত থাকে। কেহবা বৃহচ্চুলীর আয়ি রক্ষা করে;—কেহ বা গাদ কাটতে থাকে;—কেহ বা চিনি প্রস্তুত করে। আর যদি উহা দল্য়া চিনির কারধানা হয়, তাহা হইলে শ্রেণী বদ্ধ চুবড়ী সকল সঞ্জিত থাকে; সেই সকল চুবড়ী পাটা শেওয়ালা দ্বারা আচ্ছাদিত

মুক্ত প্রাক্ষরের চারিদিকেই প্রচলিত প্রণালী ক্রমে চিনি প্রস্তুত হইডে থাকে।

অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত চিনি, প্রস্তুভ করি-বার প্রকৃত সময়। অগ্রহায়ণের প্রথমে বা কার্ত্তিকের শেষে চিনি ব্যবসায়ী 😙 কারধানার অধিকারীগণ নিজ নিজ ব্যবসা-স্থানে আগমন করিতে থাকে এবং টৈত্র মাস পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া, কালোচিভ কার্য্য সাধন করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে থাকে। এই পাঁচ মাস কাল, কোটটাবপুর ও কেশবপুর প্রভৃতি স্থান সকল, যেরূপ অবস্থাপন হয়, ভাহার সহিত বৎসরের অবশিষ্ট মাস সকলের তুগনা করিলে, উক্ত স্থান সকল নির্মাসিত ও পরিত্যক शांन विनिन्न महस्वहे अजीजि करका। या मनदर हिनिन्न कार मा हरता, सिह সময়ে কার্থানা সকল বন্ধ হইয়া যায়;—কোন প্রকার ওড়েরই আন্ত্রানী হয় লা। এবং বাজারে কোনও কাষ্ট হয় না। শান্তিপুর ও গোবরভা<del>লার</del> আনেক ব্যবসামী চিনির সুময়ে কোটচাঁদপুরে গিয়া অবস্থিতি করে। শাস্তি-পুরের মহাজনেরা শান্তিপুরেও কুদ্রাকারের এক একটী কারথানা স্থাপন্ করিশা থাকে। কোটটাদপুর, যাদবপুর, ও ঝিকারগাছা হইতে সেই সক-লের জন্ত অনেক গুড় প্রেরিত হয়। কিন্তু গোবরডাঙ্গার এই সকল স্থা<mark>নৈর</mark> প্তড় কদাপি আইুদে না। টাহড়িয়া, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানে যে পক্ষ প্রজ্ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্তই গোবরডাঞ্চান্ন আসিয়া থাকে ও চিনির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। কেশবপুর ও ত্রিমোহিনীর ব্যবসায়িগণ শান্তিপুর প্রভৃতি কো<del>নও</del> খানের সহিত সংস্রব রাধে না ; উহারা কলিকাতার সহিত স**কল কর্মটে** সম্পন্ন করে। যে সময়ে কোটটাদপুর চিনির নিমিত্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সেই সময় হইতে ইহা ব্যবসায়ীগণের প্রতিযোগিতায় অপরাপর সকল স্থান অপেক্ষা সমধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হইয়াছে। অস্ত কোন স্থানে তাদৃশ অনিষ্টা-পাত দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার নিমিত্ত কোটগাঁদপুরের চিনি অতীব ভুর্ণামগ্রস্ত হইরাছে। এই প্রতিযোগিতার সময়ে **অনেক, অ**সাধুব্যবহার অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বো তৎসমুদয়ের কিছু কিছু বর্ণন করিয়া আসিয়াছি। বিশেষতঃ এই ব্যবসায়ে আরও হুর্ভাগ্যের বিষয় এই ব্য नौलकरददा नौर्ल रयमन ভिन्न ভिन्न मार्क वा हिरू निमा थारक, हिनि প্রস্তুকারী

ব্যবসায়িগণ এই ব্যবসায়ে তেমন ভিন্ন ভিন্ন মার্ক ব্যবহার করে না। তাহাতেই এতদকলের উত্তন অধন যাবদীয় চিনি একই ফুর্নামের ভাগী হইয়াছে এবং অতি সদাশর সাধুব্যবসায়ীর চিনিও অতীব কট সহকারে বিক্রীত হয়। সেই জন্ত, বে গুড় কোটচাঁদপুরে অনায়াসে চিনি হইতে পারে, তাহা তথায় চিনি না হইয়া, শান্তিপুরে আসিয়া চিনি হয়। যে মহাজনের চিনি কোটচাঁদপুরে অতীব হর্নামগ্রন্ত হইয়াছে, শান্তিপুরের কার্থানায় সেই মহাজনের চিনি অতীব অনাম সহকারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

পর্জুর চিনি সম্বন্ধীয় যাবদীর বিষরই আমর। একে একে লিপিবদ্ধ করি-মাছি; শুদ্ধ চিনির হাটগুলির বিশেষ বিবরণ এ পর্যান্ত প্রকাশ করি নাই। স্থাভরাং আমরা এক্ষণে চিন্দি প্রধান অঞ্চলের হাট সকলের বিশন বিবরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যত গুলি চিনির হাট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে কোটটাদপুরই সর্কাপেকা প্রধান। এই স্থান এবং ইহার সরিহিত সলেমানপুর গ্রাম ওজ-মাত্র চিনির কারখানাতেই সমাচ্ছয়। এই উভয় স্থানে বত চিনি প্রস্তুত হয়, তংসমূদ্যই প্ৰান্ন কলিকাতায় প্ৰেরিত হয়, কেবল চতুৰ্থাংশ ৰা এক ভূতীয়াংশ মাত্র নলছিটি ও বাধরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাটিতে গমন করিয়া থাকে। ঝালকাটতে প্রেরাইতবা চিনির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কোটটাদপুর ইইতে কলিকাতায় আসিবার জুইটা পথ আছে; একটা জলপথ এবং অপর্টী স্থলপথ। কলিকাতায় স্থলপথে যে চিনি রপ্তানি হয়, তাহা প্রেক্ত গোয়ান প্রভৃতি স্বারা ইষ্টার্গ বেঙ্গণ রেলওয়ে কোম্পানির কৃষ্ণাঞ্জ ও স্বামনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে রেলপথে কলিকাতায় পোহু-ছিয়া থাকে। যে সকল চিনি গোষানে ক্লফগঞে বা রামনগরে আসিয়া থাকে, সেই সকল গোয়ান কোটচাঁদপুরে ফিরিয়া যাইবার সময়, গুড় সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। প্রতি বর্ষে কোটটাদপুর ও তৎসনিহিত স্থান সকল হইতে প্রায় লক্ষ মণ চিনি বিদেশে প্রেরিত হয়। উক্ত চিনির মূল্য অন্যন ছয় লক্ষ টাকা হইবে। চিনিপ্রধান অঞ্লে যত চিনি প্রস্তুত হয়, সম্ভবতঃ উহা তাহার চতুর্থাংশ মাত্র। এতদঞ্লের যাবদীয় প্রধান প্রধান চিনির

দাস প্রাথান্ত্রিক ভির অপর স্কলেই কুশ্রীপ্রাসী ভাষ্ণী। বংশীরদন প্রথমে অভি সামান্ত মূলধন অবলম্বন-করিয়া, এই কার্য্যে হস্তার্পণ করেন। পরে, স্বনীয় অসামান্ত ব্যবসাবৃদ্ধির প্রাথর্য্যে বিপুল বিত্ত সম্রম লাভ করিয়া, এজদকলের একজন যশস্বী বণিক হইয়া উঠেন। চিনিপ্রধান অঞ্লের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল স্থানেই ইহার কার্থানা ও কলিকাভাতে এক প্রধান দোক্ষিন আছে।

কুশ্দীশবাসী মহাজনগণের মধ্যে খাঁচুরা নিবাসী খ্যাতনামা ধনকুবের স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশর সর্বাত্তো এই ব্যবসারের পথ প্রদর্শন করেন। বহুপূর্ব্বে প্রোক্ত মহাত্মা কলিকাতার বড়বাজারে এক দোকান করিয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ মাননীর বৈদ্যনাথ সেই লোকানের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছিনির ব্যবসারে কথঞিৎ উন্নতি লাভ করিয়াই, তিনি প্রধান প্রধান চিনির ব্যবসারে কথঞিৎ উন্নতি লাভ করিয়াই, তিনি প্রধান প্রধান চিনির ব্যবসারে কথিছে উন্নতি লাভ করিয়েই করেন এবং সেই সমস্ত চিনি কলিকাতার আনাইয়া বিক্রয় করিতেন। ক্রফ্রদরাল রায় নামক জনৈক লোক প্রথমে ইহার গোমন্তা হইয়া কোটচাঁদপুরে কার্য্যারন্ত করেন।

উক্ত থ্যাতনামা চিনির মহাজন স্বর্গীয় কালীকুমারের অফুকরণ করিষ্ট্রা, খাঁটুরা নিবাদী স্বর্গীয় রামজীবন আশ মহাশয় এই কার্য্যে ব্যাপ্ত হন। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুশদীপবাদী ব্রাহ্মণ ইহার গোমস্তা। হইয়া কোটচাঁদপুরে উপস্থিত হন এবং ব্যবসাকার্য্য আরম্ভ করেন।

ইহার কিছু কাল পরে, হ্রদাদপুরনিবাসী বড় বাজারের স্থাসিক দেশীর বাবসারী স্টেধর কোঁচ মহাশ্র এই স্থানে এক গদী সংস্থাপন করেন এবং হ্রদাদপুর নিবাসী তামুলী জাতীর শ্রীরামচক্র আশ মহাশ্রকে অংশীদার ও কার্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঁঠাইরা দেন। অহুমান, ২২৭৩ বা ১২৭৫ সালে কোঁচ মহাশ্রের এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীরামচক্র স্থকীর অসাধারণ তীক্ষ বৃদ্ধি, অদম্য পরিশ্রম, অটল অধ্যবসার ও অলৌকিক বন্ধ প্রভাবে ইহার যেরূপ লোকাতীত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তেমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যার মা। প্রাতঃশ্রবণ্য কালীকুমার দন্ত মহাশ্র কুশ্বীপবাসী মহাজন গণের অগ্রণী ছিলেন বটে, কিন্তু উলিধিত আশ মহাশ্র, সময়ে সময়ে তাহারও প্রতিযোগিতা করিয়া কাহাকেত সমার সময়ে তাহারও প্রতিযোগিতা করিয়া কাহাকেত সমার সময়ে তাহারও প্রতিযোগিতা করিয়া কাহাকেত সমার সময়ে সময়ে তাহারও প্রতিযোগিতা করিয়া কাহাকেত সমার সমার সময়ে

ফলতঃ কোটচাঁদপুরে আমাদিগের কুশরীপের ষতগুলি মহাজন গুফন করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অপেকা ইনি হীন পদ ছিলেন না, এবং কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতা প্রভাবে কাহারও কার্য্য ইহার কার্য্যের স্থায় এতি র দৃচ্মূল ও দীর্ঘস্থারী হইতে পারে নাই। ব্যবসা কার্য্যের অবন্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাম্ম সকলের কার্য্যাই উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই জীরামচন্দ্রের কার্য্যকুশলতা গুণে আজিও স্ষ্টিধরের কার্য্য কোটচাঁদপুরে অটল হইরা রহিয়াছে। এথানে তুই এক জন ইউরোপীয় বণিকও ব্যবদা কার্য্য নির্কাহ করিয়া থাকেন; কিন্ত প্রতিযোগিতায় ভাহারাও এই আশ মহাশমের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। কি ব্যবসায়ের লাভালাভে, কি সাধারণ হিতকর কার্য্যে, কি স্থানীয় ক্রেভুরুদের সহামূভূতি ও অন্থ্রাগ আকর্ষণে—সকল বিষয়েই এই আশ মহাশম সকলের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, ইউরোপীয় বশিক্রুদের প্রতি-যোগিতার বিক্দেও মিউনিসিপালিটার উচ্চাদন, ইহারই করতলগত হইয়া-ছিল। প্রীরামচন্দ্র করেক বৎসর ধরিয়া এতদঞ্লের লোক সাধারণের দওমুভের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীরাম বাবু, এতদঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া, এ প্রদেশের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। সেই জন্য, এই স্থানে আমরা তাঁহার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁহার জীবনের করেকটী কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীরাম্চক্র হয়দাদপুরের আদিম অধিবাদী নহেন। ইহাদিগের পুর্কানিবাস বশোহর জেলার অন্তর্গত পুরাতন বনগ্রাম। বর্গীর হাঙ্গামাকালে, ইইনি অন্তান্ত তামুলী স্ব স্থ বাসন্থান ত্যাগ করিয়া, খাঁটুরা প্রভৃতি স্থানে বাস করেন, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের পিতা স্থগীয় রামকুমার আশ মহাশয়, স্থকীয় বাসন্থান পুরাতন বনগ্রাম ত্যাগ করিয়া, হয়দাদপুরের আদিয়া বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্র ১২৪৮ সালে হয়দাদপুরের ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তথনকার প্রথানুসারে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিবিতে আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়্রজ্মকালে ইনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া, স্বজাতীয় এক আত্মীয় তামুলীর দোকানে ত্ই তিন বংসর কাল চাকুরী করেন। তৎপরে, উক্ত চাকুরী ত্যাগ করিয়া,

স্থাপন করেন। গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানার অধিকারীমাত্রকেই চাঁহড়িয়ার গিয়া, প্রতি সন্থাহের হাটে গুড় কিনিয়া আনিতে হইত। তদহুসারে, শ্রীরামচন্দ্রও এই অল বয়সে চাঁহড়িয়া গিয়া নিজে গুড় কিনিয়া আনিতেন এবং সেই গুড় জাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করিয়া, কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্ত পাঠাইয়া দিতেন।

করেন বংশর পরে, প্রীরামচন্দ্র এই কর্ম্ম ত্যাগ ক্রিরা, কেশবপুরে গমন করেন এবং তথার এক কারথানা স্থাপন করেন। ত্ই এক বংশর কেশবপুরে কার্য্য করিয়া, প্রীরামচন্দ্র কলিকাতায় আইনেন এবং তাঁহার গুড়াতি প্রাতা গোপালচন্দ্র আশের সহিত মিলিভ হইয়া, বড়বাজারের চিনিপটীতে এক থানি চিনির দোকান করেন। এই দোকানে উভয় ক্রাভারই কিছু কিছু লাভ হইডে লাগিল। কিন্তু এই সমরে বড়বাজারের বিখাতে চিনির মহাজন ক্রিয়েক স্থানির কেলের কর্মের অংশীদার ও কার্যায়ক করিয়া, তথায় পাঠাইয়া দেন। এই সমর হইভেই ভাগ্যলন্দ্রী প্রসার ইয়া, প্রীরামচন্দ্রকে স্থকীয় স্থময় অঙ্কে স্থান দান করেন।

বলায় ১২৭০ কি ৭৫ সালে, প্রীরামচক্র সর্ব প্রথমে কোটচাঁদপুরে উপনীত হন। এই সময়ে, প্রাভঃশারণীয় কালীকুমার দত্ত ও স্বর্গীয় রামজীবন আঁশ, এই হই মহোদয়ের কার্য্য কোটচাঁদপুরে মহার্ভ্রেরে নির্বাহিত হইতেছিল। কিন্তু প্রীরামচক্র, কোটচাঁদপুরে 'দোকান খুলিয়া, ধেরূপ ধীরতা ও বিচক্ষণতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অতি সম্বরেই স্প্রিধরের স্থনাম এতদঞ্চলের সর্বাত্র প্রচারিত হইল এবং স্পৃষ্টিধরেও একজন বিশিষ্ট মহাজন বিশিষ্ট মহাজন বিশিষ্ট মহাজন বিশিষ্ট মহাজন বিশিষ্ট মহাজন ও কোলাচাঁদ কুন্তু প্রভৃতি করেক জন তামুলী মহাজন ও কোটচাঁদপুরে গদী সংস্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই ইহার সমক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। গোলক্রমে, চিনির্ব ব্যবসায় দিন দিন হীনভাব প্রাপ্ত হইলে, সকল তামুলী মহাজনই একে একে কোটচাঁদপুরের ব্যবসা ত্যায় করেন, কিন্তু প্রীরামচন্দ্রের যত্ত্বে, স্পৃষ্টিধরের কার্য্য আজিও অতি স্থন্দর্বরূপে চলিয়া আসিত্রেছে। এবং স্বর্গীয় কালাচাঁদ ইপ্তুর কার্য্য, তদীয় আয়ন্ত স্থ্যোগ্য শশীভূষণ

শীরামচন্দ্র কোটচাঁদপরে নিয়া, যে শুদ্ধ করেক জন দেশীয় মহাজনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, স্বকীয় ব্যবসায়,কার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন, এমন নৃহে; তাঁহাকে ছই চারি জন পাশ্চাতা প্রবল বণিকের সহিত ও প্রতিপক্ষতা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে, কোটচাঁদপুরে ই, জি, ম্যাক্লাউড্ নামক ছই ব্যক্তির চিনির কারখানা ও ভ্রা মালের দোকান বহুদিন হইডে চলিতেছিল। এতজিয়, বর্দ্ধমানের "ধোবা ভ্রগার কোম্পানি" যে নিউহাউস্ সাহেবকে আপনাদিগের গোমন্তা করিয়া এই স্থানে পাঠাইয়া দেন, সেই নিউহাউস্ সাহেবকে আপনাদিগের গোমন্তা করিয়া এই স্থানে পাঠাইয়া দেন, সেই নিউহাউস্ সাহেবক নিজে এখানে এক চিনির কল স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে, উক্ত নিউহাউস্ সাহেবের ছই পুত্র হেনেরি নিউহাউস ও আলেকজপ্তার নিউহাউস ও এই কল স্থন্দররূপে চালাইন্তেনের। ইহারা সকলেই প্রারমচন্দ্রের প্রবল প্রতিপক্ষ কিন্তু শীরামচন্দ্রে, বিচক্ষণতা, অধ্যবসায়, সরল ব্যবহার ও মিষ্ট বচনে সকলকেই বশীভূত করিয়া, আপামার সাধারণ সকলেরই গ্রিড্ও শ্রেমাভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

অধিক কি বলিব, কিয়াদিবস হইল, কোটাচাদপুরের মিউনিসিপালিটির কমিন্দর্গণ ম্যাকলাউড্ সাহেবকে মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনররি ম্যাজিপ্রেট পদে উন্নীত করেন।
এই সমর্থে, শ্রীরামচন্দ্র ও উক্ত শ্মিউনিসিপালিটা কর্ত্বক ভাইস্ চেয়ারম্যান ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্বক অনররি ম্যাজিপ্রেট পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু হংথের বিষয়,
ম্যাক্লাউড্ সাহেব বহুদিন এই পদ্বর উপভোগ করিতে পারেন নাই;
ক্রিরেই তিনি ঐ পদ্বর হইতে অবস্তুত হন এবং মিনাইদহের ম্যাজিপ্রেট মহাশর কোটাচাদপুরের চেয়ারম্যানের আসন গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদিগের প্রিরম্বদ কুশ্দীপ ভাতা শ্রীমান্ শ্রীরামচক্র পীড়ায় দেড় বর্ধকাল শ্যাগত থাকিলেও, কোটাচাদপুরের মিউনিসিপালিটা ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত ছই পদ্ব হুতে অবকাশ প্রদান করেন নাই। উহারা তাঁহাকে অতীব সন্মান মহকারে উক্ত ছই পদে নিয়োজিত রাধিয়াছেন।

শ্রীরামচক্র শুদ্ধ চিনির ব্যবসায়েই যে এরপ প্রতিশতিশালী হইয়াছিলেন এমন নহে; কোটচাঁদপুরে অবস্থিতিকালে, যে করেকটা সাধারণ হিতকর কার্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্য দারাই তিনি তত্রতা আপামর সাধারণের প্রীতিভাঙ্গন হইরাছিলেন। আমরা সাধারণের অবগতির অন্ত, নিমে সেই সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যত দিন কোটচাদপুরে এই সকল কীর্ত্তির বিন্দু মাত্র চিক্ত থাকিবে, ততদিন শ্রীরাম-চন্দ্রের স্থৃতি এতদঞ্চলের লোকগণের চিত্তপট ইইতে কদাপি বিদ্রিত

আমরা পূর্কে বলিয়াছি, সলেমানপুর কোটচাঁদপুরের একটা অংশ এবং এখানেও অনেক গুলি চিনির কারথানা আছে। প্রীরামচক্র, বাজারের অপরাপর ব্যবাদায়ীগণের সহিত দল্মিলিত হইয়া, এখানে এক দেবালয় নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে কালীদেবী ও ৺জগল্লাথের মূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং বাজানের সকল লোকের সমবেত সাহায়ে উক্ত দেবদেবীর নিত্য সেবার মানান্ব করিয়া দেন। সলেমানপুরে অনেক মুসসমানও আস করিয়া বাকে উ্লাদিগের ধর্মকার্য্যা নির্কাহের জক্ত প্রীরামচক্র উক্ত সলেমানপুরে একটা মিদি নির্মাণ করাইয়া দেন। এই মিদিটি দেখিতে বড় স্থলর। ইহাতে মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া সেই জনাদি অনন্তদেবের ভজনা করিয়া থাকে।

শ্রীরামচন্দ্রের আর একটা কার্যান্ত অতীব প্রশংসনীর ও ভেদজ্ঞান রিরহিত নিংযার্থতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বহুকাল হইতে এখানে ৬ জগরাথ দেবের একথানি রথ ছিল। রথবাত্রাকালে, সেই রথোপলক্ষে বিলক্ষণ সমারোহত্ত মেলা হইরা থাকে। মেহেরপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশর এই রথের অধিকারী ছিলেন। কালক্রমে এই রথধানি এককালে ভগ্ন হইয়া থাতে সেই রথ খানির জীর্ব সংখারের কোনও সন্তাবনা থাকে না। রথধানির এইরূপ ছরবন্থা দেখিয়া, উদার শ্রীরামচক্রের কোনও সন্তাবনা থাকে না। রথধানির এইরূপ ছরবন্থা দেখিয়া, উদার শ্রীরামচক্রের কোনও সন্তাবনা থাকে না। রথধানির এইরূপ ছরবন্থা দেখিয়া, উদার শ্রীরামচক্রের কোনও ক্রমণ স্থাবন। রথের সমরে এখানো শ্রক বৃহৎ মেলা ইইয়া থাকে; ভাহাতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫।৭ হালার লোক সমাগত হয়।

তিনি বর্ষে বর্ষে ত্র্ণোৎসবাদিতে ধ্রেপ ব্রান্ধণ ভোলনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে দকলেরই শ্বন্ধ আহ্লাদে নাচিয়া উঠে এবং প্রীরাম্চক্রকে শতম্থে আশীর্ষাদ করিতে ইচ্ছা জন্মে। আজি কালি মাননীরা বিনোদিনী দানী দানালয় স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রীরাম্চক্র ইতিপূর্বেই এইকালে ভিন সহস্র টাকা দান করিয়া দুঃস্থ প্রতিবেশীমগুলীর অলাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া দিতে শ্বুতসংকল হইরাছিলেন। কিন্তু তাছাতে কোন চিরস্থায়ী কলের আশা নাই দেখিয়া তিনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইরা, মাসিক দশ টাকা করিয়া দান করিতেন। একবে, উক্ত টাকা কোন এক সম্লান্ত ব্যব্দায়ীর আড়তে জনা হইতেছে; কিন্তু আশা করি, অচিরেই উহার কার্যারম্ভ হইবে।

বিদেশের-শ্বলাভির বা প্রজনের উরভি সাধনে সকলেই ব্রপরিকর হন।
কিন্ধ বিদেশে গিরা, অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও, বাহাদিগের সাধু হুদর পরোপকার ব্রভে ব্রভী ও বর্ষান হয়, ভাহাদিগের অন্তঃকরণই বগার্থ সাধু—বথার্থ
মহান্ ও বর্ষা পরহিভিচিকীর্ । তুর্ভাগ্যের পাদনিপিট কুশ্বীপের ভর্ম
সৌধস্পে আজিও যে এমন ছই একটী মহাপ্রাণের অন্তিত্ব দেখিতে পাওয়া
বার, ইহাই কুশ্বীপের অসারস্থল শপ্তমক্ত্মির অনীব গৌরবের বিষয়।
বাহা হউক, আমরা সেই অনাগনাও ঈশ্বের নিকট কায়মন্নাবাক্যে প্রার্থনা
করি, প্রপৌত্রদি লইয়া, এই সকল, মহাপুক্ষ দীর্ঘজীবী হইয়া, কুশ্বীপের
মিলন ম্পচক্র উজ্জল করেন।

তি গিছা। — কোটচা দপুরের ন্থান্থ চৌগাছাও কপোতাক্ষনদের উপর আন্ধানিত। এথানে পাকাও দলুয়া উভয় বিধ চিনিই প্রস্তুত হয়। আমরা এ স্থানের রপ্তানি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, কোটচা দপুরের রীতি নীতি হইতে ইহার রীতি নীতি অন্তর্রুপ নহে। প্রেরুর বিভিন্ন কিন্তু প্রেরুর ক্ষান্ত কালিত পারি না, কিন্তু বোধ হয়, কোটচা দপুরের রীতি নীতি হইতে ইহার রীতি নীতি অন্তর্রুপ নহে। প্রেরুর প্রেরুর প্রেরুর কিম্বদংশ জলপথে প্রেরিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ রুষ্ণগঞ্জ স্থোন দিয়া কলিকাতান্ন আদিয়া থাকে। কলিকাতার আড্রোন ওয়ালী কোম্পাদি সর্বপ্রথমে এই স্থানে একটা চিনির কল স্থাপন করেন। এই কলে প্রত্যহ হাজার মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এখানে এরপ

শর্জুর বৃদ্দের অতি বিস্তৃত আবাদ করিয়াছিলেন; সেই জন্তঃ, আদ্ধ কালি টোগাছাকে যেন থর্জুরবনবৃষ্টিত বলিয়া সহসা প্রতীতি জন্মে। শুনিতে পাওয়া যায়, যে যথন প্রথমে এই গ্রামে কল সংস্থাপিত হয়, তথন প্রত্যের ভাঁড়া এখানে এক আনায় বিক্রীত হইয়াহিল। কিন্তু ইহাদ্ম পঁচিশ ত্রিশ বংসক পরেই সেইরপ ভাঁড় ছয় সাত আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। তুৎকালে এখান কার বাজারের ভূষামা, সমক্ত বাজার হইতে ১১৮ টাকা ন্রাজক্ষ আলায় করি-তেন (সম্ভবতঃ প্রতি বিদার ৫১ পাঁচ টাকা খাজনা পাইতেন); কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতি বিদার থাজনা চলিশ টাকা হইয়াছে।

বিনারগাছা। —এই হান চৌগাছার আরও ক্ষিণে অবস্থিত। এথানে চিনি প্রস্তত অপেক্ষা গুড় বিক্রমই অধিক হইয়া থাকে। এই হানে তিন বাং চারিটী মাক্র চিনির কারখানা আছে। ব্যবসায়ীরাই এই হানের অধিকাংশঃ গুড় ক্রম করে এবং সেই সমস্ত গুড় শান্তিপুরে কইয়া গিয়া চিনি প্রস্তুত করে। যশোহরের এই অংশ রাজ্পপের উশর অবৃত্তিত ধলিয়া, শান্তিপুরের প্রেক্ত ইহা সমধিক স্থগম বলিয়া বোধ হয়।

যাদবপুর ।—এই প্রাম ঝিঁকারগাছার কিছু পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই স্থানে চিনি প্রস্তুত না হইয়া, ঝিঁকারগাছার ন্যায় শুদ্ধ গুড় উৎপর হইয়া থাকে এবং দেই সকল গুড় সাধারণতঃ শান্তিপুরে প্রেরিভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই স্থান গুড়ের এঁকটা বিশাল হাটমাত্র। প্রতি সপ্তাহের। সোমবারে ও শুক্রবারে এথানে হাট বিদ্যা থাকে এবং এই প্রদেশের যারদীর চাদী উক্ত হইবারে এথানে গুড় বিক্রয় করিবার জন্তা, নিজ নিজ প্রমোৎপর্ক গুড় লইয়া আইনে। ব্যাপারীরা আদিয়া মেই গুড় ক্রয় করে এবং শান্তি-পুরে লইয়া যায়।

কেশবপুর।—চাদীর বাটাতে প্রস্তুত দলুয়া চিনি ক্রয় ও পারা চিনি প্রস্তুত বরাই এই স্থানের প্রধান কার্যা। এই স্থানে যে দলুয়া প্রস্তুত হয়, তাহার প্রায় সমস্তই পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়া থাকে; ভদ্ধা কিয়দংশমাত্র কলিকান্তায় রপ্রানি হয় । কিন্তু সমস্ত পাকা চিনিই কলিকাতার বাজারে প্রেরিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ সলে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রেত্রণণ কলিকাতা গদী-কর্মক নিয়োজিত প্রতিনিধি বা গোমস্তা। এই প্রোমস্তারণ কেশবপ্রের বে

রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিতি করে, তাহাকে কলিকাতাপটী' বলিয়া থাকে। কতি-পুর বর্য পূর্বের, কুশদীপের অন্তর্গত খাঁটুরা ও গোবরডাঞ্চার তামুলীগণই প্রধানত: এই চিনির কর্ম্বে ব্যাপ্ত হইয়া কেশবপুরে গিয়া অবস্থিতি করিতেন এবং এই ব্যবসায় উপলক্ষে বিপুল বিভবশালী হইয়া কুশদীপের মুখোজ্জল করিতেন।

ইডিপূর্ব্বে যে গরপ্রেটে চিনির কথা শুনাগিয়াছে, তাহা কেশবপুর হইতেই প্রেরিড হইত। পাঁচ রক্ষ চিনি মিশ্রিত করিয়া এথানে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হইত এবং সেই চিনি বোম্বাই ও মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর নাথোদা ও শেটীগণ মরিশশ প্রভৃতি দূরতর স্থানে প্রেরণ করিত; এই চিনিকেই গরপেটে চিনি বলিত। এই চিনির ব্যবদায়ে লাভ অত্যন্ত অধিক ছিল। কিছ একণে বিট ও মরিশশ চিনি আমদানি হইয়া এই গরপেটের কার্য্য এক-কালে বন্ধ হইয়াছে। আমাদিগের কুশদীপের ভাদুশীগণ এই ব্যবদারে যেমন বিচক্ষণ ও পরিপক ছিলেন, তেমন আর কোন জাতিকেই দেখিতে পাওরা বার না। তৎকালে কেশবপুর ত্রিমোহিনীতে এককালে নোটের ব্যবহার ছিল না। সমস্ত কার্যাই নগদ টাকায় নির্বাহিত হইড। সেইজন্ত ক্লিকাতার প্রধান আড়ত হইতে নগদ টাকা আরিন্ধা দারায় ধাটুরা বা গোবরডাকায় ধনীর নিজ ভবনে প্রেরিত হইত। তথা হুইতে কেশবপুর ও অিমোহিনীতে পুনরায় আরিন্দা কর্তৃক সেই সমস্ত টাকা প্রেরিত হইত। এইরপে প্রতি সপ্তাহেই ৫।৭ টা আরিন্দা হইতে প্রায় ২০।৩০ জন পর্যাস্ত ু প্রাহিনা কেশবপুরেও ত্রিমোহিনীতে গমন করিত। যে সমস্ত মুটে টাকার তোড়া মাথায় করিয়া লইয়া ষাইত, তাহাদিগকেই আরিনা কহে। তৎকাশে এই আরিন্দা বা মুটিয়াগণও এই ব্যবসায়ের জন্ম বিপুল পারিশ্রমিক প্রাপ্ত **হইত ও অপেকাত্বত অনেক সুথ স**চ্ছন্দে সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পাইত। ফলতঃ বৈদেশিক চিনির আমদানি হইয়া বেমন এই ব্যবদায় এককালে নত্ত হইয়াছে, তেমনই অনেকেরই অন্নের সংস্থান চিরদিনের জন্ত উঠিয়া গিয়াছে।

নদী পথেই কেশবপুরের রপ্তানি কার্য্য সম্পন্ন হইত; অথবা ধাবতীয় পণ্য গোষানযোগে ত্রিমোহিনীতে আনীত হইত, এবং তথা হইতে পুনরায় নদী

शहर्थ होस्य क्रिक्टरक्षण क्रमंत्रिक ।

কেশবপুরে একটা স্বাহৎ কুমারের কারখানা আছে। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্ত, যে সমস্ত সৃথার পাত্রের আবশুক হয়, এই স্থান হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। চিনি-প্রধান অঞ্চলের যাবতীয় স্থান অপেক্ষা কেশবপুরে একটা বিশেষ স্থবিধা দেখিতে পাওরা যায়। এই স্থান স্থান্যরে অতি নিকটবর্তী। উলা নদী এই স্থান হইতে অভি সরলভাবে গিয়া, বন প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদী ঘারা বন্তু-ইন্ধনরাশি, চিনি প্রস্তুত হইবার জন্ত, প্রথানে আনীত হয়। এইরূপ নানাবিধ কারণেই এই স্থানে চিনি প্রস্তুত হইবার বিশক্ষণ স্থবিধা থাকে এবং এই স্থান কোটচানপুরের নিয়েই স্থান লাভ করিয়াছে।

কেশবপুর, ত্রিমোহিনী, কুশডাঙ্গা ও বরণ ডালি এই কর্টী স্থান হইতেই প্রধানতঃ গরপেটে চিনির আমদানি হইত এবং এই সকল স্থানেই কুশবীপের নিয়লিধিত খ্যাতনামা ব্যবসারীগণের কারধানা ছিল। এই সকল স্থানক ভিক ব্যবসারীগণ সচরাচর 'নোকাম' বলিতেন। প্রধান প্রধান ব্যবসারীগণের নাম। যথা;—

|            | _                   | •          |                     |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1.6        | খাটুরা              | নিবাগী     | কালীকুমার দত্ত।     |
| ₹ F        | AD                  | 29         | রামজীবন আশ।         |
| 01         | 30                  | 29         | देवमानाथ मञ्जा      |
| 8 1        | <b>●</b> **         | 29         | গোলকচন্দ্র দত্ত।    |
| ¢ }        | w                   | •          | কেদারনাথ পাল।       |
| <b>6</b> 1 | 19                  | 29         | রামভারণ রক্ষিত।     |
| 1 8        | 10                  | <b>?</b> * | পুরুষোত্তম আশ।      |
| ЬI         | <b>37</b>           | 20         | কালীবর পাল।         |
| 91         | হয়দাদপুর           | 29         | রামচক্র কোঁচ।       |
| 5-1        | 27                  | 79         | গোপালচক্র রক্ষিত।   |
| 1 66       | <b>্বো</b> বরডাঙ্গা | 29         | হারাণচন্দ্র কুন্তু। |
| . ~ ~      |                     |            |                     |

ত্রিমোহিনী।—ত্রিমোহিনী, কেশবপুরের এক প্রকার সদর আড়া বলিয়া বিখ্যাত। কারণ, এখানে যে মকল মহাজনের গোমস্তা আছে, কেশবপুরেও তাঁহাদিগেরই গোমস্তা দেখিতে পাওরা যায়। এখানে মহাজনগণ চিনি ক্রয় করেন এই মাত্র; নতুবা, এখানে চিনি প্রস্তুত্র হয় না। চামীরা যে কলমা

চিনি প্রস্তুত করে, এবং উহার চতু:পার্মন্থ কারখানা সকলে বাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ঝিকারগাছাতে ও তৎসন্নিহিত স্থানেও বে চিনি প্রস্তুত হয়, সেপ্রমন্ত চিনিই এখানে কেনা হইয়া থাকে এবং সেই সমন্ত চিনিই নদী পথে কলিকাতা ও অক্যান্ত স্থানি হয়।

় শ্রীলা।—এই স্থান আরও দকিণাংশে অবস্থিত; ইহাও চিনির অপর একটী প্রধান হাট একং কেশবপুরের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট।

মনিরামপুর।—এই হানে ছই তিনটা চিনির কুঠি আছে; কিন্ত শ্বানীয়া অভাব পরিপূরণ ব্যতীত এধানকার চিনিতে অপর কোনও কার্যা সাধিত হয় না।

ধাজুরা।—এথানকার জিনির ব্যবসা ও অতীব স্থবিস্তুত। থর্জুর শব্দ হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। আমরা এই স্থানের বিশেষ বিবরণ অবপত নহি। তবে, আমাদিগের বিশাদ, এই স্থানের উৎপন্ন পণ্যজ্ঞাত নগছিটি ও বাধরগঞ্জে প্রেরিত হয়।

কালিগন্ধ।—থাজুরা যে নদীর উপর অবস্থিত, কালিগন্ধ ও সেই নদীর উপরে, আরও কিছু দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহ কোটটাদপুর হইতে, আট মাইল দ্রবর্তী। যে চিনি কোটটাদপুর হইতে নলছিটতে রপ্তানি হইয়া থাকে, দে সমস্ত চিনি এই স্থানেই নৌকা বোঝাই হইয়া থাকে। নিজ্কালিগন্ধে অধিক চিনি প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ইহার চতুদ্দিকত্ব কোন কোন গ্রামে ঘই চারিটা কার্থানা দেখিতে পাওয়া যায়। সিজিয়া, করাশপুর প্রভৃতি, তান সকলই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই স্থানে যত চিনি প্রস্তুত হয়, সেঃ সমস্তই নলছিটি ও ঝালকাটিতে রপ্তানি হয়।

কালেক্টর সাহেব লিখিরাছেন যে, নিজ চিনিপ্রধান অঞ্চলে যে সকলঃ
বিখ্যাত ছাট আছে, আমি একে একে সেই সমস্তেরই বিশদ বিধিরণ প্রদান
করিয়াছি। শুদ্ধ মাত্র, যশোহরের নিকটবর্ত্তী রাসন্তিয়া, কুপদিয়া; বাজহাট
প্রভৃতি স্থানেরই কোনও উল্লেখ করিতে পারি নাই। এই সকল স্থান ও
নারিকেলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম পরীকা করিবার কোনও স্থ্যোগ প্রাপ্ত হট

চিনিপ্রধান অঞ্চলের বৃহির্ভাগন্থ যে সকল স্থানে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমরা এ পর্যন্ত সেই সকল-স্থানের বিল্মাত্র বিবরণত প্রদান করি নাই। প্রথমত: যে পথ বিনাইনহ ও মাগুরার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ এক বিস্তার্থ প্রস্তুর প্রস্বিনী ভূমির অস্তর্জার্ত্তী। এই অঞ্চলের কোনও স্থানে কোন নিয়মিত চিনির কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাও আছি, ভাহাও ক্ষুত্র ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। এই পথের উপর্ব অবস্তিত এবং মাগুরা হইতে চারি মাইল দ্রবর্ত্তী ইছাকাদা নামক একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামের হাটে অনেক গুড় শিক্রয় হর। চাসীরা প্রত্যেক মঞ্চল ও শুক্রবারের হাটে এখানে অনেক গুড় আনমন করে এবং এখানকার কারখানার অধিকারিগণকে সেই সকল বিক্রয় করিয়া বায়। এখানকার উৎপন্ন কিয়দংশ গুড়, মাগুরা হইতে ছয় মাইল দ্রবর্ত্তী বিনোদপুর নামক স্থানে রপ্তানি হইয়া পাকে। তিনি করিয়া আছে; নেই সকল কারখানাতে এই সমন্ত গুড় চিনি হইয়া থাকে। বিনোদপুরের চিনিও নলছিটে রপ্তানি হয়। ইছায় আরও পুর্স্বর্ত্তী মহম্মদপুর নামক গ্রামেও অর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত্ত হয়। এই চিনিও নলছিটে প্রেরিত হয়।

নড়াইল।—নড়াইল বিভাগ প্রধানতঃ অতি নিম্নভূমির উপর অবস্থিত।
থর্জ্ব আবাদের ক্রন্ত বেরূপ উচ্চ ভূমির প্রদ্যোজন, এতদক্ষলে তাহা নাই
বিশিষ্টেও অত্যক্তি হয় না। এই স্থানের সন্নিহিত লোহাগড়া নামক স্থানে
কতকগুলি চিনির কারথানা আছে বটে, লোহাগড়াতে কতকগুলি থর্জ্বর বৃদ্ধ জাম্মা থাকে, কিন্ত ভূমি নিতান্ত নিম্ন বলিয়া, সেই সকলে আদৌ রস নিঃসালি বিত হব না। আবার, লোহাগড়ার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতেও গুড় উৎপন্ন হয়। যে সকল স্থানে সাধারণতঃ উত্তমন্ত্রণে থর্জুরের চাদ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে ধান্ত জ্বোনা। স্প্রত্রাং বখন লোহাগড়া অপেকারত নিম্ন ভূমি, তথন নিশ্চমুক্ট ইহাতে কিছু পরিমাণে ধান্ত জ্মিয়া থাকে। সেই ধান্ত রাশি নৌকাবোন্ধে থাজুরা ও অন্তান্ত স্থানে আসিয়া থাকে। 'আবার, সেই সকল নৌকী লোহাগড়ায় ফিরিয়া যাইবার সময় গুড় বোঝাই লইয়া যায়। এইরূপে, লোহাগড়াতে যে অন্ন পরিলাণে গুড়ের অভাব হয়, তাহা এইরূপে কাংশই পাকা এবং উহা প্রধানতঃ কলিকাতাতেই রপ্তানি হইয়াপাকে। কিন্তু উহার কিয়দংশ বাধরগঞ্জেও গিয়া থাকে।

চিনিপণ্যজীবি ব্যবসায়ী।—যে সকল ব্যক্তি প্রধানতঃ চিনির রপ্তানি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, ভাহাদিগের সম্বন্ধে ছুই একটী বলা একান্ত আব-শ্রুক। কার্থানার অধিকাংশ অধিকারী, রপ্তানি দিবার জন্তই, চিনি ক্রম করিয়া থাকে। চিনি রপ্তানি দিবার জন্ত, বৃহৎ বৃহৎ কার্থানার অধিকারি-গণ যে গুড় বা চিনি ক্রন্ন করে, তাহা ভাহারা স্থানীর মহাজনগণের নিকট অধিক লাভ পাইলেও, বিক্রন্ন করেনা। উহারা স্থানীর চিনি ক্রন্ন করিয়া, স্বীম্ব কার্থানাম্ব প্রস্তুত চিনির সহিত এক যোগে রপ্তানি দিয়া থাকে। এই রূপ, চিনি ক্রম করিয়া রপ্তানি দেওয়াও, একটা পৃথক্ ব্যবসারূপে পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ কেশবপুর ত্রিমোহিনীতে আমাদিগের কুশদীপবাদী এমন অনেক তামুলী ব্যবসায়ী আছেন যে, তাঁহারা স্থানীয় চিনিই ক্রয় করেন এবং সেই চিনি কলিকাভার প্রেরণ করিয়া নিজেই লাভালাভ গ্রহণ করেন। কিস্ত এরপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিভাস্ত অল্ল। চিনি ক্রমকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে জুনেকেই কলিকাতা গদী কর্ত্তক নিয়োজিত গোমস্তা। দেশীয় বাণিজ্যের প্রথাসুসারে দেখিতে পাও্য়া যায় যে, কোন গদী অথবা কোন গদীর অংশী-, দারগণ ক্রন্ত অপর গদীর নানা স্থানের শাখা গদী বা দেংকান থাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন গোমন্তা দারা প্রত্যেক স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং স্কল স্থানের পণ্যই কলিকাতার বুহৎ গদীতে প্রেরিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক "বৃহৎ মহাঙ্গনেরই ৪।৫টি মোকাম ও কলিকাতার একটী বৃহৎগদী দেখিতে পাওয়া যায়। এফলে, গোমস্তাগণের সম্বন্ধেও হুই একটা কথা বলা আবশুক। পূর্বে যাহারা গোমস্তা পদে অভিষিক্ত হইয়া, মোকামে গমন করিতেন, তাঁহা-দিগের বার্যিক বেতন ভিন চারি শত টাকার অধিক ছিল দা; কিন্তু তাঁহারা এই বেতন ব্যতীত, গদী হইতে পাচক ব্রাহ্মণ, ভূত্য ও আহারাদি পর্য্যস্ত সমস্তই প্রাপ্ত হইতেন এবং মোকামে গিয়া মহাড়ম্বরে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের অবস্থানের রীতি নীতি দেখিলেই, যেন তাঁহাদিগকে নবাঁব সিরাজ্ঞউ-দৌলার দৌহিত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। এই গোমস্তাগণকে সাধারণে

ভূত্য শশব্যস্তে তামাকু দাজিয়া দিয়া, সত্তরে পায়ধানায় জল দিয়া আদিত ;— কর্ত্তা সেই তামাক-কলিকা (ক্লয়ত, ইহার পরেও আরও হুই তিন কলিকা) উত্তম রূপে ভশ্মসাৎ কয়িতেন,—পরে পাল্পানায় যাইতেন; এদিকে ভূতা মুধ প্রকালনের দ্রব্যসন্তার সংগ্রহ করিয়া, অপর, এক ভূজারে জল লইয়া পায়-শানার পার্ঘে দণ্ডারমান থাকিত;—কর্তা পার্থানা হইতে বহির্গত হইলেই, ভূত্য কর্তার হন্তে খানিক মৃত্তিকা প্রদান করিত, এবং নিজে কর্তার হন্তে জল ঢালিয়া দিত। এইরপে, কর্তার শোচ ও মুথ প্রকালনাদি কার্যা শেষ হইলে, কর্ত্তা কিয়ৎকাল বাজারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, পরে, স্নানাহারের সময় হইত। তথ্ন কর্তা, একটা মন্দোদরী ও এক তাকিয়া লুইয়া স্বাব্যুদ্ধ সেই মন্দোদরীর উপর পতিত হইতেন; এদিকে, ভূত্যু সুরাসিত তৈল স্থানিরা কর্তার সর্বাজে মর্দন করিত। পরে, ভত্য কর্তাকে সান করাইনা বিজ ব্রাহ্মণ ঠাকুর, শাক হুপ প্রভৃতি ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া কর্তার আহায়ের যোগাড় করিয়া দিত। আহারান্তে কর্তা, পুনরায় তামাক সেবন ও তাতুল চর্বণ করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। গাত্রোখান করিয়া কর্তা পুনরায় হস্ত পদাদি প্রকালন করিতেন এবং পুনরায় বাজারের কর্ম্বে মনোনিবেশ করিতেন। গোমস্তা মাত্রেই এইরূপ আড়ন্বরে ছয় মাদ মোক্রিম ও ছয় মান ক্লেশ্রে অবস্থিতি করিতেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা ণোমতা পদে অভিধিক্ত হুইয়া মোকামে বাইতেন, তাঁহারা ব্রের্প লম্বেদির ও স্বস্কার হইয়া প্রত্যাগত হইতেন, বাটীতে অবস্থানকালে সেরুপ্র হইতেন নাঃ

মোকামে গোমস্তাগণের এইরপ মহাজ্যরে অবস্থান, দেশীর বাণিজ্য-নীতির অন্তত্তম কৃট-রহস্থ। কিন্তু বলিয়া রাথা আবশুক, এই গোমস্তাগণই ধনীর ভাগ্যনেমীর প্রথম পরিচালক। ইহাদিগের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রভাবেই ধনীর কারবার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিত। ইহাদিগের কেইই এল এ, বিএ, এম এ, বা ইডেন্টেসিপ্ পাশ করিয়া রা বিলাক ইইতে প্রত্যাগত ইইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার আদ্য প্রাদ্ধ করিয়া, গোমস্তা পদে অভিবিক্ত হইতেন না; এমন কি অনেকে নিরক্ষর ছিলেন ব্লিলেও অত্যক্তি

পণ করিয়াও ধনীর সার্ধ বাঁচাইতেন। তাহাতেই ধনীর যথেষ্ট লাভ হইত।
এবং কারবারও অতি অন্ন দিনের মধ্যে সমৃদ্ধি পূর্ণ হইত। কুশরীপের এই
তাত্দাগণ অন্ত কিছু জাত্মন বা নাই জাত্মন, "কেনার মুখেই ব্যবসা"
এই নীতি টুকুর যাথার্থ্য অতি সুন্দররূপে হৃদরত্মম করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং
আমরণ এই নীতির বিক্লমে কলাপি কার্য্য করেন নাই। স্কুতরাং ইহাদিগের
দক্ষতার বে ব্যবসার উন্নতি হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে ? এতত্তির
ইহারা কলিকাতার বাজার দর প্রতি মৃহর্তেই নখদপণে রাখিয়া দিতেন;
সেই দরের সহিত স্থানীর বাজার দর ত্লনা করিয়া, বদি ধনীর স্বার্থ দেখিতে
পাইতেন, তাহা হইলে ধনীর বিনা অসুমতিতেও মাল খরিদ করিতেন ও
কলিকাতার নেই মাল রপ্তানি করিতেন। ইহাদের দক্ষতা প্রভাবে তাহাতে
অধিকাংশ স্থলেই ধনী বিপুল লাভ পাইতেন। স্কুতরাং এই ব্যবসারে ইহারাই
ধনীর দক্ষিণ ও বাম হন্ত স্বরূপ ছিলেন। এবং ইহাদের যত্ন, পরিশ্রম ও
ধেরাগ্যভার উপরে ব্যবসারের বারদীর লাভালাভ নির্ভর করিত।

চিটাগুড়।—চিনি প্রস্তুত্ত হইলে, বে নাৎ বা চিটা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কোন্ কার্য্যে প্রয়োজন হয়, জামরা এ পর্যান্ত তাহার কোনও উল্লেখ করি দাই। ইহার কিয়দংশ তামাকের সহিত মিপ্রিত করিয়া, স্থানীয় লোকের ধ্মপানের জন্ত ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ কলিকাতা, নলছিট ও দিরাজগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে। তৎপরে থে ইহার পরিগাম কি হয়, আমরা তাহা বলিতে পারি না। ইহা ছারা রম হয়া প্রস্তুত্ত করিবায় জন্ত, তাহির-শ্রুরে হই একবার চেষ্টা করা হইয়ছিল; এজন্ত তথায় একটা চিনির কুঠা ও রম হয়ার তাঁটিতে পরিণত হইয়ছিল। মেই সময়ে যে চেষ্টা করা হইয়ছিল, তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় নাই। কিন্তু একণে উহা যে কিরপে এই কার্যের উপযোগী হইয়ছে, আমরা তাহা বিশেষরূপে অবগত নহি। ফলতঃ দেশীয় হয়া প্রস্তুত্তকালে ইহা যে ভাঁটিতে নিত্য প্রয়োলন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত্তকালেও এই চিটা ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ছারা অট্টালিকার দৃচ্তাও বিশেষরূপে সাধিত হইয়া থাকে।

চিনির ব্যবসায়ে ফলাফল।—যশোহরের কলেক্টর সাঙ্বে লিখিয়াছেন যে,

দেধাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, এই ব্যবসা দারা কিরূপ ধনাগমের সন্তাবনা।

থর্জুর বৃক্ষের আবাদে অতি অল মাত্র পরিশ্রমের প্রয়োজন ;—উহাতে বে আর হইরা থাকে, তাহাও আশাহরপ;—আবার ইহাতে যে পরিশ্রম ও শিক্ষ নৈপুণ্য প্রয়োজন, তাহাও বহু সংখ্যক ক্ষিজীবীর অনায়াস সাধ্য। <sup>6</sup> মাটামোটি গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এক যশোহর ধললাতেই প্রায় চারি লক্ষ মণ চিনি প্রস্ত হয়; উহার মূল্য অন্যুন ২৫ বা ৩০ লক্ষ টাকা। আমারও জব বিখাস, এই গণনা ক্লাপি ভাস্তি-মূলক নছে। সাইকিকেট ট্যাক্স বৎসূরে, কারখানার অধিকারিগণের ৩,২৪,০০০ টাকা আরের উপর ট্যাক্স নির্দারিত হইরাছিল। ইহার যথ্যে আবার বাহাদিপের উপর কলিকাভার ট্যাকুস, ধার্য্য হইয়াছিল এবং বে স্কল্কারধানায় অধিকারীর পাঁচ শত টাকা আৰু ক্রি না, তাহারা এই ট্যাক্সের দার হইতে নিশ্বতি লাভ করিয়াছিল। সমস্থ ব্যবসায়ে যাবদীয় ক্ষবিজীবী ও ব্যবসায়ী যে লাভ প্ৰাপ্ত হয়। থাকেন, আমার বিখাস যে, তাহা কোন সপেই ছয় লক্ষ টাকার ন্যুন নহে। চিনির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ক্লষক, গৃহস্ট, এমন কি '.মুটিয়া পর্যান্ত যে স্বচ্ছন্দা ও শান্তি উপভোগ করে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, চিনি প্রধান অঞ্চলের সংস্থান ও দাচ্ছলা অনায়াদেই উপলব্ধি হইতে পারে।" এই কথা গুলি লিপি-বদ্ধ করিয়াই, ষশোহরের কলেক্টার ওয়েগুল্যাও সাহেব তদীয় প্রস্তাবের উপ-সংহার করিয়াছেন।

ইক্ চিনি।—ইক্ হইতে রস নিজোবণ করিয়া লইয়াও চিনি প্রস্তুত হয়।
কিন্তু অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই কার্য্য বিস্তৃতভাবে সাধন করা নিতান্ত
হুমর এবং ইহাতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, ভাহাতেও বিশেষ সন্তোষপ্রদ লাভ
হুইবার সন্তাবনা নাই।

বস্ত্র বর্ষন, নীল্ল প্রস্তুতকরণ ও চিনি প্রস্তুতকরণ ব্যতীত, কুশদীপে আরও বহুবিধ শিল্প ও ধাণিজ্য কার্য্য দেখিতে পাওয়া ধায়। তদ্ধ স্থানীয় লোকের ব্যবহার ভিন্ন, ভদ্ধারা অন্ত কোনও উপকার সাধিত হয় না। সেই অন্ত আমরা সেই সকল কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান না করিয়া শুদ্ধ উহাদিগের

কুস্তকার বা কুমার বৃত্তি—দেশীর লোকের নিতা ব্যবহারের জন্ত মৃথার পাত্র দকলের বিশেষ প্রয়োজন হয়। গুড়ও চিটা রাখিবার জন্ত অনেক ভাঁড়, কলদী ও জালারও আবশুক হয়; এই সমস্তই কুন্তকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতন্তির যে সমস্ত পুতল, প্রতিমা ও মৃথার খেলানা দেখিতে পার্ডরা থার, সেই সকলও কুন্তকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কুশ্দীপের স্থানে হানে তৃই এক রের কুন্তকার বাস করে। তাহারাই উক্ত মৃথার পাত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। শিহুলীরাও ইহাদিসের নিকট হইতে ভাঁড় কিনিয়া লইয়া যায়। কুশ্দীপের মধ্যে ত্রিপুল নামুক স্থানেই এই বাবসায়ের অধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পট্রা-বৃত্তি।—পট্রারা মৃত্রর পাত্র ও নানা প্রকার গঠন বছবর্ণে চিত্রিত করিয়া থাকে। পূর্বের কৃষ্ণ নগরেই এই কার্য্য অতি উত্তমরূপে সাধিত হইত। কৃষ্ণ নগরের কুন্তকার ও পট্রাগণের নিকট শিক্ষা করিয়া, কুশ্বীপের পট্রারাও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কুশ্বীপ বা কৃষ্ণনগরে এই ব্যবসায়ের কোনও বিস্তৃত কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণনগরের কুন্তকার ও পটুয়াগণ কৃত চিত্রিত মৃত্রয় গঠন ও প্রত্তাদি লগুন ও পারিস সহরের মেলায় প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেই সেই কার্ব্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উহার নিস্মাতাগণ ফুর্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছিল।

কাঁনারি বৃত্তি।—কাঁনারিরা পিত্তল ও তাঁনার গঠন প্রস্তুত করে। কলিকাতা, মেহেরপুর ও নবদীপ, এই তিন স্থানে এই ব্যবসা অতি বিশ্বতভাবে অপ্রচলিত আছে। কুশ্বীপে যদিও কোন কোন কাঁসারি তৈজন দ্রব্য প্রস্তুত্ত করে সত্য, কিন্তু এখানে কাহারই এই কার্য্যের বিস্তীর্ণ কারখানা নাই। তবে এখানকার অনেকেই পিত্তলাদি তৈজন দ্রব্যের কেরী, দোকান ও বিনিমর সাধন করিয়া স্ব স্থ জীবিকা নির্মাহ করে; কাষেই শেষোক্ত কার্য্য বহুলরূপে সর্মাত্তই দেখিতে পাওয়া যায়।

উলিখিত -শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা কুশদীপে দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও কুশদীপবাসিগণ অতি বিস্তৃত-ভাবে সেই সকল ব্যবসায়ের অনুসরণ করে না; কিন্তু অনেকেই সেই সকল কার্যা অবলম্বন করিলা, সংসাব যাতা নির্বোচ করে। ভাজভা আম্বানিয়ে · (महे मक्न कार्यात नाम निर्द्धन कित्रनाम। यथा; (১) नीनगांकनकाती কারিকর; (২) লাক্ষাজীবী : (৩) স্থতি ; (৪) করাতী; (৫) শক্ট-নির্মাণকারী মিস্ত্রী; (৬) নৌকাগঠনকারী মিস্ত্রী;(৭) টিন, শিল্পী; (৮) জহুরী; (১) ঝুড়ি, চুবড়ী নির্মাণকারী শিল্পী; (১০) মালী বা মালাকস; (১১) শাঁকারী (১২) ঝালাকর; (১৩) ছত্রনির্দ্মাণকারী কারিকর; (১৪) চিনিপ্রস্তকারী কারিকর ; (১৫) ছুতার মিস্ত্রী ; (১৬°) চিত্রকর ও পটুরা; (১৭) পালকীপ্রস্তকারী মিন্ত্রী; (১৮) কলাইকান্ধী কারিকর; (১৯) ঘটিকা প্রস্তকারী কারিকর; (২০) মাচ্রপাটী নির্দ্রাণকারী কারিকর) (২১) চাবুক প্রস্তুতকারী কারিকর ; (২২) ছকাও ছকার নলিচা প্রস্তুতকারী কারিকর; (২৩) বেতের দ্রব্য প্রস্তেক্ষারী কারিকর; (২৪) শাল্ভ বনান্ত সংস্থারক ও পরিফারক; (২৫) দর্জি; (২৬); থনি প্রস্তুতকারী কারিকী; (২৭) কম্বল প্রস্তেকারী কারিকর; (২৮) মেদব্যবসারী; (২৯) মরামি; (৩০)কুপথনক;(৩১) ্সর্বার; (৩২) কর্মকার; (৩৩) পাথাপ্রস্তত-কারী কারিকর; (৩৪) থেলনা প্রস্তুতকারী কারিকর; (৩৫) গিণ্টিকারক; (৩৬) গালিচা প্রস্তুতকারী কারিকর; (৩৭) চর্ম্মকার; (৩৮) জালপ্রস্তুত্ত-কারী কারিকর; (৩৯) রেশম পরিদারক কারিকর; (৪০) ন্যায়র।

কুশদীপের জ্বাতিবিভাগ প্রবন্ধে আমরা এই শেষোক্ত জাতির বিবরণ প্রকাশ করি নাই। ফলতঃ ইহারা মুবলমান ধর্মাবলদী। স্বর্ণারের দোকানে প্রত্যাহ যে আবর্জনা জমিয়া থাকে, ইহারা স্বর্ণারের নিকট হইতে সেই আবর্জনারাশি ক্রয় করে এবং তাহা পরিষ্ণার ও বিশোধিত করিয়া স্বর্ণ, রৌপা বাহির করে। স্বর্ণ ও রৌপা ও ইহারা বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। ইতি-পূর্বে কুশদীপে এই জাতি জনেক ছিল। কিন্তু আজি কালি ইহানের সংখ্যা নিতান্ত অল্ল হইয়া আসিয়াছে। ইহানের অবস্থা জবন্য।

পণ্য জব্য । ক্রশনীপের পণ্য জব্যের মধ্যে, নীল, চিনি, লঙ্কা, হরিদ্রা, পাট, তিনী ও তামাক প্রধান। অল্ল পরিমাণে হউক, কি অধিক পরিমাণেই হউক, শ্যা, পিতলবামন, ও তুলার কাপড় এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল জ্ব্যু এত অধিক পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয় না যে, সেই

একটা দ্ব্যপ্ত উল্লেখযোগ্য। এখানকার পৈতা এরপ উৎকৃষ্ট ও স্ক্র বে ক্রতী বড় এলাচের খোদার মধ্যে ১২টা প্রমাণ জিল্ডী হইতে পারে, এমন একটা পৈতা রাখিতে পারা বায়। এখানে কাপড়, পাথরিয়া কর্মনা, শালকার্চ, লবণ, ছত্র, জ্তা, চাউল, গুবাক এবং নানাবিধ মদলা ও স্থানি দেয়া আমদানি হইয়া থাকে।

প্রধান বাণিজ্য হান।—কুশহীপের মধ্যে কোন স্থপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, গোবরডাঙ্গা অপেকাকৃত প্রধান ও বিখ্যাত এবং চাছড়িরা, বাছড়িয়া, গোপালনগর ও কলিকাভার সহিত ইহার বিশেষ সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে অনেক বাণিজ্য দ্রব্যও এখানে আদিয়া বিক্রীত হয়-। আজি কালি রেলপথের স্থবিধা হওয়াতে, ক্লিকাতাই ইহার আমদানি ও রপ্তানির কেন্দ্রভূমি হইরাছে। জবে, নানাবিধ ভূষিদ্রব্য, ও লক্ষা হরিদ্রা প্রভৃতি করেকটা পণ্য পূর্বোক্ত স্থান স্কল হইতে আসিয়া থাকে এবং যাবদীয় থর্জুর গুড় চাঁছড়িয়ার হাট হইতে ক্রীত হয়। ফলত: সমস্ত আমদানি ও রপ্তানি কার্য্য চিরপ্রবাহ্মান হাট বারাই নির্বাহিত ছ্ট্য়া থাকে। মেলা মহোৎসব সকলও সময়ে সময়ে এই ক্লপ ৰাণিজ্যকাৰ্য্যের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। এবং আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত মেলা মহোৎসবের কথা বর্লিয়া আসিয়াছি, সেই সকলে বেমন কিয়ৎ পরিমাণে ধর্মের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই ইহাতে বাণিজ্য কার্য্যের প্রকৃতিও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। নীল চিনি ব্যতীত আর আর যাবদীয় সামগ্রী দেশীয় সমগ্র ≕অভাব পরিপূরণ করিয়া উদ্বর্ড হয় না; স্তরাং সেই সকল দ্রব্য বিদেশে প্রের্থিতব্য পণ্যরূপেও পরিগণিত হয় না।

মূলধন ও হান।—বাণিজ্য, শিল্প, তেজারতীকার্য্য, ও ভূমি ক্রমের জন্ত প্রেচ্ন অর্থের প্রয়োজন হয়। এতদঞ্চলের সচরাচর হাদের হার নিমে শিধিত হইতেছে। সামান্ত মান বাগারে, যথন অধমর্ণ কোন বর্জ বা তৈজ সাদি বন্ধক রাথিয়া কুড়ি, টাকা পর্যান্ত ঋণ করে, তথন প্রতি টাকায় মাসিক এক আনার হিসাবে বা শতকরা ৬। হিসাবে স্ক্রেদ দিয়া থাকে। কিন্ত হার্ বা রোপ্যালকার রাথিয়া টাকা কর্জ্জ লইলে, চবিবশ টাকা পর্যান্ত সচরাচর একপ্রসা বা শত করা, ১৮/০ হিসাবে স্কন্ধ লাগিয়া থাকে। কিন্ত স্বর্ণ

বা রৌপ্যালয়্বার রাবিয়া, শৃতকরা হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিলে পঁচিশ টাকা হইতে এক শত টাকা পর্যান্ত শতকরা এক টাকার হিসাবে স্থান লাগিয়া থাকে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ ঋণ ব্যাপারে, অথবা যখন কোন মন্ত্রান্ত বাবসায়ী টাকা কর্জ্জ করেন, তথন শতকরা আট আনা হইতে এক টাকা পর্যান্ত স্থান দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে জমি বা পাকা বাটী রাধিয়া, ঋণ গ্রহণ করিবার সমযে শতকরা ১২ টাকা হইতে কুড়ি টাকী পর্যান্ত স্থান হুইয়া থাকে।

তেজারতী কার্যা। তেজারতী কার্য্যে ক্লবকেরা যখন উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তখন সচরাচর টাকায় ত্ই পয়সা অথবা শতকরা বার্ষিক ৩৭॥০ সাড়ে সাইত্রিশ টাকার হিসাবে স্থদ দিরা থাকে। কিন্ত ঈদৃশ ভ্ৰে মৃশধন কুড়ি টাকার অধিক হইলে, শতকরা বার্ষিক চক্ষিশ টাকার হিসাবে মুদ ধার্য্য হইয়া থাকে। ভেজারতী ব্যাপারে যথন ক্রমকেরা ফসলের ৰদ্যোবস্ত করিরা, ধান্তাদি, শস্ত ঋণ গ্রহণ - করে, তথন ভাহারা মুলধন বা মূল-শন্তের দেড় বা সুওয়া গুণ হিসাবে হৃদ দিয়া থাকে। এই হৃদকে বাড়ি বা বৃদ্ধি কহে এবং এইরূপ উত্তমর্গকে মহাজন, অধ্মর্গকে থাতক ও এই রূপ স্থাত্থ ব্যবসাকে তেজারতী কারবার কহে। কুশ্রীপের অনেক সম্রাস্ত ব্রাহ্মণ ও•সংশ্রে এইরুপ তেজারতী কার্বার করিয়া, বিপুল বিভব-শালী হইয়াছেন। অদ্ধশতাকীর কিছু পূর্বের, ইহাই সাধারণের আহা-রাচ্ছাদনের এক প্রকার উপায় ছিল। মহাজনেরা টাকা ও শস্ত উভয়ই কর্জ দিয়া থাকেন। নিজ গ্রামেই হউক অথবা পর গ্রামেই হউক, প্রধান প্রধান মহাজন দিপের এক একটী গোলাবাড়ী থাকে। তাঁহারা সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই, তেজারতী কর্ম সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদিগের কুশনীপের পূর্বতন তামুশীপ্রণের প্রধানতঃ ইহাই উপজীবিকা ছিল। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা হইতে বহুদূরবভী পল্লীগ্রাম সকলে তাঁহাদিগের পৃথক পৃথক গোলাবাড়ী ছিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেই এই তেজীরতী কারবার উপলক্ষে, কোঁন কোন স্থানে এক একটা ন্তন গ্রামণ্ড পত্তন করিয়া গ্রিয়া-ছেন। তাঁহাদের নামানুসারে সেই সেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কাহিনীর ক্রম ব্স্তারে পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

পীড়াদি।—কুশদীপের প্রবহমান সাধারণ পীড়া, নবজর, পালাজর, বসস্ত.
উদরাময়, রক্তামাশর, প্লীহা-যক্ত বিবর্জন ও বিস্তৃচিকা ইত্যাদি। সাস্থ্যের
উৎকর্য বিধানার্থ পতিত জললাদির কর্ত্তন, কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন, ও
বিল থাল প্রভৃতির সংস্করণ পূর্বক জল নিকাশের উপারাবধারণ প্রভৃতি
কোন প্রকার স্বাস্থ্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান, এতদঞ্চলে আপাততঃ সংঘটিত
হল্প নাই বলিয়া প্রতীতি জল্মে। এথানে বিস্তৃতিকা রোগ প্রায়ই দেখিতে
পাওয়া যায় এবং প্রবাদ আছে, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বের, এই রোগ মহামারীর
আকার ধারণ করিয়া, প্রথমে এতদঞ্চলে প্রায়ভূত হল্প। এই রোগ কুশদীপের সন্নিহিত যশোহর জেলার ১৮১৭ প্রীষ্টান্দে প্রথম দৃষ্টিগোচর হল্প এবং
উহা ১৮৪২ প্রীষ্টান্দে নদীয়া জেলার গমন করে।

পরে, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রকার সংক্রামক জররোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়। কিছু দিন পূর্বের, হগলী ও বর্জমান জেলা বে ভাষণ মহামারীতে প্রাভিত্ত ইয়। কিছু দিন পূর্বের, হগলী ও বর্জমান মহামারী বিলয়া বোধ হয়। এই ভাষণ মহামারী এক সময়ে এতদক্ষণে বে অন্মবিদারক মহাত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাতে আজিও ইহার নাম ভনিলে, সকলেরই প্রাণ চমকিয়া উঠে। এই ভাষণ ব্যাধি কোণা হইতে উত্ত হইয়াছিল, কিরূপেই বা সমগ্র মধাবঙ্গ এককালে আলোড়ন ও বিদলন করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্ত অনেকেরই কোতৃহল হয়। সেইজন্ত, আমরা এই ব্যাধির প্রসার নিয়ে পূর্ণাবয়বে প্রদান করিলাম। এই ব্যাধির শ্রথম আবির্ভাব—

১৮২৪ কি ২৫ খৃষ্টাব্দে, যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর্গ্রাম ; পরে দালগা নলডাঙ্গা ও চাসড়া ;—কিছু দিন পরে ভৈরব নদের কুলবর্তী কশবা প্রভৃতি।

১৮৩৫ কি ৩৬ খৃষ্টাকে গদঘাট গ্রাম; পরে, নিজ যশোহর,

১৮৩২ কি ৩৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার গদখালি প্রভৃতি হান ;

১৮৩৫ কিণতভ খৃষ্টাব্দে শুয়াতেলি, কাদ্বিলা, স্থপপুথুরিয়া ;

১৮৪० युष्टारक श्रूनत्राय गम्थानि ;

১৮৪৪ কি ৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগর ও তৎসন্নিহিত গোপালনগর বাহুরামপুর, দীবঁড়া, চৌবাড়িয়া, শিমুলিয়া ও গাঙ্গদারি:

## কুশদ্বীপকাহিনী।

১৮৫৬ কি ৫১—গোরপোতা, দেবগ্রাম, মাঝেরকালী ও মুড়াগাছা; ১৮৫৬ —উলা বা বীরনগর;

১৮৫৭—রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আহুলিয়া, কায়েওপাড়া, জগপুর ও চাকদহ;

১৮৫৯—কাচড়াপাড়া, তৎপরে হুগলীর দক্ষিণ পূর্বাংশ ও বারাশত জেলা;
১৮৫৭ হইতে ৬০। উলা হইতে বারাশত, বাদফুলা, থামার শিম্শিয়া
প্রভৃতি;

১৮৫৯--৬০-- ফুলে, বেলগড়িয়া ও মালিপোডা দিয়া শান্তিপুর;

১৮৬০—শান্তিপুরের উত্তর গোবিন্দপুর, দিগনগর ও তরিকটবর্ত্তী **অনেক** গ্রাম;

১৮৬৪—কুফানপর।

এই বিষম ব্যাধি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কুশন্বীপে উপনীত হুইয়া, ইহায় প্ৰান ভিন চতুর্থাংশ লোককে এককালে কাল কবলে নিকেপ করে। সেই অবধি কুশদীপের পূর্বাগোরব চির দিনের মত অন্তমিত হইয়াছে। নতুবা ইতিপূর্বে এখানকার জল বায়ু এরূপ উৎকৃষ্ট ও সাস্থ্যকর ছিল যে, লোকে দূরদেশে পীড়িত হইরা এথানে আসিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিবামীত আরোগ্য ও স্থা হু হইয়া যাইতেন। আজ কালিও ফান্তন হুইতে আধাঢ় পর্যান্ত কয়েক মাস এহান মেরূপ স্বাহ্যকর থাকে, অনেক স্থান সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আযাঢ় হইতে মাঘ পর্যান্ত ক্ষেক মান ইহা অতীব অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই সমধ্যে যদিও মারীভয় ভাদু ष्मिथिक रुप्त मा, उथाभि (भोनः भूनिक जात्र जिथितानित्रत्व अश्वितर्भ कर्जन्ती ज्ञ হয় এবং সাধারণ লোকবৃন্দ অন্থিসার ও কঞ্চালমাত্রাবশিষ্ট হইয়া, কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে থাকে। ফলতঃ এই ব্যাধির আক্রমণের পূর্কে, ধে কুশদ্বীপ বিভাক জ্যোভিতে ও বাণিজ্যের কমনীয় সৌন্দর্যো এক দিন দকলেরই শ্রদ্ধী ও ষড়ের সামগ্রী হইয়াছিল, সেই কুশদীপ আজি এককালে হীনাভ হইষা গিয়াছে। ইচ্ছাপুরের জমীদার বংশ পূর্ব হইতে হীনাবস্থ হইয়া আসিলেও, এককালে ধ্বংসের শেষাত্ব অভিনয় করেন নাই; কিন্ত

হইরা, নামমাত্রে পর্যাবসিত হইরা আসিরাছেন। এই সমরে ইহাদিগের দৌহিত্র বংশধরগণ সোবরভালাতে প্রতিষ্ঠিত হইরা, ভাগালক্ষার পূর্ণাশীর্বাদ কিরৎ পরিমাণে উপভোগ করিতেছিলেন বটে; কিন্তু যে বিমল পূর্ণ শশধর সেই সমরে ছর্জ্জর রাহুমুখে উপপ্লুত হইতে বসিয়াছিল, কিছুতেই তাহা আর নিম্নুডিলাভ করিতে পারিল না;—বোর ঘনঘটাছেন ক্প্রানিত কুশ্দীপ-গগন-পটে বে কাল মেঘের উদ্দর হইরাছিল, কিছুতেই তাহাও আর অপনারিত হইল না। স্ক্রোং বলিতে গেলে, সেই হুরস্ত প্রচণ্ডব্যাধিই কুশ্দীপের ভীবণ ক্ষম্কে সদৃশ হইরা, কুশ্দীপকে এককালে নই ও প্রীত্রন্ত করিরাছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিবানিগণের স্থাস্ক্রন্তা হরণ করিরা, ইহাকে মহাশাশানের চিরাদর্শ করিরা তুলিরাছে।

পশুবাধি।—এথানে গোমহিষাদি জন্তর "এঁদে" নামক এক প্রকার পীড়া হইরা থাকে। এই পীড়া হইলে, গরুর ক্রম্নে ভীষণ করে। কিন্তু ইহাজে কোন কথন সংক্রামক পীড়ার জাকারও ধারণ করে। কিন্তু ইহাজে কোন সাংঘাতিক জনিষ্ট হয় না। পাজীদলের পশ্চিমা নামক এক প্রকার মহামারী হয়। এভত্তির, বসস্তরোগেও জনেক পরু নষ্ট হইরা থাকে। এই রোশ্ব জন্তান্ত ভ্রানক এবং ইহাজে গোরালের সমস্ত গরুই এক কালে নষ্ট হইর্মী ঘায়। বন্যার পরে জল সরিয়া গেলে, নিম্ভূমিতে এক প্রকার বিষাক্ত নবভূগ জন্মিয়া থাকে। সেই ঘাস গরুর পক্ষে জত্যন্ত ভ্রানক। উহা ভক্ষণ করিলে, গরুর গলদেশ ক্ষীত হয় এবং গরু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিশ্যম মরিয়া যায়। বন্যার পরে গাভীদলে যে মহামারী হয়, ইহাই তাহার মৃশ কারণ। মেষের উদরাময় রোগ সচরাচর সংঘটিত হয়। এই রোগ উহাদিগের পক্ষে অভ্যন্ত সাংঘাতিক ও অনিষ্টকর।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ।—ইতিপূর্বের, কুশদীপে এলোপ্যাথিক বাং হোমিও-প্যাথিক মতের চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে নিদান, চরক, শুক্রত, বাগ্ডট প্রস্তৃতি স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে ব্যুৎপর অনেক চিকিৎসক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তদকুসারেই সকলে চিকিৎসিত হইতেন। তাঁহারা প্রথমে নানাবিধ পাঁচনাদি সেবন করাইরা

দিন কাল রোগীকে অতি লবু আহার প্রদান করিয়া, এমন কি এককালে উপবাসী রাধিয়া, তাঁহারা মুহজে রোগীকে আরাম করিবার প্রশাস পাই-তেন। তাহাতে রোগ আরোগ্য না হইলে, কঠিন ঔষধির ব্যবস্থা করি-তেন। ইহাতে রোগী ধেরূপ স্থুত্ব হউত তেমন আর কিছুতেই দেখিছে পাওয়া যায় না। এমন কি, আমরা দেখিয়াছি, কোনও কোনও রোগী এইরূপে আরাম হইয়া ১৫।২০ বৎসর পর্যান্ত নীরেশা থাকিত। এক মৃহর্তের জন্ত তাহাদের শিরংপীড়া বা উদর ফীতিও হইত না। পয়ে, সংক্রামক জররোগ ঘেষন প্রবল হইয়া উঠিল, অমনই ডাক্রারী চিকিৎ-সাও সেই সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিল। বৎকালে কুশ্রীপে কবিরাজী চিকিৎসা বহলরূপে প্রচলিত ছিল, তৎকালে এই কবিরাজ্বপণ আয় চিকিৎনা করিতেন না। উহা ক্রোয়কার ও মালগণ বারা সম্পর্ম হইত। শেঘাকে ব্যক্তিগণ বদিও ডাক্রারগণের ন্তার শারীম্ববিদ্যার ডাদৃশ পরিপক ছিলেন না। কিছু অন্তচিকিৎসার বিলকণ পারদ্শী ছিলেন এবং যাবদীর অন্তকার্য্য ইহারাই সম্পন্ন করিতেন।

আজি কালি কুঁশনীপে অনেক বিষয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। আহারে বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা বার, সেই দিকেই পরি-বর্তনের প্রিয়ম্রোত ভির আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হর না। কিছু সঁর্বাশেকা সাধারণচিকিৎসা ও শিক্ষা এই হই বিষয়ের পরিবর্তনই সমধিক গক্ষণীয়। বস্তুতঃ কণকাল স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই বোধ হর বেন সমাজ এই ছই বিষয়ে ভিন্ন মৃত্তি ধারণ করিয়াছে অথবা এক বিভিন্ন চমরে সম্পূর্ণ তাই হইয়াছে। বেশ বিস্তাস, আহার, বিহার, প্রভৃতি অপরাপর বিষয়ের পরিবর্তন আংশিক বলিয়া বোধ হয়, কিছু চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্বন্ধের পরিবর্তন পূর্ণ তাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ অমুসন্ধান করিলে বে ইহার প্রকৃত করেব প্রাপ্ত হওয়া বায় না, এমন নহে; ইহার বিশিষ্ট কারণই বিদার্মীন রহিয়াছে। ক্রণমাত্র অমুধাবন করিলে, ভাহা সকলের চক্ষেই হেমাকরে প্রকৃতি হইতে পারে।

শাধাপত্ৰহীন বটবৃক্ষ কতক্ষণ পথিককে স্থশীতল ছায়া প্ৰাণান করে ?---প্ৰাণহীন দেহ কোথা স্বলভাব ধারণ করিয়া থাকে ?--- দেবগর্ম কিন্তু

পারিজাত গন্ধবিধীন হইয়াই কি সামান্ত মাদার পুষ্পে পরিগণিত হয় নাই ?— কুশদ্বীপত্ত সেইরূশ শিক্ষিতচিকিৎসক ও সদাচার সম্পন্ন অধ্যাপকমণ্ডলী বিহীন হইয়াই, এই বিরাট পরিবর্তনের বশবর্তী হইয়াছে। ১৮৪৮ খুষ্টাব্দে যথন মহামারী জীনগর, উলা, রাণাঘাট, চাকদহ, কাচড়াপাড়া প্রভৃতি উদর্দাৎ করিয়া, এডদঞ্লে প্রবেশলাভ করে, তথন যেমন একে এখানকার জলবায়ু পনিভাস্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া আইদে, ভেমনই, রামপ্রাণ, রামগতি, কালীকিম্বর, রামরতন, বিখন্তর, ভগবান প্রভৃতি সর্বা শাস্ত বিশারদ প্রধান প্রধান দিগ্গজ চিকিৎসক্ষণ্ডলী কুশ্বীপ গগন্পট হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া যান। অধ্যাপক মণ্ডলী ও টোলের অবস্থাও তৎকালে প্রায় তদমুরূপ হইয়া উঠে। বেধানে চক্রশেশর, রামধন, রাম-কুমার, ভগবান প্রভৃতি মহামহোপাধ্যার স্থীমণ্ডলী প্রচণ্ডভান্ধরের স্থায় মহাপ্রতাপে স্ব স্ব টোলচতুম্পাঠীতে বণিয়া, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে স্মাগত ছাত্রবৃদ্ধের অধ্যাপনাকার্য্য স্মাধা করিতেন, দেইথানে এখন এক জন দশকর্মবিদ্ ব্রাক্ষণের অন্তিত্ব পর্যান্তও লোপ হইয়াছে। স্থ্তরাং এই মহাসঙ্গটে যে এই মহাপ্রলয় নির্কিয়ে সমুপস্থিত হঁইবে না, ভাহা কে বুলিতে পারে ? ফলতঃ শিক্ষা পরিবর্ত্তন আমাদিগের আপাততঃ আলোচ্য নহে। বিষ্ট অক্ত আমরা উক্ত প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সাধারণ চিকিৎসা প্রণালী পরিবর্তনের বিবরণ বর্ণন করিতেছি।

১৮৪৮ খৃষ্টান্দে, এক দিকে বেমন মহামারীর প্রচণ্ড প্রকোপ-প্রতিদিন কুশরীপের প্রত্যেক গ্রামে ছই দশ জন করিয়া লোক ইহ্যাত্রা সম্বরণ করিতেছে—অন্ত দিকে, তেমনই চণ্ডী কবিরাজ, হর বৈরাগী, বাহাছর মাল প্রভৃতি লোকের ভাষ অশিক্ষিত ইতর লোকের হস্তে কুশরীপবাসী জনগণের প্রিয় প্রাণ ন্যন্ত। এরূপ সম্বট সময়ে, ধন ও সমৃদ্ধিপূর্ণ কুশরীপে অতি অরমাত্র ছিদ্র অবলম্বন করিয়াই, যে কোনও আপ্রতমনোরম অভিনব চিকিৎসাঞ্জালীর লব্ধপ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কুশরীপের অদৃষ্টচক্রে বাস্তবিক তাহাই সংঘটিত হইল। ঘটনাস্থ্র অবলবন করিয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালী এই সময়ে পরমান্থীয় ভাবে আমাদিপের

## কুশদীপকাহিনী।

প্রণালীর পরিবর্ত্তে উাহাকেই সাদরে আহ্বান করিল এবং সেই অবধি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী কুশদীপ বাদীর জীবন মরণের একমাত্র নিরামক হইয়া রহিল। যে ঘটনাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, এই মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, নিতাস্ত আবশুক বোধে, আমরা তাহা নিমে বর্ণন করিতেছি।

১৮৪৮ খৃষ্টাজের কিছু পূর্বে, কথকশিরোমণি রামধন তর্কবাগীশ মহা-শরের কনিষ্ঠাত্মজ মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রীশচক্র বিদ্যারত মহাশর, খাঁটুরার স্বর্গীয় ভগবান্চক্র বিদ্যাল্ভার মহাশরের টোলে ব্যাক্রণ ও সাহিত্য পাঠ সমাপন করিয়া, কলিকাতান্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় কিয়দিবস পাঠানস্তর প্রয়োজনীয় যাবদীয় শান্ত অধ্যয়ন করিয়া তথাকার পাঠাগারের সাহিত্যাধীপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সমরে প্রাতঃমরণীয় জগদ্বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদগের মহাশর উক্ত প্রিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন হিলেন এবং বাবদীয়ু শিক্ষা বিভাগের উপর তাঁহার অথওনীয় প্রতুত্ব ছিল। এই সময়ে উক্ত মহাত্মারে ষত্নে মেডিকেল কলেজে প্রথম বাঙ্গালা শ্রেণী স্থাপিত ইইরা, নেটিভ ডাক্তারের পদ স্প্ত হয়। আজি কালি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, বেমন কেহ মেডিকেল কলেজের বাঙ্গাণা শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পায় না, তথন এরূপ নিয়ম ছিল না। যোগাযোগ করিতে পারিলে, যেমন তেমন বাঙ্গালা শিথিয়াই, সকলে এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিত। তদমুদারে, শ্রীশচক্র, বিদ্যাদাগর মহাশন্নের সাহায্যে আপনার করেকটী আত্মীয়কে এই শ্রেণীতে প্রবেশ — করাইয়া দেন এবং স্বীয় জনককে বলিয়া, শিমুলিয়ার নিজ ভবনে উহাদিগের আহার ও থাকিবার বনোবস্ত করেন। এই সুযোগে, মানদীয় স্বাীয় গন্ধাধর বন্দ্যোপাধার, জন্ত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মৈডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীতে প্রথম প্রবিষ্ট হন। ঈশ্ব-বেচ্ছায় ইহারা সকলেই শিক্ষিত ও উত্তীর্ণ হইয়া, স্থানে স্থানে গ্রব্নেটের কর্মে নিয়োজিত হইলে, মাননীয় বীরেশ্বর বন্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচক্র বন্যো-পাধ্যায় মহাশয়দ্বও পুনরায় এই শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কিয়দিবস এই শ্রেণীতে পাঠ করিয়া, ইংরাজী চিকিৎসাশালে ক্রিয়ৎ পরিমাণ ব্যুৎপতি লাভ

করিয়া, বীরেশ্বর বাব্ সদেশে প্রত্যাগমন করেন; কিছু দিন পরে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেই পথের পথিক হন।

এই সময়ে কুশ্দীপে মহামারীর প্রবল প্রাহ্রভাব ;—প্রতি গৃহে প্রতি
নিন হই চারিটী করিয়া লোক কালকবলে নিপতিত হইতেছে;—সকলের
দাহজিরা সম্পন্ন হওয়া হজর হইয়া উঠিয়াছে;—অনেকেই সৎকার করিতে
না পারিয়া, য়মুনার পুলিনে অথবা গৈপুরের থালথারে শব ফেলিয়া
দিয়া আসিতেছে;—য়মুনার জলও অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে;—শবের
কেশ ও মেদ অনবরত মমুনার জলে ভাসিতেছে;—ছই চারিটি শবও ভাসিয়া
ঘাইতেছে;—শাশানের পার্য দিয়া, য়মুনার জল থাইতে বা সান করিতে
যায়, কাহার সাধ্য ?—য়মুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ভয় ও য়ণায় আদয়
য়্রপৎ আকুল হইয়া উঠে;—মহাভয়ে প্রণ সিহরিত হয় !—,সকলেই ভীত
ও সম্রান্ত;—চারি দিকেই হাহাকার রব; সকলের অনয়ই মহাশোকে
আছেয়;—কেহ কাহারও কথা জিজ্ঞানা করে, এমন লোকও দেখিতে
পাওয়া যায় না;—বৈকালে বেলা ছই চারি দণ্ড থাকিতে বাটার বাহিয়
হইতেও, কাহার সাহস হয় না। আজি সন্ধ্যার সমন্ধ বাহাকে দেখিতেছে,
প্রত্যাবে উঠিয়া আর ভাহাকে দেখিতে পাওয়া বাইতেছে না। ইস্ক চক্ষ
বায়ু বর্মণ সদুশ দিক্পালগণও চিরদিনের জন্ত ধরাপ্র্য আশ্রম করিয়াছেন।

এই মহাসম্ভটের সময়ে, বীরেশর বাবু মেডিকেল-কলেজ ত্যাগ করিয়া,
পীড়িতের পিতা, ব্যথিতের মাতা, আর্ত্তের স্থী, অসহামের পরিচারক, ও
নিরাশ্রমের আশ্রম স্বরূপ হইয়া, কুশদীপে উপস্থিত হন এবং খাঁটুরা নিবানী
স্থাীয় ভ্বনমোহন দানিয়াড়ি মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, উক্ত দানিয়াড়ি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে এক ডিস্পেন্সরি স্থাপন করেন ও স্থানীয়
চিকিৎসায় প্রবর্ত্তক হন। এই সময়ে কি ইতর কি তদ্র যে তাঁহাকে আহ্বান
করিল, বীরেশ্বর বাবু অম্লান বদনে তাহার বাটীতেই উপস্থিত হইলেন—
সাধ্যাক্রসারে, যে যাহা দিয়া সম্বন্ত হইল, বিনা বাক্যবারে বীরেশ্বর বাবু
তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এমন কি অনেকে শুদ্ধ ঔষধের মূল্যের
কিয়দংশ মাত্র প্রদান করিল, বীরেশ্বর প্রমাহলাদে তাহাই গ্রহণ করিলেন
বিরং মকলকেই অতি মত মহকারে চিকিৎসা করিয়া নিবোগ করিবার চেটা

পাইলেন। বলিতে কি, এই সমধে বীরেখর বাবুর ভারে সরল, অমায়িক, দেশামুরাগী ও অর্থলোভহী<del>ক</del> লোকের হঙ্তে চিকিৎসার ভার না পড়িলে, কুশদীপের অদৃষ্টে যে কি ঘটত, ভাহ। বলিতে পারা যায় নঃ। এই সময়ে অনেকেই মৃত্যুগ্রাদে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বারেশ্ব বাব্ব অবির্ভ ষত্র চেষ্টা ও শুশ্রায় কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিল। অবশ্র বারু ডাক্তারী চিকিৎসার পার্দীমা দর্শন করিয়া, চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন নাই, কিন্তু তিনি একে যেরূপ অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ মহামহো-পাধ্যায় চিকিৎসকের আত্মজ, তাহার উপর কৌলিক চিকিৎসাপ্রতিভা এতাদৃশ অর বয়সেই তাঁহাতে যেরূপ পূর্ণভাবে ফুরিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে অতি স্থানিকতার সহিত চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন করিখেন, ইহা বিদ্দু মাত্রও আশ্চ-র্ব্যের বিষয় নহে। বস্ততঃ তাঁহার এই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়াই, স্বদেশ-বৎসল, দর্কপূজ্য, প্রাতঃস্বরণীয় স্বর্গীয় জ্বীদার দারদাপ্রদায় মৃথোপাধ্যায় মহা-শর তাঁহাকে তদীয় সদর ও অতঃপুরের একমাত্র গৃহচিকিৎসক পদে অভিযিক্ত করেন, তদবধি আজি পর্য্যন্তও উক্ত জ্মীদার ভবনের যাবদীয় চিকিৎসা কার্য্য ইহার পরামশান্ত্রগারে নির্বাহিত হইতেছে। ইনি প্রাগ্তক স্বর্গীয় জ্মীদারু মহাশ্রের সভাদদ ও প্রিয়ণাত ছিলেন, এমন নহে; তিনি ইহাকে এতদ্র ভাল বাসিতেন যে ইহাকে প্রিয় বয়দ্যের স্থায় জ্ঞান করিতেন এবং যথন কোনও দ্রদেশে গমন করিতেন, তথনই ইহাকে দকে লইয়া বাইতেন।

বীরেশ্বর বাব্র কুশন্বীপে আগমনের কিছু পরেই, পূর্বাবৃত্ত কলেন্ধ ভ্যাগ করিয়া থাঁটুরা প্রভ্যাগত হন এবং স্থাঁর জয়গোপাল বন্দ্যোপাধার মহাশরের অর্থামুকুলা ও পরামর্শানুসারে স্থগাঁর ধরণীধর কথক চূড়ামণি মহাশরের এক বহিঃপ্রকোঠে ডিদ্পেন্দরি স্থাপন করেন এবং বীরেশ্বর বাব্র অনুস্ত গথের পথিক হন। পূর্ণ বাবৃত্ত সদয় ও সরল বাবহারে সকলকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন রূপেই বীরেশ্বর বাব্র সমক্ষতা লাভ করিতে পারিলেন না। অতি অল্ল কালের মধ্যেই বীরেশ্বর বাবু থাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, গৈপুর, বালিনী, মাটিকোমরা প্রভৃতি ভক্ত সমাজ মধ্যে সুর্কোস্কা হইন্থা পড়িলেন, কিন্তু পুন্ববার এক্মাত্র খাঁটুরা

এই সময়ে প্রসন্ন চক্ত সেন নামক জনৈক বন্ধদেশীর বৈদ্য গোবরভাঙ্গার অবস্থিতি করিয়া আয়ুর্কোদীয় মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ইনি জতান্ত মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কাথেই, বীরেশ্বর বাবু চিকিৎসার গুণে অচিরেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইইপেন ও এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসা প্রধালী এতদক্ষণে এককালে বন্ধমূল করিলেন।

বাঁরেশ্বর বাবু স্থনামখ্যাত পুরুষ। কিন্তু ইহার কৌলিক পরিচয়ও নিতান্ত সামাত নহে। খাঁটুরার যে আক্ষণকুলভিলক নব্দীপাধিপতির নিকট নিগৃহীত ও কারাবদ্ধ হইয়া, স্বীয় অলোকিক চিকিৎদা বলে রাজবৈদ্যগণকে পরাভূত ক্রিয়া, রাজকুষারের প্রাণনান ক্রিয়াছিলেন এবং মহারাজের নিক্ট বিপুল ভূদম্পত্তি লভে করিয়া, খাঁটুরার ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন এবং খাহার বংশধরগণ আজিও কুশদীপের শ্রেষ্ঠাসন একায়ত্ত করিয়া রাখিয়া-ছেন, বীরেশ্বর বাবু দেই বর-চিকিৎসক চিরম্মরণীয় রামরাম তর্কালকার মহাশয়ের প্রপৌত্র। স্থবিখ্যাক রামপ্রাণ বিদ্যাবাচপ্রতি মহাশম ইহার খুল পিতামহ। খাঁটুরার আদি সম্রাস্ত ও ধরুকুবের ব্রাহ্মণ প্রাপ্তক স্বর্গীর রুমরাম তর্কালভার মহাশদের তিন পুত্র হিল ; জেষ্ঠা রামহরি, মধাম কালীশঙ্কর 🕝 ও ক্ষিষ্ঠ রামপ্রাণ। বীরেখর বাবু রামহরির একমাত্র পুত্র রামগতি বিদ্যানিধি মহাশ্রের কনিট তনয়। এথানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, পূর্বাবৃও বীরেশ্ব বাব্র নিতান্ত নিকট জ্ঞাতি। বাঁরেশ্বর বাব্র মধ্যম পিতামহ কালীশঙ্করের ছই পুত্র জ্বো; জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বস্তর এবং কনিষ্ঠের নাম রাজচক্র। পূর্ণবাবু এই রাজচন্দ্রেরই দর্মকনিষ্ঠ তনয়। রামগতি বিদ্যানিধি মহাশন্ন সাহিত্য ব্যাক-রণাদির অধ্যয়ন শেষ করিয়া, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্কেদীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং সাহিত্যাদি সাধারণ বিদ্যায় যেমন ব্যুৎপন্ন, চিকিৎসাশান্তেও তেমনই অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। কুশদীপ অঞ্চলে বিদ্যানিধি মহাশয় একজন স্থপতিষ্ঠিত কবিরাজ ছিলেন। প্রধানতঃ ইনি সাধারণে গতি বিদ্যানিধি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশর ছইবার দার্পরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে শ্রামাচরণ নামে এক পুত্র এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ডে স্ষ্টিধর ও বীরেশর নামক ছই পুত্র ও বরদা<sup>র</sup>ামী এক কুক্তা জন্মে। যাবদীর

বাব্র পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে ইহার জ্যেষ্ঠ শ্রামানরণ আবগারি বিভাগে কর্ম করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা-উপার্জন করিতেন ও বিশেষ সম্রমশালী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রামানরণ তদীয় বিমাতা ও বৈমাত্রেয় জাতৃষ্বয়ের প্রতি তাদৃশ মেহবান্ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, বীরেশরের জননী অতি করে স্থীয় তনয়বুগলের লালনপালন করেন। কিন্তু হৃঃথের বিষম, জ্যেষ্ঠ পুত্র স্প্রিধর উপায়ক্ষম হইয়া, জননীর অশ্রাশি মোচন না করিতে করিতেই, কালকবলে পত্তিত হন। তাঁহার বিধবা ভার্য্যার অলাচ্ছাদনের ভারও অপোগও বালক বীরেশরের গলদেশে পতিত হয়। যাহাহউক, এই সময়ে বীরেশর বাব্ বাঙ্গালাভাষার কালোচিত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। স্পতরাং শ্রীশচক্ষ বিদ্যারত্ব মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতার বাটাতে লইয়া গিয়া, মেডিকেন কলেজের বালালা শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহার পরে বীরেশর বাব্র অদৃষ্ঠিতকে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, পাঠকগণ ইভিপূর্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবু উপায়ক্ষন্ হইরাই, প্রথমে বারাশত হইতে তদীয় বিধবা ভগিনী বরদা দেবী ও তদীয়া অপোগও বালকদ্বয় পরেশনাথ ও অক্ষয়চক্রকে নিজ বাটীতে আনাইয়াঁ, জননীর দীর্ঘসন্তপ্র হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করেন। বীরেশ্বর বাবু ভাগিনেয়দ্বয়কে পুল্লনির্মিশেষে পালন ও যথারীতি লেখাপড়া শিখাইবার জন্ম বিস্তুর চেটা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রদৃষ্টক্রমে ভাগিনেয়দ্বয় তাদৃশ স্থাশিক্ষিত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তথাপি ইনি উহাদিগের বিবাহাদি দিয়া, নিজবাটীর নিকটেই উহাদিগের পৃথক্ বাটী করিয়া দিয়াছেন।

বীরেশর বাব্র ছই বিবাহ। খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় চক্রশেথর সর্থেল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কল্যা শিবমোহিনী ইহার প্রথমা ভার্যা। চত্র্দশ বর্ষ বয়ংক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই এই ভার্য্যা গভায় হওয়াতে, বীরেশর বাবু দিতায়বার জাগুলিয়ায় বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র ও ছই কল্যা জন্মগ্রহণ করে। বীরেশর বাবু ধনে পুত্রে অতীব সৌভাগ্যশালী হইয়া, পরমন্ত্র্যে কাল্যাপন করিতেছেন। ছংথের মধ্যে, দেশাচারের বশবর্তী হইয়া, ইহাকে জ্যেষ্ঠা কল্যার সংক্রম ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বীরেশর বাবু, তদীয় জ্যেষ্ঠা কল্যা হালিসাইর নিবাসী শ্রীমান্ অতুলক্রক রাম্বচৌধুরী মহাশয়তে সম্প্রান্ত করেন। অতল বাব এখানে এম এ প্রবীক্ষার উত্তীর্গি

হইয়া, ইংলুওে গমন করেন এবং তথাকার বিশ্বিদ্যালয়ে উদ্ভিজ বিদ্যায় ও এনাটমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হট্যা ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন। এক্ষণে ইনি কুষ্ঠি-য়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিলাত গমন করাতে, দেশীয় হিন্দুগণ অতুল বাবু ও তাঁহার ভার্যার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই বীরেশ্র বাবুকেও কলা ও জামাতার সংস্রব ত্যাগ করিতে হই-মাছে। এক্ষণে মাতাপিতাও কন্তা জামাতার পরস্পর দেখাগুনা ভিন্ন অন্ত কোনও সংস্রব নাই। সামাভ মনঃক্ট হইলেও বীরেখর বাবু সংপাতে ক্সা সম্প্রদান করিয়া পরম স্থাই কালযাপন করিতেছেন। ধরিতে গেলে, বীরেশ্বর বাবুর এ কষ্ট কট্ট নছে; যথন কলা সংপাত্রের হন্তগ্তা হইয়া, প্রমন্ত্রে ও মহানদে কাল্যাপন করিতেছে, তথন তাহাই বীরেশর বাবুর পক্ষে স্বর্ণাভ। বাস্তবিক, যদি কতা, সৎপাত্রস্থা এবং ধনমান সম্ভ্রম ও গৌর্ববের উচ্চাসনে আসীনা হইয়া, পিতার সংস্রব ত্যাগ করে, তাহাহইলেও কি পিতা তাহাতে গৌরববান্ হন না ?--কভার দেই অতুল ঐশর্যের কথা লোকমুথে প্রবণ ক্রিয়াও কি পিতার চ্ই চকু দিয়া আননাশ্র নির্গলিত হুয় না ? অবশ্রই হইয়া প্লাকে। সেই জন্তই বলিভেছি ষে, সামান্ত মনঃকট হইলেও, বীরেশ্বর বার পর্মস্থ দিনপাত করিতেছেন।

অধুনা বীরেশ্বর বাবু গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটার কম্শিনর ও তথাকার জমিদার মহোদয়গণের বাটার ডাক্তার পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অন্ন্ন পঞাশৎ বর্ষ হইবে, তিনি শেষোক্ত পদে একাদিক্রমে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জমিদার মহোদয়গণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

সাধারণ হিতকরকার্যোও ইহার বিশেষ অনুরাগ আছে। শীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের যে দকল দিদনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, বীরেশ্বর বাবুই তাহার প্রথম উদ্যোগী ও একমাত্র পরামর্শদাতা। ইহার তথাবধানে রামকৃষ্ণ বাবুর অনেকগুলি কার্যাও সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাস্তবে আনুরা তাহার বিশদ বিবরণ প্রকশি করিলাম।

কম্বেক বংসর হইল, এক দানশীলা তামুলী মহিলার বদান্ততাগুণে খাটুরা চতুষ্পাঠী গ্রামে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইস্ক্রীছে। গোবরডাঙ্গা নিবাসী হরদেব

## কুশদীপকাহিনী।

চতুষ্পাঠীতে মাসিক ২০।২২ টাকা ব্যয় হইয়াথাকে। কিন্তুইহার অবস্থা কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তর প্রাদান করিতে হইলে, স্থায় আকুল হইয়া উঠে।

ক্ষেক বংশর অভীত হইল, শ্রামাচরণ দেন নামক একজন তামূলী স্তার ব্যবদা করিয়া, বিলক্ষণ ধনশালী হইরা উঠেন। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্তরপ লেথাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতি অল্ল বয়দেই শ্রামাচরণের গিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সেইজন্ত, শ্রামাচরণ অংসামান্ত লেথাপড়া শিথিয়াই, তদীয় আত্মীয় বংশীধর পাল মহাশয়ের কলিকাতান্ত স্থতার দোকানে ব্যবদাকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্ত প্রবিষ্ট হন। এই দোকানে কার্য্য করিয়া, শ্রামাচরণ বংকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করেন এবং স্থতাপটীতে একটা বারাগ্রার কিয়দংশ ভাড়া লইয়া, ছই দশ মোড়া স্তা ক্রের্মিক্র করিতে থাকেন। অতি সতর্কতাপূর্বক কর্ম করাতে, শ্রামাচরণ এই সামান্ত দোকান করিয়াই, কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় করেন। ন্যাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়াক্রমকালে শ্রামাচরণ থাঁটুরার উত্তরপাড়া নিবাদী ক্ষেত্রনাথ রক্ষিতের দ্বিতীয়া কন্তা দশমবর্ষীয়া যোগমায়ার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই যোগমায়াকে বিবাহ করার পর হইতেই, শ্রামাচরণের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসলা হইরা উঠেন।

বিবাহের ছই তিন বংসর পরেই শ্রামাচরণ শোভাবাজারের নন্দর্মী সেনের গলিতে অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র দত্তের বাটার দ্বিতলে একটা ঘরভাড়ী করিয়া যোগমায়াকে লইয়া, বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই দোকানথানি অবলম্বন করিয়া শ্রামাচরণ ক্রমশঃ লাভবান্ হইলেন। ছই এক বর্ষ এইরূপে গত হইলে, শ্রামাচরণ একথানি দোকানগৃহ ভাড়া লইয়া, রীতিমত দোকান করিলেন। এইরূপে কিছুকাল উত্তীর্ণ হইলে, খাঁটুরাবামী রাজেন্দ্র পাল শ্রামাচরণের মিতব্যয়িতা, মিইভাষিতা ও ব্যবমা-বৃদ্ধির প্রাথ্যা দেখিয়া, বিশেষ সম্ভই হইলেন এবং শ্রামাচরণের সহিত একষোগে স্তার দোকান করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরেই শ্রামাচরণ ও রাজেন্দ্রের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। রাজেন্দ্র, শ্রামাচরণের সহিত বোগদান করিলেন। ক্রেক বংসর দোকান করিয়াই, উভয়ে বিলক্ষণ সম্পতিশালী হইয়া উঠিলেন এবং উভরেই কলিকাতাতে এক একখানি ট্রীকাণ্ড বাটা ক্রেম্ব করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রামাচরণ অতি সামান্ত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া, অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়ছিলেন বটে, ক্রিন্ত ধনের আনুষ্কিক রোপ তাঁহাকে কদাপি ম্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সামান্ত অবস্থাতেও ধেমন প্রফুর্লিন্তে, লোকপ্রিন্ন ও ইতর ভক্র সকললোকের সহিত সদালাপী ছিলেন, অতুল ধনশালী হইনাও সেইরূপ রহিলেন। অহন্ধার বা পর্ব্ব কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবদিজেও শ্রামাচরণের অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। দেশস্থ একটা সামান্ত ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিলেও শ্রামাচরণ সাম্ভালে প্রণিপাত করতঃ হাসিন্না হাসিন্না তাহার অনামন্ত্র কুশল জিজ্ঞানা করিতেন। দোল, ছর্গোৎসব, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ও অত্যন্ত ক্রিন্না করিয়া, শ্রামাচরণ প্রান্তই ব্রাহ্মণ ও কুটুন্বগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং খাঁটুরার ও কলিকাতার উভন্ন বাটাতেই স্মান স্মাদর ও বিনীত অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। যখন ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইন্না, তাহার বাটাতে পদার্পণ করিতেন, তথন শ্রামাচরণ স্বন্ধং ভ্রমার হতে লইন্না, শ্রারদেশে দণ্ডান্নমান থাকিতেন এবং স্বত্তে ব্রহ্মণগণের পাদ ধৌত করাইন্না, আন্ত্রিপূর্ণ পাদেশিক পান করিতেন।

বাহাহউক, শ্যামাচরণ অতুল ঐশর্যের অধিকারী ও প্রিয়্কারিণী মনোমোহিনী সহধর্মিণী লাভ করিয়াও, সকল স্কুথে স্থুণী হইতে পারেন নাই।
এই সময়ে যোগমায়া সন্তান প্রস্বকাল অভিক্রম করিয়াছিনেন। একটা অপত্যের
অভাবে শ্যামাচরণ সর্কানাই জ্বংখিত থাকিতেন। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার
পরামর্শ দিলেও, শ্যামাচরণ সে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। বরং যাগাদি
ক্রিয়াকাও ও কবচাদি ধারণ করিয়া, যাহাতে সহধর্মিণীর বন্ধ্যা-দোষ কাটিয়া
যায়, শ্যামাচরণ তাহারই প্রয়ান পাইতেন। ফলতঃ বহুবিধ কার্য্য করিয়াও,
শ্যামাচরণ সন্তানমূথ নিরীক্ষণ করিতে পাইলেন না।

অবশেষে, গুরুপুরোহিতের প্ররোচনায় ও প্রিয়তমা ভোর্যার সনির্বাদ্ধ অনুরোধে, শ্যামাচরণ অগত্যা ভার্যান্তর পরিগ্রন্থ করিতে ক্রভদংকল হইলেন এবং স্বীয় গ্রামবাদী বনমালী দাঁ নামক জনৈক সম্রান্ত তামুলীর কনিষ্ঠা কন্তা বিনোদিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। এই ইবিবাহে শ্যামাচরণের সহধর্মিণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সময়ে তাঁহাকে দেবী বলিয়া অনেকের প্রতীতি জনিয়াছিল।

এইরপে যোগমায়া স্বহস্তে ও সীয় উদ্যোগে পতির বিবাহকার্যা সম্পন্ন
করিয়া, কনিষ্ঠা ভগিনী নির্বিশেষে বিনোদিনীকে পালন করিতে লাগিলেন।
বিনোদিনীও কস্তার স্তার জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অনুগতা হইলেন। ফলতঃ যেখানে
লক্ষীর সমাবেশ থাকে, সেখানে সকল দিকেই স্থথের স্রোত প্রবাহিত হয়।
শ্যামাচরণ যে ভয়ে পুনর্বার দারগরিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, সে
ভয়ের আর বিল্বিসর্গ চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্তাত, শ্যামাচরণ
দেখিতেন, যেখানে তাঁহার যোগমায়া অবস্থিতা, সেই থানেই যোগমায়ার ছায়ারূপিণী বিনোদিনীও যোগমায়ার পার্যাবলম্বিনী।
•

বাহা হউক, প্রগাঢ় স্নেহ ও 'বন্ধনহকারে পালন করিয়া যোগমায়া বিনোদিনীকে বেমন সম্বর্ধিতা তেমনই গৃহকুশলা করিয়া তুলিলেন। যোগমায়ায়
অলৌকিক ও অক্তরিম যত্নে বিনোদিনী দেখিতে দেখিতেই বন্ধঃপ্রাপ্তা হইলেন—
দেখিতে দেখিতেই স্লকুমার যৌবনভারে ভাদ্রের গঙ্গার ভাল চল করিতে
লাগিলেন। শ্যামাচরণের অনস্ত প্রেমরাজ্যে যোগমায়া একমাত্র অধীশরী
ছিলেন। ঘর দ্বার গৃহসজ্জা সকলই তাঁহার বলিয়া জানিতেন; তাহাতে যে
আবার একজন অংশভাগিনী হইবে, যোগমায়া স্বপ্লেও তাহা একবারের জ্ঞা
বিবেচনা করেন নাই শ কিস্তু দৈবের বিভ্রনায় আজি সে সমস্তই তাঁহাকে
বিভাগ করিয়া দিতে হইল। ইহাতেও যোগমায়া বিন্দুমাত্র হংথাস্কভব করেন
নাই। আজি বিনোদের একটী প্রস্থান হইবে,—সেই পুল্রটীকে লইয়া
যোগমায়া লালনপালন করিবেন—ভাহাকে লইয়াই গৃহিণী হইবেন—পুত্র
প্রস্ব না করিয়াও, পুত্রবতী হইয়া, পুলাম নক্ষক হইতে উদ্ধার হইবেন—শুত্র
প্রহ আনলেই যোগমায়ার স্থলয় উৎফুল্ল হইল; বিনোদ হইতে একটী পুত্র

ঈশবের অপ্নীগ্রহে ও ভবিতব্যতার নির্বন্ধে বিনোদিনীও ষ্থাকালে এক পুত্ররত্ব প্রসক করিলেন। সকলেই অপার আনন্দসাগরে নিমগ্র হইল। শ্যামা-চরণের শুদ্ধ দেহু মঞ্জরিত হই । যোগমায়া স্বেহভরে সেই সন্তানের নাম সাধ্যচল বাথিলেন। সাধ্য আজি অন্তর্গতি জ্ঞানের মাধিক স্কিটি বিভিন্ন লতার সমিলিত কাণ্ডের একমাত্র মধুমর কুমুম। সাধনকে পাইয়া, যোগমায়া ও বিনোদিনীর স্থথের প্রবাহ নূত্রন ধারায় প্রবাহিত হইল; শ্যামাচরণও দিন দিন অপার আনন্দ্যাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

করেক বংগর অতীত হইতে না হইতেই, এই স্থার প্রবাহ ভিন্ন পথে
ধাবিত হইল। কেহই চিরস্থায়ী নহে; কাল সকলেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।
নির্দ্ধারিত সময় উপল্ডিত হইলে, সকলকেই কালের সহগামী হইতে হইবে।
এই অভ্রাস্ত সভ্যের অমুবর্তী হইয়াই, শ্যামাচরণ অররোগাক্রান্ত হইলেন।
সেই জর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া, ভাষণ মৃত্তি পরিগ্রহ করিল। স্বতরাং শ্যামাচরণ আর দে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন না; অপ্রাপ্তকালেই তাঁহার জীবন-কোরক বিভিন্ন হইল। তথন তিনি বোগমায়া, বিনোদিনী, সাধন, দাসদাসী
ও আত্রীয়স্ত্রন সকলের নিকট বিদার লইয়া, সকলকেই অপার তৃঃখ্বাগরে
নিক্ষেপ করিয়া, জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বে কাল সকল স্থের মূল—স্কল শান্তির অনন্ত প্রস্তাবণ—সকল সম্পাদের একমাত্র কারণ; সেই কালই আবার সক্ষা ত্থের একমাত্র নিয়ামক—সেই কালই একে একে সকল কঠ যন্ত্রণা ডাকিয়া জানে। শ্যামাচরণের ইত্যুর কিছু দিন পরেই, সাধনচন্ত্রপ্ত বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইল এবং অচিরে কালকবলে পতিত হইয়া, শ্যামাচরণের জ্বলগণ্ডু হের শেষ আশা অবধি লোপ করিল। এদিকে, কি এক তুর্ট্দিব প্রভাবে, এই সময়ে যোগমায়া ও বিনোদিনীতেও মনান্তর উপস্থিত হইল। তথন যোগমায়া সংসার শ্রা ও অরণ্য প্রায় দেখিতে লাগিলেন। উভয় সপত্রীতে এক সঙ্গে সংসার করা যেন উভয়েরই বিষম দায় হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যে বিনা-স্তার্ক হারে উভয়েই এক বন্ধনে অন্বন্ধ ছিলেন, সেই বন্ধন, ছিল হইয়া যেন উভয়েই অলিম্র্তি ধারণ করিলেন। স্থতরাং গ্রামন্থ ভল্র আল্লানের সাহায্যে, যোগমায়া শ্যামাচরণের ঐশ্রেয়র কিয়দংশনাত্র গ্রামাছ ভল্র আল্লানের বায়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিনোদিনীর সহিত সংস্থবশ্ব্যা হইয়া, স্কণীয়া পিতৃভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিনোদিনীও নিঃসন্তান হইয়া, খ্রামাচ্ইবৈর অবশিষ্ঠাংশ গ্রহণ করিলেন

706

লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারাও বিষরের তত্বাবধারণ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। কাষেই বিনোদিনী তথন খ-প্রধানা হইয়া, স্বামীর নাম ষশ রক্ষা করিতে রুভসংক্ষা হইজেন।

বিনোদিনী অনেকগুলি পুণ্যকর্ষের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই
সকলের মধ্যে ইন্টক ছারা খাঁট্রার বাজার গৃহ নির্মাণ, একটা অবৈতনিক
চতুম্পাচী স্থাপন, ও দরিত্রগণের সাহায্য দান, এই করেকটা প্রধান। আমরা
বিশ্বস্তুহত্তে শুনিরাছি, বিনোদিনী শেষাক্ত কার্য্য তুইটার জন্ত এককালীন
ে০০০ টাকা প্রাযুক্ত ভূতনাথ পালের নিকট জন্ম রাধিরাছেন। তিনি
উক্ত টাকা গুলি থাটাইরা, মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া প্রীর্ক্ত ক্ষেত্রমোহন
দত্তের নিকট প্রদান করেন। ক্ষেত্র বাব্ উক্ত ত্রিশ টাকার মধ্যে ২০০ টাকা
চতুম্পাচীতে ও ১০০ টাকা দরিক্রগণের সাহায়ার্থে ব্যর ক্রিয়া থাকেন।

খাঁটুরা গ্রামের সর্ব্ধ প্রকার দেশহিতকর কর্মে ক্তেমোহন বাবুকে উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কুশ্বীপের উর্ভির জন্ত 'কুশ্দহ' নামে এক-ধানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। নানা কারণে বার্তাবহ স্থায়ি হয় নাই। স্থলভ সমাচারের সহিত মিলিত করিয়া কুশদহকে পুনজীবিত করা হইয়াছিল। খাটুরা বঙ্গবিদ্যালর কেত্রমোহনের যত্ত্বে পরিচালিভ 🛦 গ্রামস্থ বালিকাগণের বিদ্যাশিকার জত্য তিনি করেকবার পাঠালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 🖛 গ্রামে বালকগুণ বিদ্যোপার্জনে রত নহে, তথায় বালিকা বিদ্যালয়ের আবেশ্যক্তা লোকের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। কলিকাভার ন্তার মহানগরীতে বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগীতা সাধারণে স্বীকৃত হয় ' নাই। কেহ আগন কস্তাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে খৃষ্টধর্মা প্রাচারকগণের স্থারণ গ্রাহণ ভিন্ন স্থাবিধাজনক স্থান পাইবেন না; ও অবস্থার খাটুরার মত প্রীতে বালিক। বিদ্যালয় তিষ্ঠিতে পারে নাঃ ফেত্র মোহন ও তাহার অভুপুত্র বসন্তক্ষার ভাষুদী সমাজের প্রথম কুভবিদা ৷ তাঁহাদের বিদাবিভায় সজাতিয়েরা ভীত হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার দার আঃগ্রীয়গণের নিকট উদ্যাটিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা চ্ইজনেই ব্রাক্ষ ইচলেন: বাজদের দোষ এই, হিনু**ছ্ আচার ব্যবহারকে অতি** স্থার চক্ষে

আজার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না, ইহাতে অভিভাবকগণ নিতান্ত বাণিত হইয়া থাকেন, ভাহাতে ব্ৰাহ্ম সন্তানের স্বকীয় উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যে সমাজে জন্মিয়াছেন. তাহার সহিত সমন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। স্থতরাং ভাঁহা দারা বংশের কোন উপকার হয় না।, স্বায়-• বর্ত্তিতা দোষাবহ নহে, হিন্দু সমাজ ইহা বুঝেন না, ব্রাহ্মগণও তজ্প। অশিক্ষিতের কেমন করিয়া বুঝিবে, এই ভাবিয়া শিক্ষিতগণের উদার্ভা প্রদর্শন করা কর্ত্রা। হিন্দুধর্ম ছিভিছাপকতা গুণ বিশিষ্ট, তাহার মত ও বিখাদের পরিবর্তন করাইতে পারা যায়। কিন্ত ক্রমশঃ সহ্স করাইতে হয়। ব্রাহ্মগণ প্রশাস্তভাবে কার্য্য করিলে একটি পৃথক জ্বান্তির স্পষ্ট করিতে হইড না। বোদ্বাই প্রদেশের ব্রাহ্মগণ হিন্দু সমাজকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহার। হিন্দু থাকিয়া হিন্দু সমাজকে সংস্কৃত করিতে চাহেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্ম কহিবেস, যাহাই কেন হউক না, কপটভার প্রশ্র দিতে পারি না। স্বর্গ ও যদি চুর্গ ইইয়া যায়, তথাপি স্থায়কে রাজত্ব করিতে দিতে হইবে। এই কথা অত্যস্ত শ্রেষ সন্দেহ নাই। নিজে ত্যাগ সীকার না করিলে পরের উপকার করিতে পারা ে যার না। সমাজের মঙ্গল করিতে হইলে আপনাকে ক্রিঞিৎ সঙ্গুচিত করিতে ্হইবে। স্বান্থ্যন্তিতা থকা করিয়া সমাঞ্চান্থতিত। বৃদ্ধিকরা উচিৎ, নতুৰা সমাজ তোমার কথা শুনিবে না। ধাহার সহিত সহাতুভূতি নাই, ভাহার নাক্যবা দৃষ্টান্তের প্রতি আজা প্রদর্শন ক্রা অসম্ভব। শমস্যা অগ্রে স্থীয় ভদনস্তর পরিবারিক, পরে জাতীয়, সর্বশেষে বিশ্বজনিন হিত কামনা করিবে, ্ ইহাই প্রাকৃতিক নিয়মু। সোপান ত্যাগ করিয়া একেবারে সার্বজনিক সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বিভূগনা মাত্র। কেত্রমোহনের স্বশুর ব্রাহ্মমতাবল্যিনী ক্যাকর্ক নির্দাত কার্পেট দারমেয় শোভা সম্পাদনের জন্ম ও প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ গৃহভিত্তিতে আলম্বিত করিয়াছিলেন। কেত্রমোহন হিন্দুমতাবলম্বী খণ্ডর কত্ত্ক লিখিত ''তুর্গানামের শিব''-চিত্র গৃহে স্থান দিতে পারেন নাই।

বিনোদিনীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ—অতি উদার—অতি সংগ্রাণগৈত। তিনি হিন্দু গৃহের বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গিনী হইয়া, নিজের পুণ্যান্তগান ও মৃতপতির পারলৌকিক শান্তির জন্ম, মাহা করিকার, তাহা করিয়াছেন। পতিলোকে

অন্ত বাসাধিকারিনী হইবার ইহা অতি প্রথমত সহজ পথ।

ষ্ণান্তান ও শান্তীয় ক্রিয়াকলাপ।—কুশ্বীপের মধ্যে ক্রেক্টী অতিথিশালা ছিল। প্রথমতঃ, খাঁটুয়া নিবাসী স্বর্গার অনন্তরাম দক্ত মহাশ্রই এই
পথের প্রথম প্রদর্শক। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর, এই পুণা কর্মের লোপ
হইয়াছে। ইহার বর্তমান বংশধরেরা নিতান্ত অক্ষম নহেন; তথাপি পৈতৃক
ধর্ম ক্রিয়ার এককালে লোপ করিয়াছেন।

এই অতিথিশালা তিরোহিত হইলে, অনন্তরামের জ্ঞাতি স্বর্গীয় ফালী-कूरांत वत वहां नम निक्ष खरान এक खिलिनाना मःशानन करतम । अहे অভিথিশালা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু জঃখের বিষয় কুশ্দীপে রেগপণ প্রস্ত হওয়ার পঙ্গে, এই অভিধিশালা নিভাস্ত ভিষ্ঠিভ ভাব অবশ্বৰ कत्रियारम्। काणीक्षाद्वत्र वर्षमान यश्मध्वत्रश्लित क्षेकास्त्रिक वक्ष विकास এখানে আজি কালি অভিথিয় স্মাগ্ম অভ্যন্ত বিয়ল হইয়াছে। রেল্প্র ছওরাতে সাধারণ লোক একণে প্রারই পথিমধ্যে কর্মিতি করে না। পূর্বে এই অভিথিশালা অতীব বিস্তৃত ছিল। আমরা সচকে ৰেখিয়াছি, গলামানের কোনও যোগ উপস্থিত হইলে, কালীকুমার বা তাঁহার বংশধরগণ গ্রামস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বাটাতে ছই একটা চুরী কাটিয়া রাখিতেন এবং নিজ অভিথিশালায় সম্গ্রন না হইলে, প্রভিবেশী ব্রাহ্মণগণেয় বাটীভে অভিথিগণেয় স্থান করিয়া দিন্দ্রতন ও সমস্ত ব্যুস্তার নিক্রেরা বহন করিভেন। প্রাণাত্তেও কোন অতিথিকে বিসুধ হইতে দিতেন না। ধোগের সময় অন্ধকায়ে অভিধি-গণের আদিতে ক্লেশ হইবে বলিয়া ১০৷১২ জন লোক আলোক হন্তে গ্রাম হইতে চুই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াও, অভিথিগণকে পথ দেখাইয়া 💆 মহাসমারোহে নিজ ভবনে গইয়া আসিতেন। কলত: আজি কালিও উহাঁয় বংশধরগণের ষড়ের কোনও ক্রটি দেখিতে পাঁওরা বার না; কিন্তু আজি কালি অতিথি সমাগম তাদৃশ হয় না।

গোবরভাঙ্গার ভূসামী মহাশরগণের বাটীতেও অতিধি দেবা হইত; কিন্তু
পূর্বোক্ত কারণে আজি কালি দেখানেও অতিথির তাদৃশ সমাগম হর না
বলিয়া ভূসামী মহাশরেরা উহা এককালে উঠাইয়া দিয়াছেন।

পূর্বে মণিরাম রক্ষিত ও উবানীপ্রসাদ রক্ষিক নামক ছই জন তামুলী ভিলেন । তাঁহাছের বালিকে ভিলেন নালন অর্থ, প্রতি দিন গ্রামন্থ রান্ধণগণের বাজার করিবার জন্ত যত অর্থ প্ররোজন হইত ইহারা সেই অর্থ প্রত্যন্থ রান্ধণগণকে দান করিতেন। রান্ধণগণ, বাজারের সময় ইহাদের বাটাতে উপস্থিত হইয়া, দৈনন্দিন বাজার পরচ চাহিয়া লইয়া, বাজার করিয়া আসিতেন। তথনকার রান্ধণগণ প্রতাহ বাহা ব্যয় হইত, তদতিরিক্ত এক কপ্রদিকও অধিক বাজা করিতেন না। তৎকালে কড়ি দিয়াই বাজার করিবার প্রথা ছিল, জিনিব পত্রও তেমনই স্থাত ছিল।

খাঁটুরার বড় রক্ষিতদিগের আদিপুরুষ বিজয়রাম রক্ষিতের প্রাদ্ধােশলকে তদীয় পুত্র মণিরাম রক্ষিত দম্পতিবরণ করিয়ছিলেন। অর্থাৎ সেই প্রাদ্ধােশ-লক্ষে এক সন্ত্রীক ব্রাহ্মণকে বরণ করেন এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণের বাটী ঘর, নির্মাণ করিয়া দিয়া আজীবন তাঁহাদের ভরণপােষণ নির্মাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। হংথের বিষয়, এই ব্রাহ্মণদম্পতী কোন পুত্র প্রোত্রাদি না রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। মণিরাম ব্রাহ্মণদম্পতীকে আনেক অর্থ দান করেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে কালগ্রাদে পতিত হইলে, ব্রাহ্মণী সেই বিপুল অর্থের অধিকারিণী হন। কিন্তু এই রমণীও নিঃসন্তান হওয়াতে ব্রাহ্মণী সেই অর্থ খাঁটুরার উত্তর প্রান্তরে এক স্থাম্মণী খনন করাইয়াদেন। আজিও সেই বাপীকে সাধারণে ঠাক্কণ পুকুর বলিয়া থাকে।

কুদ্দীপের অনেক স্থানে প্রাণ পাঠও হইয়া গিয়াছে এই পুরাণ উপলক্ষেও এক এক মহোৎসব হইত। কুদ্দীপের সধ্যে যওঁওলি পুরাণ হইয়াছে,
কেই সকলের মধ্যে গাঁটুরা নিবাসী ৮সিদ্ধিরাম রক্ষিতের পুরাণ সর্বাপেকা
প্রধান। এই পুরাণোপলক্ষে সিদ্ধিরাম খাটুরার নিত্য সমাজস্থ ভ্রাহ্মণগণকে
(অন্যন ৩০০) প্রায় ৬০।৬৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণরোপ্যের অলম্বার ও বস্তাদি
দান করেন। এই পুরাণ ক্রিণ করিয়াই, স্বর্গীয় রামধন তর্কবাগীল মহালয়
অভিনব কথকতার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। খাঁটুরার বামোড় তীরে যে
চণ্ডিকাদেবী আছেন, তাঁহার ইউক্সয় বেদী এই সিদ্ধির মই প্রথমে প্রস্তুত
করিয়া দেন।

দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা।—কুশদীপে ধে সমস্ত দেবালর ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে. সেই সকলের মধ্যে কুশদীপ্রতি রঘুনাথ চক্রবর্তী চতুর্দ্ধুরীণ

ডাঙ্গার স্বর্গীয় জ্মীদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ক্বত দাদশ শিবমন্দির সম্বলিত ৬ জানন্দময়ীয় বাটী;—খাঁটুরার স্বর্গীয় বিদ্যাবাচপতি মহাশয় ক্ত বামোড়-তীরস্থ কালীবাটী ও তদীয় বাটী সংলগ্ন যুগল শিবমন্দির; স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত ক্বত তদীয় প্রধান পুষ্করিণীর ঘট্টসংলগ্ন শিব্যন্দির দ্বয় ও স্বর্গীয় শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব মহাশয় ক্লন্ত, ভদীয় জননী কর্তৃক উৎস্থীকৃত বামোড় তীর্ত্ব ঘট্ট ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দিরদক্ষ সর্কাপেক্ষা প্রধান। এই সকল দেবালর প্রতিষ্ঠার সময় কুশ্দীপ সমাজের যাবদীয় ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত ও অতীব সমারোহ সহকারে কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই সেই সময়ে অনেক কালালী, ফাঁকিয় বৈষ্ণব, ভাট প্রভৃতিও যথোচিত আহার ও দান প্রাপ্ত হইরাছিল। কাশী, নব্দীপ, ভট্নলী, কুমারহট্ট, কামালপুর, প্রভৃতি প্রধান প্রানেশ অধ্যাপকমগুলীও এই সময়ে নিমন্তিত হইবা সভাহনে উপস্থিত ও উপস্থ পাথের ও বিদার গ্রহণ করিয়া পরম পরিকৃষ্ট হুইয়া স্বদেশে প্রভাগর্ভন করিয়া-ছিলেন। ইছাপুরে যে চারিটী প্রাচীন দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহারা জীণাবশিষ্ট বটে, কিন্তু উহাদিগের কাক ও স্থপতি কার্য্য এতদ্র উৎকৃষ্ট যে, সকলেই ঐ দেবালয় চতুষ্টয়কে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা যতদ্র অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতেই, কুশদীপপতি রঘুনাথ চক্রবর্তী চতুর্কুরীণ মহাশক্ষের সহিত নদীয়ারাজীরাঘ্যের অত্যস্ত সম্প্রীতি ছিল। সেই স্থানে নদীয়াপতির তনম রুদ্রাম, রুদ্রাথ চতুর্কুরীণ মহাশয়কে পিতার ভায়ে ভক্তি ও শ্রন্ধা করিতেন। দে**ই জন্ত**, তিনি ঢাকা হইতে আলান বুখস নামা অদ্বিতীয় স্থপতিকে আনাইয়া স্বাস্তক, নাচ ঘর, পীলখানা ও নহবৎখানা প্রভৃতি স্কৃষ্ট সোধাবলী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই স্থপতি দারাই **এই দ্রোলয় চতু**প্তয় ও নির্দ্মাণ করাইয়া দেন। তাইাতেই এগুলি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ও স্থদৃশ্য হইয়াছিল। নতুবা প্রকৃত প্রতীবে উক্ত দেবালয়গুলি বিশ্বকর্মা নির্মিত নহে।

আমরা বিশ্যাবাচপতি মহাশয় কত যে কালীবাটীর উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বিলান হইয়াছে। আজি কালি বামেড়েতীরে প্রীযুক্ত নগেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয় বাগান অ্ব্রুছ, এই বাগানেই সেই কালীবাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এথানে বলিয়া রাখা আবশুক, স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় মন্দির প্রতিষ্ঠার সমরও বিপুল উৎসবের আবোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতনয় স্বর্গীয় সিরিশচক্ত দত্ত মহাশয়ের সহিত ইছাপুরের স্বর্গীয় ক্রমীদায় যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের কথান্তর হওয়াতে, সমারোহের অনুষ্ঠান এককালে স্থানিত হয়, এবং নিয়ম রক্ষার ক্রায় কোনও প্রকারে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পান করেন। স্থারোহের জন্ত বে সমস্ত জ্ববাদি আহত ইইয়াছিল, কালীকুমারের চতুর্থতনয় স্বর্গীয় হরিশ্বক্ত দত্ত মহাশর সেই সকল কলিকাতার ফিরাইয়া আবেন।

এই সমস্ত মন্দির ও দেবালয় ব্যতীত, কুশবীপবাদী প্রধানতঃ ধাঁটুরান্থ তাদুলীগণ বিদেশেও ছই চারিটি মন্দির ও দেবালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেই সকলের মধ্যে নিয়লিখিত কর্মী অপেক্ষাক্ত উল্লেখ যোগ্য।

১। হয়দাদপুর নিবাসী উমেশ্চন্ত রিশিত মহাশর ৺কাশীধামে যে যুগল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই প্রথম উল্লেখবোগ্য। ইনিই প্রথমতঃ এই পথের প্রদর্শক। ইহার সাধিকতা ও ধর্মার্ম্ভান লোক বিশ্রুত।

১২৬০ সাল হইতে কালীবাসী হইয়া ইনি বেরপ শ্বর্দান্তানে দিনপাত করিতেছেন, তাহাতে ইহাকে আজি কালি দর্শন করিলে, ভগবৎপ্রেমে উন্মন্ত এক বেগেরত তপন্থী বলিয়া সহসা প্রতীতি জ্বে। ইনি কুশ্বীপের দাতাপ্রের স্থাসিদ্ধ ভবানীচরণ রক্ষিত মহাশরের ভাতৃস্পুত্রন কলিকাতার বড়বাজারত্ব চিনিপটীতে যে রামকুমার রক্ষিতের লেন আছে, ইনি সেই রামকুমার রক্ষিতেরও জ্ঞাতিসম্বন্ধে ভাতৃস্তান কুশ্বীপের যে সমন্ত তামুলী প্রথমে চিনির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, ইউরোপকে ভারতবর্ষায় চিনির অমৃতর্মান্বাদন প্রদান করিয়াছিলেন, ইহার প্রিস্থিতামহই তাঁহাদিগের অন্যতম ও অগ্রপ্রণা ছিলেন।

উমেশচক্র ১২২০ সালের ২৪এ মাঘ, দাতাপ্রবর ভবাদীপ্রসাদের কনিষ্ঠ
সহোদর শতুচক্রের ওরসে এবং গাঁটুরাবাসী রামহরি রক্ষিতের কন্যা ব্রহ্মমন্ত্রীর
গর্ভে জনগ্রহণ করেন। অতি কিশোরকালে উমেশচক্র পিতৃদীন হইমা,
গাঁটুরার রামহরি রক্ষিত সহাশরের ভবনে সাতুলাপ্রায়ে বাস করিতে আরম্ভ
করেন। প্রতিশ বংসর বয়ংক্রমকালে, ১২৫৫ সালের ১০ট মাঘ দিবসে

ইনি কলিকাতান্থ বর্তমান ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে চিনির বাবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি দিন দিন লাভবান্ হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মন ভগবচ্চিন্তান্ন একান্ত আগক্ত হইন্না উঠে। সেই জন্ম তিনি আট বৎসর উর্ত্তীণ না হইতে হইতেই. বিষন্ন কার্য্য তদীয় মাতামহের অন্তত্তর দৌহিত্রীতনম্ন শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রক্ষিতের হত্তে অর্পণ করিন্না, ১২৬০ সালের শ্রীপঞ্চমীতে সপরিবারে নৌকাযোগে ৮ কাশী বাঁত্রা করেন। নবীন-চন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে ব্যবসান্ন দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশে বাস করিতে ইচ্ছা না করিন্না, এককালে কাশীবাসী হইতে কত্ত-সংকর হইলেন। ভজ্জন্ম তিনি সোনারপুরাতে এক দিতল বাটী ক্রম্ন ক্রিলেন এবং ভাহাতে হই শিবপ্রতিন্তা ক্রির্না পারকৌকিক্ষ চিপ্তাতে ব্যাপ্ত রহির্নেন। মধ্যে মধ্যে ইহার পরিবারাদিও খাঁটুরার বাটীতে আসিন্না বাস করিতেন।

১২৬১ সালের ২৪এ আখিন তদীয় কৃনিষ্ঠতনয় ঐব্ তুর্গাচরণ রক্ষিত্ত
মহাশয় খাঁট্রাতে জয় গ্রহণ করেন। ইনি পিতৃসন্নিধানে থাকিয়া,
তথাকার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বহুকাল হইল, উমেশচন্দ্র
বাসভবনাদি স্বীয় পুরোহিত মহাশয়কে দান করিয়া, খাঁটুরা হইতে এককালে সংস্কৃবশৃন্ত ইইয়াছেন। ইহার কনিষ্ঠাত্মজ পূর্ব্বাক্ত ইুর্গাচরণ
১২৭৮ সালে মহুসংক্তি পাঠকালে বৈজ্ঞোচিত "ভূতি" উপাধি ধারণ
করিয়াছেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া এক্ষণে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। আন্দেশব ইহার রীতি ও স্থভাব যেরূপ মধুর ও
পূর্ণবিকসিত, তাহাতে ইনিও যে পৈতৃক গুণাবলীর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী
হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বমান্ত সন্দেহ নাই ক্ষর্কি শতাকী অতীত হইল,
উমেশচন্দ্রের পুণ্যবলে তদীয় ব্যবসায় অক্ষম্ম ও নিক্লক্ষভাবে চলিয়া আদিতেছে। অনেতেই বলেন, প্রবঞ্না ও প্রতারণাশ্স্ত হইয়া ব্যবসা কার্যা
নির্ব্বাহ্ন করিতে পারা যায় না। যাহাদিগের এই ধারণা আছে, তাহারা যেন
উমেশচন্দ্রের ৩৫০/১ সংখ্যাত ভবনস্থ ব্যবসামের অন্ত্রকরণ করেন।

দস্যাও তম্বর 🏲 তথন দস্যা ্ট্রীমরের ভয়ে অধিবাগিরা অত্যন্ত শক্ষিত ও

তম্বরের ভয়ে অতি দীনাবন্থার কালাতিপাত করিত। এমন কি, ঋণের আদান প্র্যান্তও অতি সংগোপনে সম্পন্ন হইত। লোকের কর্ণগোচর হইবার আশহায়, ঋণপত্রে অন্ত সাক্ষী না করিয়া, শুদ্ধ মাত্র ধর্ম সাক্ষী করিয়াই ঋণপত্র লিখিত হইত। পাছে, দম্য ভস্করের লোভপথে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে ধনিগণের অর্থ চন্দ্র স্থর্যেরও গোচর হইত না। তাঁহারা অ স্থান সম্পত্তি গৃহের প্রাচীর মধ্যে অথবা ভূগর্ভে প্রোধিত করিয়া রাখিতেন। সাধারণ লোকগণ গৃহের মধ্যস্থলে একটী গর্ভ্ত করিয়া রাত্তিতে আভরণ ও তৈজ্পাদি তন্মধ্যে রাখিয়া, ভত্পরি এক থানি কাঠকলক আচ্ছাদন করিয়া ভাহার উপর শ্যারেচনা করিভেন। অর্থবলে অট্টালিকাবানে সমর্থ হইলেও লোকে পর্ণকৃটীরে বাস করিত্ব। স্বর্ণ অর্পকা জল পথে আরও অধিক ভয় ছিন।

কুশ্দ্বীপের ভূস্বামীগণ চৌর্য্যাপরাথে অভি গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতেন।
ভনা গিয়াছে, তাঁহারা চৌর ও দস্যাগণকে বিবিধ শারীরিক দণ্ড প্রদান করি-তেন, সর্বাদা কারাবদ্ধ করিয়া রাধিতেন এবং তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে ধান্ত ভৌজন করাইতেন। এতদ্র শান্তি বিধান করিয়াও, উহাদিগের উপদ্রুব কিছু প্রশান্তি হইত না। যবনাধিকারকালে ভ্যাধিকারীগণের উপর দেশ শাসনের যে ক্ষমতা ছিল, ইংরেজাধিকারের প্রারম্ভে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্কুতরাং এই সময়ে দস্যাদল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে আবার অনেক জমীদার দস্যাদল পোষণ করতঃ দস্যাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন।
সেই দেহা কথন কোম্পানির সৈক্তের পরিছেদ পরিয়া লুটপাট করিত, কথন বা সয়াসী ও ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া, শোকের সর্বানাশ করিয়াছিল। তৎকালে ঠগ ও ডাকাইত নামে ছই প্রকার তম্বর সম্প্রদাম ছিল। তাহারা গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া, লুগুন কার্ফ্র সম্প্রদাম ছিল। তাহারা গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া, লুগুন কার্ফ্র সম্প্রদাম করেব।

তখন এই ছর্দ্ধি দস্থাদল, লাঠী, সড়কি, তীর তরবারি লইয়া সাধরণের

তদত্রপ ছিল। তাহারাও লাঠী, সড়কি, তীর, তরবারি লইরা, সেই হুর্জয় দস্যবেগ বিমুখ করিত। তখনও প্রতিগ্রামে হই একটী লাঠিয়াল, হই একজন সড়কিওয়লা, হুই একজন তীরনাজ, এবং হুই চারি জ্বন তরবারিধারী বীরপুরুষ বহির্গত হইত। ভাহাদিগের প্রভাবেই, হয়ত, অনেক দস্তা. দ্র হইতে প্রণাম করিরা চলিয়া যাইত। সে দিন নবগীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ দামাক্ত বংশদত্তের সাহায়োই, ক্লফনগরের তুর্গতোরণে দ্বাদশ সহজ্র বঙ্গীর বীর পুরুষ সমবেত ক্রিয়া, ত্রস্ত মোগলস্বাদার মুরশিদক্লী খাঁকেও তৃণের ভাষ জ্ঞান করিয়াছেন—ছুর্জন্ন আরক্ষীবের বিপুল মোগল-চন্ব সমূথেও, একাদশবর্ষ রাজস্ব প্রদান না ক্রিয়া ন্বিতীয় ক্তান্তের স্থায় অথিল বঙ্গরাজ্যের আসদও হইরা, সাধারণের মহাভীতি সম্ৎপাদন ক্রিয়া-ছিলেন। জাবার যথন বর্গিগণের ভ্রুত্ম পোনঃপুনিক জাক্রমণে সমস্ত ভারতভূমি আলোড়িত হইভেছিল, 'নব্দীপাধিপতি মহারাজ ক্ষচক্রও যথন সেই ত্র্ার অরাতিদলের ভারে সম্ক্রিত হ্ইয়া, ক্ফানগরের ত্থময় রাজভবন ত্যাগ করিয়া, নসরৎ-বেড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন-তথ্ন কুশদীপপতি কাশীশ্ব চৌধুরী মহাশ্ম, ক্ষেক্টী বংশদত্তের প্রভাবেই সেই বিপুল অরিবাহিনী উপেকা করিয়া স্বকীয় বক্ষঃত্বে তাসুলী ও নবাগত ব্রাহ্মণগণকে স্থাপ্রন করিয়া, মাভৈঃ মাভিঃ শব্দ করতঃ তাহাদিগকে অনুক্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন । এই লাঠাই একদিন আমদিগের ধন, মান ও প্রাণস্ক্রপ ছিল। ইহার প্রভাবে দহা ভয়বেরা আমাদিগের সর্বস্থান্ত করিত বটে, কিন্তু তথনও আমরা এককালে হাতদর্বস্ব হই নাই।

বর্ত্তমান শতাকীর প্রারম্ভে, কৃষ্ণনগরের পূর্নাংশে ছয় ক্রোশের মধ্যে আশা
নগর গ্রামে, বিখনাথ, বৈদ্যনাথ ও পীতাষর নীমে তিন জন প্রাসিদ্ধ দহ্য ছিল।
ক্যোপানির রাজত্বের প্রারম্ভে নবদীপের রাজগণের শাসনাধিকার লোপ পাওয়া
প্রযুক্ত হউক অইবা কোম্পানির প্রশিদল পূর্ব্বোক্ত দহ্যগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়াই হউক, এই অঞ্চল দহ্য ও ডাকাইতগণের প্রধান
আড্রাম্বর্নপিইইয়া উঠে। উহাদিগের ভয়ে কুশ্ঘীপ দূরে থাকুক, সমগ্র বঙ্গদেশ এককালে অব্থপাত্রের স্থান্ধ সর্বাদা কম্পিত হইত। ইহাদিগের অধীনে

ও বৈদ্যনাথ বান্দীজাতীয় ছিল। কথিত আছে, ইহারা ধনবান্ ব্যক্তিগণকৈ গত্র লিখিয়া দিবাভাগেই ডাকাইতি করিত। উহারা লিখিত, "তুমি অমুক সময়ে অমুক স্থানে, এত টাকা পাঠাইবে, বদি না পাঠাও, তবে অদ্য বা কল্য ভোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে" এই পত্র পাইয়া অনেকেই প্রাণভয়ে টাকা পাঠাইয়া দিত। বিশ্বনাথের নলদহা, ক্লঞ্চদদার ও সন্ন্যাসীনামক তিন জন সর্দার ছিল; উইাদিসের মধ্যে নলদহা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিত। এক সময়ে বিশ্বনাথ কালাপুলা করিতে মানস করে, কিন্তু পূজার বামোপযোগী টাকার অনেক অপ্রতুল ছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের চরেরা আসিয়া বলিল, বৈদ্যপুরের নন্দীদিসের কালনান্থ গদীতে দশ হাজার টাকা আসিয়াছে। তাহা ভনিয়া বিশ্বনাথ রাত্রিতে পিন্তল ও তর্বারিধারী ৪ জন ডাকাইতকে সঙ্গে লইয়া, নৌকাযোগে কাল্নায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উক্ত গদীর দারোগাকে ডাকাইয়া একরায় নামা লিখাইয়া লয়। পরে বিশ্বনাথ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ধনাধ্যক্ষের নিক্ট গিয়া উক্ত দশ হাজার টাকা লইয়া আইনে। বিশ্বনাথের নাম শুনিয়া কেহ বাক্নিশিতি করিতেও সাহসী হয় নাই।

অন্ত এক সময়ে, বিশ্বনাথ লোক মুখে শুনিতে পার যে, নদীয়ার অন্ততম নীলকর স্যাম্যেল সাহেবের কুঠিতে কলিকাতা হইতে অনেক টাকা আসিমাছেন সেই কথা শুনিয়া, বিশ্বনাথ স্বকীয় দলবল লাইয়া রজনীযোগে
সাহেবের বালালা আক্রমণ করে। সাহেবের বিবি তথন প্রাণভয়ে আকুল
হইয়া, উপায়াস্তর না দেখিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ ইাড়ে মস্তকে স্থাপন
করিয়া বাটার সীমাস্থিত এক পুন্ধবিণী মধ্যে ভূবিয়া থাকেন। সাহেব
ডাকাইতদিগের হস্তগত ও তার্হাদিগের আড্ডাতে আনীত হয়। ডাকাইতের
সন্দারগণ সাহেবকে বধ করিবার জন্ম উপরোধ করে এবং জনৈক ডাকাইত
শানিত তরবারি উত্তোলন করিয়া সাহেবের প্রাণবধে উদ্যত হয় কিন্ত বিশ্বনাথ
তাহাতে সম্মত্য না হইয়া সাহেব যাহাতে তাহাদের শুপুন্থান প্রকাশ না
করেন এইরূপ শপথ করাইয়া লইয়া, ডাকাইতের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া
লইয়া সাহেবকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করে। এদিকে সাহেব শপথ

নিকট গমন করিয়া অভিনয় সকল কথাই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তদানী-अन পूनिम, विश्वनार्थत एकीस परनत मञ्बोन इहेवात मन्पूर्व आसामा বিবেচনা করিয়া, ইলিয়াট সাহৈব কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন এবং কেলা হইতে দিপাহী পাঠাইতে অমুরোধ করিলেন। তদমুসারে, কলিকাতার ভদানীস্তন ম্যাজিট্রেট সী, ব্লাকরার সাহেব জ্বেণ্ট ম্যাজিট্রেটের ভার গ্রহণ করিয়া ইলিয়ট সাহেবের সহবোগী হইলেন, এবং কলিকাভার ইউরোপীয়ান দৈজ ও বিখনাথের দলবলের স্থাদপ্রদানস্মর্থ কতক্ঞালি শান্তিপুরবাসী উপরগন্তি সঙ্গে লইরা, নদীয়ার উপত্তিত হইলেন। আসিয়াই অনৈক উপরগত্তির মূথে শুনিলেন যে, সেই দ্বি বিশ্বনাথ ডাকাইজি করিছে গমন করিরাছে। এই কথা শ্রবণ করিরা সাহেব সহলে তথার উপস্থিত। रुरेलन जवर किथितन, विश्वनाथित नर्मात्रगण वाणित वाहित्त याणि क्रिया, **ज**ञ्ज স্থাপন ক্রিভেছে, এবং ভাহাদের অপরাপর লোকেরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহত্তেব সর্বাধ লুওন করিতেছে। ব্র্যাকরার সাহেব সন্ধারগণের প্রতি অন্তপ্রশোগ না করিয়া জীবিতাবস্থায় বন্দী করিবার জন্ত সিপাহীগণকে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহারা তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিবাদ করিল। সাহেবেরা বহু কটে ও বিবিধ উপায় অবলয়ন করিয়া, উহাদিগ্রে বন্দী क्रिलिन। क्रिक्त विश्वनाथित मक्कान शाहेत्वन ना। व्यवस्थित ১२১६ वक्रांक বা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে, উহার দলভূক্ত ছুই একজন ডাকাইডের বিশাস-ঘাতকতার, বিশ্বনাথ ও তাহার কতিপর সঙ্গী এক বনমধ্যে আহারাদির আয়োজন করিতেছে এমন সময়ে পুলিশের হস্তগত হয় এবং ফাঁসিকার্ছে শারোহণ করিয়া স্ব স্ব ছয়ভির ফল ভোগ করে।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## কুশদ্বীপবাসী।

কুশদীপ-বাসীর পরিচয় দিতে হইলে অত্যে ইছাপুরের জমীদার মহাশয় শিগের পরিচয় দিতে হয় ১, পৃৰ্বে বলা হইয়াছে ৺রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশম ইহাদের আদিপুরুষ। একারণ অত্যে দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত লেখা ষাইতেছে। পরস্ত এই ইভিত্ত জনশ্রুতি মূলক। ৺রাঘব সিদ্ধাস্ত-বাগীশ মহাশয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি শাস্তে যেমন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, যোগেও তেমনই বাক্সিদ। ইহার ভার স্তানিষ্ঠ, সংশ্রহত, অধ্যবসামশালী পুরুষ অতি অলুই শ্রুত হইয়া থাকে। ইহার এই অসাধারণ গুণ ও পুণ্যপ্রভাবেই ইহার বংশধর্গণ আজিও কুশহীপের শিরোভূষণ হইয়া র্হিরার্ছেন। বোগদিন্ধি প্রভাবেই ইনি অতুল ঐশর্ব্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনি সমাট্ আকবর, মহারাজ মানসিংহ ও ভবানন্দ ম্জুমদারের সম্সাম্ত্রিক ছিলেন। ভবানন ধে সময়ে সমাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রম্যান্ প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার অধিপতি হন, তথন ইনিই ইছাপুরের ভূমাধিকারীর আগনে আসীন থাকিয়া কুশ্বীপ পরিচালন করেন। বোধ হয় ১৫৫০ খুষ্টাব্দের পূর্বেট্ট ইনি প্রাছভূতি হন এবং যে সময়ে মহারাজঃ প্রতাপাদিতা দোর্দণ্ড প্রতাপ দহকারে যশোহরে স্বকীয় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনিও প্রভূত পরাক্রম ও যশঃসূহকারে কুশদীপের ব্লাজাদন অলম্বত করিতে ছিলেন।

কথিত আছে, রাধব সিদ্ধান্তবাগীশ এরপ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, ইছাপুর হইতে ৮ ভাগীরথী আট্জোশ দ্রবর্তী হইন্মেও, ইনি প্রভাহ প্রভাবে উঠিয়া, ভাগীরথীতে সান করিতে যাইতেন এবং তথা হইতে প্রভাগত হইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশগ্নের সম্বন্ধে এতদ্বেশে অনেক জনপ্রবাদ আছে। তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিতা সম্বনীয় জনশ্রুতিই স্কাপেকা প্রচলিত। সেইজন্ম আমরা নিয়ে উহা প্রকটন করিলাম।

এক সময়ে কোন আন্ধণ কন্সভারগ্রস্ত হইরা মহারাজ প্রভাগাদিত্যের রাজ্যভার গমনোদাত হন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশর তাহা শ্রবণ করিয়া, সেই আন্ধাকে স্বকীয় সভার আহ্বান করেন এবং মহারাজ প্রভাগাদিত্যের দান-গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার কন্সার বিবাহকার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশর নিজেই সম্পাদন করেন।

কোনও তৃষ্টাশন এই কথা মহারাজ প্রতাপাদিতোর কর্ণগোচর করে।
তাহাতে মহারাজ প্রতাপাদিতা জোধাদ হুইরা, সিদ্ধান্ধবাগীশকে মমুদ্ধি
দণ্ডবিধান ক্রিবার জক্ত সনৈক্তে ইছাপুরাভিমুখে আগমন করেন ও গোবরভাজার জনতিদ্রে নমুনার দক্ষিণ-পুর্কোশিবির সরিবেশ করেন।

এই কথা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশরের কর্ণগোচর হুইলে, সিদ্ধান্তবাগীশ
মহাশর প্রত্যুবে সানাহ্নিক করিয়া ছদ্মবৈশে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবিশ্রে
গমন করিলেন এবং শাল্ত-বিচারে সভাস্থ সকলকেই নিরুত্তর ও পরাস্ত করিল
লোন। এইরূপে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবিশ্রে
২া৪ দিন যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে একদিন সভার গমন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সমরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আজি পূর্ণিমা, সক্লে সকাল গাজোখান করা ষাউক।" কিন্তু শে দিন পূর্ণিমা নহে, সম্পূর্ণ জমাবস্যা। ইহাতে সভাস্থ যাবদীয় পণ্ডিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং এরূপ ভ্রমপ্রমাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সিমান্তবাগীশ মহাশয় কহিলেন— "মহারাজ। যদি আজি রাত্রিতে চল্লোদয় হইতে না দেখিতে পান, তাহা হইলে তথন আমাকে মিধ্যাবাদী বলিয়া ভর্মনা করিবেন।

এই কথার পরে সিদ্ধান্তবাদীশ মহাশর বমুনা নদীতে স্থান করিয়া নিজ-ভবনে গমশ করিলেন এবং সেই সময় হইতে সন্ধ্যার পর পর্যান্ত যোগাসনে উপবেশন করিয়া জপ করিছে লাগিলেন। সন্ধ্যার কিয়ৎপরে সিদ্ধান্তবাদীশ মহাশয় জপ সম্পান করিয়া উথিত হইলেন এবং পুনরায় মহরাজ প্রভাগা-

দিত্যের শিবিরে গমন করিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া সকলেই
"টাদ কৈ, টাদ কৈ" বিসিন্না বিজ্ঞপ করিতে জাগিল। তথন সিদ্ধান্তবাগীশ
মহাশয় প্রতাপাদিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ। হন্তপদাদি
প্রকালন করতঃ ক্তন্তদ্ধি হইয়া আমার গাত্র স্পর্শ করুন।—" মহারাজ
তজ্ঞপ করিয়া দেখিলেন, গগনমগুলে পূর্ণচন্দ্র বিমলভাস্বরে বিরাজ
করিতেছেন।

এই অংশক্তিক কাশু দেখিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য সাতিশন বিশিত হইলেন এবং দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশরকে শতমুথে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহারাজ প্রতাপাদিত্য গললগ্নীক্তবাসা হইরা দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশনের পদতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচর জিজ্ঞাসা করিলেন।

তথন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশন্ত নিজের প্রকৃত পরিচর প্রদান করিয়া কহি-লেন—"মহারাজ! আপনার খ্যাভিলোপ বা সন্তমনাশের জন্ত আমি ত্রাহ্মণকে আপনার রাজসভার বাইতে নিষেধ করি নাই। আপনি ত্রাহ্মণকন্তার বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া দিলে, শুদ্রের দান গ্রহণ কক্ত ত্রাহ্মণকে পতিত করিতেন এবং ত্রাহ্মণকে পতিত করার জন্ত নিজেও পতিত হইতের্ন। মহারাজ আমি সেই জন্তই ত্রাহ্মণকে আপনার নিকট বাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং দাতা গৃহীতা উভিয়কেই পাতিতা হইতে রক্ষা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন আপনার বিপক্ষতাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিরা মহারাজ প্রতাপাদিত্য আরও অধিক সন্তই হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক, যাহাতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার উদ্ধতাচরণাপরাধ মার্জনা করেন, তজ্জ্য শত শত বার কাতরে প্রার্শনি করিলেন।

এইরপে মহারাজের সহিত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশরের স্থাতা স্থাপিত হইলে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একদিন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আহার করাইবার জন্ত অহরোধ করিলেন। কিন্ত আমি নিজাধিকার ভিন্ন অন্তর্ত্ত আহার করি না বলিয়া, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সেই অমুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিবৃত হইপেন না। তিনি রাজ। একণে প্রতাপপুর আপনার অধিকারভুক্ত হইরাছে। স্থতরাং নিজা-ধিকারে অবস্থিতি করিয়া অনায়াসেই আমার আতিথ্য গ্রহুণ করিতে পারেন।"

এইবার মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশর্কে প্রত্যাধ্যান করিতে পারিলেন না। স্থতরাং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশর তাঁহাকে স্নাক্তরণে ভোজন করাইলেন। তদবধি আজি পর্যস্ত সেই স্থান প্রতাপপুর নামে খ্যাত হইরা রহিরাছে।

এই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বংশাবলীর সহিত খাঁটুরা গোধরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস সমস্তে গ্রথিত এবং ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচক্র সার্কভৌষ মহাশবের পুত্র রঘুনাথ চক্রযন্তী চৌধুরী মহাশবের সমবেই তামুলীগণ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া বড়া, কাওলা, বনগ্রাম, শিস্পপুর, মধুস্দনকাটি, বিষ্পুর, মলিকপুর ও শন্মীপুর প্রভৃতি ছানে বাস করিরাছিলেন এবং তাঁহার সমর হইডেই কুশ্বীপ শুক্লপক্ষের শশধরের ক্লান্ত দিন দিন উন্নতির উচ্চ সোপানে व्याह्बांर्ग कतिशाहिल। पार्थ मराश्क्षिर हेहाशूरतत त्रीशावली, नवत्रक्र, খোড়বাঙ্গালা, নাটমন্দির, দোলমঞ্চ, ও মঠমন্দির প্রভৃতি অপূর্বে কার্য্য-কলাপের অফ্টান করিয়া, ইছাপুরকে অমরাবতীর জায় স্থসমূদ নগরে পরিণত করিয়া যান। বস্ততঃ উক্ত অট্টালিকা সমূহে এরপ শিল্পচাত্রীয় দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা দেবনির্দাত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। নেই জন্ত, আজিও এতদখলের লোকগণের বিখাস যে, রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয়, প্রপিতামহ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের স্থায় সিদ্ধ হইয়া দেবশিলী বিশ্বকর্ষা দারা ঐ সকল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রঘুনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী মহাশ্যুই অমীদারীর বহুল উন্নতি সাধন করেন এবং নবাব সরকার হইতে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া, বঙ্গদেশীয় ভূসানীগ্রণের শ্রেণীভুক্ত হন।

রত্নার্থ চৌধুরী মহাশ্রের পুত্র রামেশ্বর চৌধুরী ও মধুস্দন চৌধুরী মহাশয়ও পুর্কেশ্ব অটালিকা সমূহের সংস্কার ও পিতৃনির্মিত সৌধাবলী বিদ্ধিত করিয়া ইছাপুরের বহুল উন্নতি সাধন করেন।

100

```
ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের বংশাবলী নিরূপক তালিকা।
```

```
কান্তকুজবাদী।
           ( আদিশূর রাজার বজে বানীত। )
 কাকত্য (হড়োগ্রামবাদী।)
 হৃশভিদান
  ঞীশাস্
  পর্বপতি
শ্ৰীকৰ ৰাখব
   के महा
 নীলকণ্ঠ ঠাকুর
  প্ৰকাপতি
ৰগদীশ তৰ্কাচাৰ্য্য
```

|                       |           |                | 3                 | া <b>প</b> ৰ সিদ্ধা <del>প্ত</del> ৰাগী। | 1              |          |                    |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| ১ কুখা, ১ ২ রামচন্দ্র |           | সাৰ্বভৌম,      | ৩ সনাত্তন         | ৪ গোপাশ                                  | <b>क्रम</b>    | 9        |                    |
| <b>3</b>              | •         | রঘুনাথ চ       | ক্ৰেৰতী চত্ৰ্বীপ  |                                          | •              |          |                    |
| ब्रांटकत्त्र,         | রামেশ্বর  | মধুহদন         | योगदवङ            |                                          |                |          |                    |
| কু শীখন,<br>ব         |           | ঐক্ষদেব,       | টাদশেখর,          | <b>হ</b> রিরাম                           |                |          |                    |
| বা <b>ন</b> দেব       | গোৰিক     | রাম            | * প <b>ঞ্চানন</b> | রামচরণ *<br>(নবঠাকুর) •                  | হ <b>রিবোশ</b> |          |                    |
|                       | রামচন্দ্র | 1              |                   | শ্ৰামচন্ত্ৰ                              |                |          |                    |
|                       |           | <b>কাণী</b> বর | বিশস্ভর           | দেবীবস                                   |                |          | বজেখন<br>( দত্তক ) |
|                       | ÷         |                | নারারণ            | ইন্ত্রনারায়ণ                            |                | বিধৃভূষণ | গঞ্চামণি           |
|                       |           |                |                   | ८६ महत्त्र ॣ                             |                | र् ग्रा  |                    |

্ পঞ্চাননের কন্তা ক্রফনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্তের ভাতা শভুচক্র বিবাহ করেন এবং রামচণের কন্তাকে খেলারাম

অধিকস্ক, মধুস্দন চৌধুরী মহাশরই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি গুলির যথারীতি সেবা করাইবার জন্তু ইছাপুর নিবাসী সমধেল প্রাহ্মণগণকে প্রাপ্তক্ত দেবালয় সকলের পরিচারক রূপে মিয়োজিত করেন। পরে, তামুলীগণ খাঁটুরাম বাসত্বন প্রস্তুত করিলে, প্রোহিতের জন্ত উহাদিগের ক্রিয়াকলাপ এক প্রকার বন্ধ ছিল। কিন্তু মধুস্দন চৌধুরী মহাশর সর্বেল মহাশর্মদিগকে ইছাদিগের পৌরহিত্যে নিমোজিত করিয়া দেন। তৎপরে বেড়েলা বৈতি ছইতে তামুগীগণ কর্ত্ব আনীত সাণ্ডিলা প্রাহ্মণগণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মধুসদনের পরলোকাত্তে তদীর প্রাতৃপ্ত কাশীধর চৌধুরী মহাশর, বিষয়ধিকারী হন। ইহার সমরেও ইছাপুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইরা-ছিল। কাশীধর স্বকীর তৃতীরপুত্র রামচরণের হত্তে জ্মীদারীর ভার অর্পণ ক্রিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

রামচরণ চৌধুরী মহাশরের বংশধরগণ নবঠাকুরের বংশ বলিয়া প্রাণিদ্ধ ।
ইহার সমর হইতেই ঘাঁটুরা সোবরভালার ইতিহাস এক নৃতন জগতে পদার্পণ
করেন। এই রামচরণ চৌধুরী মহাশরের নিকট সারসা নিবাসী স্পামাচরণ
মুখোপাখ্যার নামক এক বাজি ঘাঁটুরার পাটোরারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।
ঘাঁটুরার ঘটক মহাশরদিগের বাটার পূর্বেধারে এবং সদর রাস্তার পশ্চিম
ভাগে চৌধুরী মহাশরগণের কাছারি ছিল্। স্থামাচরণ মুখোপাখ্যার
মহাশর সেই কাছারির নায়েব বা পাটোরার ছিলেন। মুখোপাখ্যার
মহাশরের কুলমর্য্যানা ও অসাধারণ গুণরাশি দেখিয়া, রামচরণ মুখোপাধ্যার
মহাশর অত্যন্ত মোহিত হন এবং তাঁহার সহিত নিজ ক্সার পরিণয় কার্য্য
সমাপন করেন এবং ঘাঁটুরার আয়ের অন্তমাংশ সেই বিবাহের যৌতৃক স্বরূপ
স্কীর কন্যাজামাতাকে প্রদান করেন। এই বিবাহে স্থামাচরণ মুখোপাধ্যার
মহাশরের ঘুইপুত্র উৎপর হয়। জ্যেষ্ঠ জগরাণ ও কনিষ্ঠ থেলারাম।

শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যার মহাশরের স্বর্গান্তে থেলারাম মুখোপাধ্যার মহাশরই মাতামহ প্রদত্ত জ্মীদারীর অধিকারী হন। শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যার মহাশর জ্মীদারীর অংশ পাইরা গোবডাঙ্গার এক প্রকাণ্ড বাটী নির্দ্ধাণ করেন। কিন্তু থেলারাম মুখোপাধ্যার মহাশর পিতার পরলোকান্তে সেই বাটী ত্যাগ করির।

জ্ঞান ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন। এদিকে এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয় দণের প্রভৃত্ব ও সম্পত্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষী মুখোপাধ্যার মহাশরসণেরই অকশান্তিনী হইলেন। এক্রণে, এই থেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশরের বংশধরগণই খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সর্বেদ্র্বা, সমাঞ্চাতি ও একমাত্র ভ্রামী।

#### অধ্যাপক মণ্ডলী।

এক সমঙ্গে বাঁহাদের বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ কুণদীপকে উন্তাসিত করাতে উহা বন্দের শীর্ষ স্থান বলিরা পরিগণিত হইরাহিল; দেশ বিদেশ হইতে অধ্যাপক ও ছত্রমগুলী বাঁহাদের শুণে আক্রপ্ত হইরা কুশদীপে আগমন করাতে কুশদীপবাসীক পরিচর হইত, রাশ্ব নিজান্তবাগীশ সহাশ্রের পরেই একণে তাঁহাদের নামের তালিকা ও সূল সুল বিবঁরণ প্রকটন করিলাম।

- ১। সার্ত্ত অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ। -
- २। " কালীকিকর তর্কবাগীশ।
- ०। निवायिक शोतस्याह्य छात्रावकात्।
- ৪। 💂 রাম রাম ভকালভার।
- ৫। স্মার্ত্ত ,শভ্চক্র বিদ্যানিধি।
- ৬। " ভৈরীবচক্র বিদ্যাদাপর।
- শ। " বৈয়াকরণিক ও নৈয়ান্ত্রিক রামক্ত তারালভার।
- ৮। " রামপ্রাণ বিদ্যাবাচপাতি।
- ৯। 🔳 त्रायकानाई विष्णाहरू।
- ১০। " নৈয়ামিক রামকুমার ভালপঞ্চীন।
- ১১। ু , বৈদ্য রামগ্রিত বিদ্যানিধি।
- ১২। " বীমরত্ন ভর্ক সিদ্ধান্ত।
- ১৩। ৣ বিশ্বস্তর ন্যাররত্ন।
- ১৪। 🥌 কেদারনাথ কবিক্ঠ।
- ১৫। " কুলীকিন্ধর বিশোভ্যণ।
- 391 SANTAGE CC

```
১৭। 🚆 কবি বামধন ভর্কবাগীশ, কথক।
```

- ১৮। 🚆 কথক উমাকান্ত শিরোমণি। 🛪
- ১৯। " বের্দ্বাকরণিক ও বৈদ্য ভগবান্ বিদ্যালন্ধার—জ্যোতিধী।
- ২০। " রাজীব তর্কভূষণ।
- २)। " नियायिक (शाविनहिक्त छात्रवाशीन।
- ২২। ু কালাচাঁদ তৰ্কবাগীশ।
- ২৩। ু কালীচরণ বিদ্যারত্ব।
- ২৪। "দশকর্মবিদ্হরমোহন সার্কভৌষ।
- ২৫। ্র কথক ধরণীধর শিরোমণি।
- ২৬। " যহনাথ চূড়ামণি।
- ২৭। " সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীশচক্র বিদ্যারত্ন ।

অনস্তরাম বিদ্যাবাগীশ, কালীকিন্ধর তর্কবাগীশ ও গৌরমোহন স্থামান্তরার—খাঁটুরায় আসিয়া রপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশবের যে সমস্ত সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে উপরি উক্ত তিন মহান্ত্রাই শাল্রান্থশীলনে সর্ব্বাপেকা বিখ্যাত ছিলেন। ইহাদিণের মধ্যে প্রথমোক্ত হুইজন স্থতিশাল্রবিশারদ ছিলেন। কালীকিন্ধর তর্কবাগীশ, অনস্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশবের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভরের মধ্যে মনাস্তরছিল। কলিকাতার হাতীবাগানে অনস্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশবের এক চতুশাতী ছিল এবং তিনি অনেক ছাত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিতেন। শোভাবাজারের রাজবাতীতে অনস্তরামের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। একদা ঘটনা ক্রমে আনস্তরাম রাজবাতীতে এক ব্যবস্থা দেন। ঐ ব্যবস্থা ভ্রম-সন্ধূল। স্তর্বাং অস্ত্রান্ত অধ্যাপকগণ তাহাকে অনস্তরামের দোব প্রদর্শন করিয়া অনন্তরামকে অপদস্থ করিবার উপক্রম করেন। তথ্ন অনন্তরাম বিচারার্থী হইলেন। তদন্ত্র-সাবে শোভাবাজারপতি যাবদীয় ব্রাপ্রণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া অনন্তরামের সহিত্ত বিচার করিবার জন্ত এক দিনস্থির করিলেন।

এদিকে অনন্তরাম স্বকীয় ব্যবস্থার ভ্রম দেখিতে পাইলেন এবং মহাভীত হইয়া সত্তরে কালীকিস্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। কালীকিস্কর ছাত্রগণকে

## কুশদীপকাহিনী।

ছারে উপস্থিত হইলেন। কালীকিঙ্কর, শশব্যস্তে গাত্রোখান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপতি পূর্বক গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং এরূপ অতর্কিত-ভাবে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তথন অনন্তরাম কালীকিন্ধরকে নিভতে লইয়া গিয়া কহিলেন,— 'বৎস ॥
কালি ! এইবার আমার সর্বনাশ হইল !—তথন কালীকিন্ধর মহা বিশ্বিত

হইয়া কহিলেন, "কেন ? কি হইয়াছে ?"

অনস্তরাম আনুপ্রিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিবেন। তথন কালীকিন্ধর গুরুকে আশাস প্রদান করিবা কহিলেন—"ভর নাই! কালি যথন
আপনি সভায় গমন করিবেন, তথন শিব্যবেশে আমাকে সঙ্গে লইয়া মাইবেন
এবং নিজে বিচার না করিশা আমার উপরেই বিচার-ভার প্রদান করিবেন।
পরে যখন আমি বিচারে পরাভ্তক্ইব, তথন কথা কহিবেন।—

কাশীকিকর শুরুকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং
সে দিন ছাত্রবর্গকে আর পাঠ না দিয়া, উক্ত ব্যবস্থার পক্ষপুরক একথানি
ব্যবস্থা চূর্ণক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন সমস্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া
কালীকিল্লর সেই চূর্ণক থানি প্রস্তুত করিলেন এবং ২১৫ ইইতে আরম্ভ করিয়া
উক্ত চূর্ণকের পত্রাক্ত প্রদান করিলেন। পরে চূর্ণক থানি মথাস্থানে স্থাপন
করিয়া স্থানাহ্নিক সমাপন করিয়া শুরুদেবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।
এদিকে, তাঁহার শুরুদেবেও মথা সময়ে উপস্থিত ইইলেন। কালীকিকর শুরুদ্ধ
সম্ভিব্যাহারে রাজবাটীতে গমন করিলেন। গমনকালে কালীকিকর একজন
ছাত্র সঙ্গে লইয়া গেলেন।

এদিকে, অধ্যাপকগণ সকলেই অনস্তরামের প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনস্তরাম আনিতেছেন না দেখিয়া, অনস্তর্যমু লজ্জায় প্লায়ন করিয়াছেন, সকলেই এই বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে অনস্তরাম সন্যায় সভায় উপ্রিত হইলেন এবং সর্বাগ্রে কালী কিন্তরকে দেখাইয়া ছাত্রের সহিত বিচার করিতে কহিলেন। কালী কিন্তরের সহিত সকলেরই ঘোরতর বিচার হইল, কিন্ত কেহই কালী কিন্তরের সহিত পরভেব করিতে পারিলেন না। বরং কালী কিন্তর সেই চুর্গকের দেখাই দিয়া সমুলাভ করিলেন। তথন অধ্যাপকসগুলী সেই চুর্গকের দেখাই দিয়া সমুলাভ করিলেন। তথন অধ্যাপকসগুলী সেই

চুর্বিধানি বেস্থানে ছিল, বলিয়া দিয়া আনিতে আদেশ করিলেন এবং কহি-লেন সমস্ত চূর্বিধানি না আনিয়া শুদ্ধ চূর্বনের ২১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত আনিও। ছাত্র ভাহাই করিলেন। তথন অধ্যাপকবর্গ প্রকৃত চূর্বক দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন ও কালীকিন্ধরের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। পরে গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাহর্ষে বাটীতে আগমন করিলেন।

এদিকে কাণীকিন্তর ভাবিলেন, সভার জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থাস্থারে কার্য্য ইইলে, কার্য্যটী নিভান্ত পশু হর। ভক্ষপ্ত তিনি ভং পরদিন শুরুদেবের সভিত রাজ বাটীতে গমন করিয়া রাজাকে কথিলেন— "মহারাজ। মভান্তরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে এ মতানুসারে কোন কালে কার্য্য হয় নাই। অধ্যাপক মহাশয়গণ যে ব্যবস্থা দান করি-ছেন ভদনুসারেই ক্রিয়া নিষ্পার হয়। স্তরাং আমার মতে অধ্যাপক মহাশয়-গণের ব্যবস্থানুসারেই আপনি কার্য্য সমাধা করুন। কালীকিন্তরের এই মুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া সকলেই সম্ভন্ত হইলেন ও একবাক্যে সকলেই কালী-কিন্তরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে গাগিলেন।

এক্ষণে অনন্তরাম ও কালীকিয়র উভয়েই পরলোকগর্ভ ইইয়াছেন। কিছুদিন হইল, গোবিলা ভারবাগীশ নামে খাঁটুরাতে বে একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিও
ছিলেন, তিনি অনন্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশরের প্রপৌত্র। কালীকিয়রের
চক্রকান্ত নামে এক পুত্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে কালীকিয়র নির্বাংশ ইইয়াছেন।
ইহার রচিত অনেক কবিভা আমাদের দৃষ্টিপথে পভিত ইইয়া থাকে। ইনি
স্বহন্তে বেসকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন সেই সকলের শেষেই নিজ নামের ভনিভা
ও যে শকে লিখিভ তাহার এক একটা কবিভা লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা
১১৫৯ সালে কালাকিয়র বিদ্যুক্তর ছিলেন। এই কালীকিয়র কোন সরকারি
কার্য্যে বেতন গ্রহণ করিয়া, য়েছেরে বৃত্তি গ্রহণ অপরাধে স্বজার্ডীয়ের নিকট
বিলক্ষণ অপদস্থ হন।

গৌরমোহন স্থায়ালকার—ইনিও রূপনারায়ণ বন্দ্যোপথ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। কলিকাভায় হাভিবাগানে ইহারও চতুস্পাঠী ছিল এবং তাহাতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। চিনিপটীর বিখায়ত দোকানদার ভবানীপ্রসাদ ধারা সময়ে বিশেষ আমুকুলুক্পাইতেন। ইহারই বৃদ্ধ প্রপৌত্র যত্নাথ
চূড়ামণি একজন গুণশালী কুথক হইয়াছিলেন। কিন্তু তঃখের বিষয়, ইহার
গুণগ্রাম প্রদারিত না হইতে হইতেই ইনি মানবলীলা সম্বণ করেন। যত্নথের পুত্র অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার আজিও বর্তমান সহিয়াছেন।

রামরাম তর্কালকার—ইনিও রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ততম বৃদ্ধ প্রপৌজ এবং ইনিই বর্তমান বড়বাড়ীর শান্তিলাগনের আনিপ্রের। খাঁটুরায় আদিয়া রূপনারায়ণের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে ইনি সর্কাপেকা জ্ঞানালোকসম্পন্ন ও বিখ্যাত। চিকিৎসা শান্তেও ইনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহায়াল ক্লফ্লিক্রের পৌজ শভ্চক্রের সমসাময়িক ছিলেন এইার নির্দ্ধিট চতুস্পাতি ছিল না। ইনি সর্কাশান্তে মহামহোপাঝার পতিত ছিলেন বটে, কিন্তু ইনি প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবসার অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্দ্ধাহ করিতেন। ইহার সময় হইতেই বড়বাড়ীর শান্তিলারা ধনাতা হইয়া উঠেন। ইহার সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।

এক সময়ে ইনি কোন অধ্যাপক সভায় বিচারার্থে নিমন্ত্রিত হন। সেই
সময়ে মহারাজ শস্ত্চক্রের সভাপতিও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেনী।
পরস্পর বিচারাদির পরে, ইনি কথায় কথায় মহারাজ শস্ত্চক্রেরীনন্দাবাদ
করেন।

কিয়দিবদ পরে মহারাজ শস্তুচক্রের সভাপণ্ডিত দেই কথা মহারাজের কর্ণগোচর করেন। তাহাতে মহারাজ নিতান্ত কুপিত হইয়া রামরামকে ধরিবার
জন্ম চারিজন সোয়ার (জায়ারোহী দৈয়া) পাঠাইয়া দেন। রামরাম এই
কথা শুনিতে পাইয়া, তুই দিন বাটীর মধ্যে ল্ট্রুরিত থাকেন। কিন্তু পরিশেষে
দেখেন, এরপ ল্কাইয়া থাকা বিদ্রুষনা মাত্র। আজি কালি বা তুই দিন
পরে অবশ্রই ধরা পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া রামরাম অগত্যা ধরা দেন
এবং উক্ত অস্থারোহী চতুপ্তরের সহিত রাজ সভায় গমন করেন। রাজ সভায়
উপ্তিত হইবামাত্র মহারাজ শস্তুচক্র কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, রামরামকে
য়াবজ্জীবনের জন্ম করেন।

कि अगरम जीवाका करे

থাকেন। রাজ সংসারে তথন ছইজন খ্যাক্সামা রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা ক্রমাগত করেক দিন পর্যান্ত দেখিয়া, রাজকুমারের পীড়ার কিছুমাত্র শান্তি করিতে পারিলেন না। একদিন রাজমহিষী উচ্চৈ:স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সক্ষি সঙ্গে অন্তঃপ্রচারিলী সকলেই কাঁদিয়া উঠিল ও অন্তঃপ্রে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল।

এই কথা মহাপাজের কর্ণগোচর হইল। স্তরাং মহারাজ অত্যস্ত উরিগ্ন হইরা শশবাতে মহিষা সমীপে আগমন করিলেন। মহিষী নরপতিকে দেখিয়া আরও উজৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং কহিলেন—

"মহারাজ। যদি থাঁটুরার রামরাম তর্কালন্ধার ইইতেন, তাহা ইইলে এত দিন কোন্ কালে রাজকুমার হুএরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন। আপনার অনেক মহিবা আছেন, অনেক পুত্র সন্তান ইইবারও সন্তাবনা আছে। কিন্তু মহারাজ। ছংখিনার এইটীই একমাত্র অঞ্লের ধন, অন্ধের ষষ্টি। আমি ইহাকে হারাইয়া কিরুপে জীবন ধারণ করিব ?

শুনিরা মহারাজের হুদর বিগলিত হইল; নয়ন যুগল অকসাৎ জলভারে
পূর্ণ হইয়া আসিল। মহারাজ আর অন্তঃপুরে থাকিতে পারিলেন না।
তৎক্ষণাৎ ক্রতপদে রাজসভায় আসিয়া, মন্ত্রীকে কহিলেন্—"মন্ত্রিনৃ! এখনই
থাঁটুয়ার সোয়ার পাঠাইয়া রামরাম তর্কালয়ারকে লইয়া আইয়। রাজীর
মূথে শুনিলাম উক্ত তর্কালয়ার মহাশয় নাকি জনৈক বিখ্যাত করিয়াজ।
যথন রাজবৈদ্যেরা এই কয় দিনে কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন একবার
তাহাকে আনাইয়া দেখান কর্ত্ব্য। আয়ু কেইই দিতে পারিবে না; তরে
মনের ক্ষোভ রাথিবার প্রয়োজন নাই।"

শুনিয়া মন্ত্রা কহিলেন—"মুহরোজ! খাঁটুরায় সোয়ার পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। রামরাম তর্কালঙ্কার রাজবাটীতেই বন্দীতাবে বাস করিতেছেন। তিনি রাজনিন্দাপরাধে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ আছেন।—"

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ রামরামকে কারাগার হইতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সভঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আদেশ করিলেন এবং যাহাতে রাজকুমার সে যাত্রা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, ডজ্জ্জা বিশেষ শ্লেমুরোধ করিলেন।

রাজার কথা শুনিয়া রামরাম কহিলেন—"মহারাজ। যথন বৈদাক্শতিলক প্রালির রাজবৈদাবর ক্যারের চিকিৎদা করিতেছেন, তথন আমি সামাল্য লোক হইয়া কিরপে ক্যারের চিকিৎদা করিব ?—তবে যথন মহারাজ আদেশ করিতেছেন, তথন আমি অবশুই দেখিতেছি।—" এই বলিয়া তর্কালয়ার মহাশয় ক্যারকে বিশেষ করিয়া দর্শন করিলেন। পরে কহিলেন—মহারাজ! ক্মাবরের গীড়া অতি দামাল্য মাত্র। বোধ হয় তিন দিনেই এ পীড়া আরাম হইতে পারে। কিন্তু মহারাজ! আমার নিকট কোনও ঔষধ নাই। পরের প্রস্তুত ঔষধও আমি ব্যবহার করি না।"

কুমারকে জিল দিলে আরাম করিবার কথা গুনিয়া, মহারাজ নিরজিশর বিশিত হইলেন কিন্ত ঔষধের গোলবৌগ গুনিয়া নিতাত উলিয়ও হইলেন। এবং তর্কালকার মহাশয়কে তাহার উপার জিজ্ঞানা করিলেন।

তথন তর্কালয়ার মহাশয় কহিলেন—"মহারাজ চিন্তিত হইবেন না। যথন
আমার উপর মহারাজ এককালে নির্ভন্ন করিয়াছেন, তথন অবশ্রই আমি
উহার উপায় অবধারণ করিতেছি।" 'এই বলিয়া তর্কালয়ার মহাশয় ছই জন
ভূত্য সঙ্গে গইয়া অঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ছই চারিটী গাছ গাছড়া
সংগ্রহ করিয়া আনিলৈন। পরে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া
কুমারকে সেবন করাইলেন। ছইদিন ঔষধ সেবন করাইয়াই কুমার বিজ্ञর
হইলেন। ভূতীয় দিবসে কুমারকে পথ্য দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু
ইহাতে মহারাজের বিশ্বাস হইল না। স্পত্রাং তিনি রাজবৈদ্যভম্বকে অন্তঃপুরে
আহ্বান করিলেন এবং কুমারের রোগমুক্তি ইয়াছে কি না পরীকা করিতে
আদেশ করিলেন।

রাজবৈদ্যদ্বর কুমারকে বিশেষরপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু রোগের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। স্কুতরাং রাজবৈদ্যদ্বর আর কোনও আপত্তিনা করিয়া অগ্তাা তর্কালদ্বার মহাশধ্বের ব্যবস্থার স্থাতি প্রদান করিলেন। এবং উহা আস্থ্রিক চিকিৎসা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। মহারাজ তর্কালভার মহাশরের এই অহুত ক্ষমতা দেখিয়া অতাস্ত আশ্চর্যা হইলেন এবং রাজসভার আহ্বান ক্ষিয়া, এক যোড়া স্ভার ক্ষিত্ত ও নগদ ে টাকা প্রদান করিয়া, রাজকুমারের প্রাণের নিজ্ঞার স্বরূপ তর্কালভার মহাশয়কে কারামুক্ত ক্ষিয়া প্রাণ দান করিলেন।

ভর্কালয়ার মহাশয় মুক্তি লাভ কবিয়া, মহায়ালকে বথোচিত আশীর্কাদ করিলেন এবং বথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছেন বলিয়া বারস্থার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মুক্তি লাভ করিয়া তর্কাল্যার মহাশয় নিজভবনে প্রত্যাগমন করিতে অভিনাম করিলেন এবং মহারাজের আদেশ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু আরও বহু চারি দিন থাকিয়া কুমারটে সান করাইয়া, সদেশে প্রত্যাগমন করিতে মহারাজ আদেশ করিলেন। স্ত্রাং তর্কাল্যার মহাশয় আরও ২৪ দিন রাজনাটিতে অবস্থিতি করিয়া অসংশ্রিতরূপে কুমারকে আরোগ্য করিয়া স্থতনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তর্কালকার মহাশন মহারাজের নিকট হইতে বিদান হইলে, রাজী তর্কালক্ষার মহাশরের বিদারবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং পুত্রের প্রাণদাতা ক্ষিরাজের
রীতিমত পারিতোষিক হন্ন নাই শুনিরা পুনরার কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই কথা মহারাজের কর্ণগোচর হইল। মহারাজ আবার কোন বিপদাশস্বা করিয়া শশব্যত্তে রাজ্ঞীর নিকটে আগমন করিলেন এবং রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তথন মহিনী কহিলেন—"মহারাজ! এখন দেখিতেছি, ঘর্ণীন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রণের সহিত আমার পুত্রের প্রাণ এক করিয়াছেন, তখন আমার পুত্রে আব্যোগ্য হওয়া অপেক্স মৃত হইলেই ভাল হইত। কারণ, আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছে নলিয়া, আপনিও ব্রাহ্মণকে কারামুক্ত করিয়াছেন। স্তরাং আমার পুত্রের প্রাণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ আপনার বিবেচনায় একই দাঁড়াইয়াছে। অতএব আমার পুত্রের মরণই ভাল ছিল।

ইহা শুনিয়া মহারাজ অত্যস্ত লজ্জিত হুইলেন এবং রাজ্ঞীকে সীল্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন করিলেন ও গুনরায় তর্কাল্কারকে আনাইবার ক্রম সেয়ের প্রামান্ত্রা জিলেন। এজিকে জ্রুলিকার মুঁলাগ্য প্রায় বারীক নিকট আসিরা পৌছিরাছেন, ছই এক ক্রোশ মাত্র অবশিপ্ত আছে, এমন সমরে অখারোহীগণ আসিরা পথিমন্ত্রা তর্কালকার মহাশরের পথরোধ ক্রিল ও মহারাজের আদেশ জ্ঞাপন করিল। সেই কণা শুনিরা তর্কালকার মহাশর সাতিশর জীত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন, রাজাদেশ অবশুই পালন করিছে ছইবে, এই ভাবিরা পাল্কী ফিরাইরা পুনরার রাজসভার উপনীত ছইলেন।

রাজস্মীপে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা কহিলেন—তর্কালয়ার মহাশয়!
আপনি বে প্রস্থার পাইরাছেন তাহা কুমারের পথ্য প্রদান করিবার জন্মই
আপনাকে দেওয়া হইরাছে, নত্বা আপনি এখনও প্রস্তুত প্রস্থার প্রাপ্ত হন
নাই। আজি হইতে গাঁটুরার স্লিকটে আপনাকৈ ২৫০ বিখা ভূমি ব্রশ্নোভার
শান করিলামণ আপনি পুত্র পোতাদি ক্রমে তাহা ভোগ করিবেন এবং এই
লাল বোড়াটা ও নগদ ৫০০০ টাকা পাথের স্বন্ধণে গ্রহণ কর্মন।—"

এই বলিয়া ভর্কালয়ার মহাশয়কে বিদাধ করিলেন। মহিবীও উপযুক্ত
দানের কথা ভনিরা যথেষ্ট প্রীত হউলেন। বাঁটুরার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরেরা
যে ব্রক্ষোত্তর উপভোগ করেন, সেই ব্রক্ষোত্তর ভর্কালয়ার মহাশয়ই এইরুপ্রে
মহারাজের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামরাম তর্লালভার মহাশন্ম রামহরি, রামশকর, শিবশকর, কালী-শকর ও রামপ্রাণ এই পাঁচ পুত্র রাধিয়া বৃদ্ধ বন্ধসে কালী যাত্রা করেন। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশত: তাঁহার মৃত্যু বাঁট্রাতেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী প্রভাবে পাঠকগণ তবিষয় জ্ঞাত হইবেন।

রাম প্রাণ—বিদ্যাবাচপতি।—ইনি রাম রাম তর্কালকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বালাজীবনে রামপ্রাণ অত্যন্ত ত্র্কৃত ও ইংটোর বলিয়া প্রাণিজ ছিলেন। সেই জন্ত ইহারে পিতা ও ভাত্তগণ কেহই ইহাকে ভাদৃশ ভাল বাসিতেন না। এক সমরে কথার কণায় এক দিন তর্কালকার মহাশয় রামপ্রাণকে অভিশন্ন ভংগনা ও তিরকার করেন এবং "যা আমার বাটী হইতে দ্র হ," আমি ভোর্ ম্থাবলোকন করিতে চাহি না" ব্লিয়া বাটী হইতে চলিয়া বাইতে আদেশ করেন।

এই কথা শুনিক্ষ বামপান মান প্র কটে ত্রুভিক্ত কল

না বলিবা, বিবাদী হইবার ইচ্ছার, বাটী হইতে বহির্গত হন। রামপ্রাণ বাটী ভাগি করিবা ক্রমাগত পদত্রকে চলিরা রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। রামপ্রাণ তথাকার চতুপাঠীতে বিদ্যাবাচপতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, পিতার ব্যবসারের অনুসরণ করেন। স্কুতরাং রঙ্গপুরে গিরা তাহাই তাহার জীবিকার্জানীর এক-মাত্র উপায় স্কুলপু হইল।

ুই সময়ে রঙ্গপুরৈ জনৈক কৃতিয়াল ইংরাজ সন্ত্রীক বাস করিতেন। কোনও দিন তাঁহার পরিবারের পীড়া হয়। সেই সমরে রঙ্গপুরে রামপ্রাণেরই বিশেষ প্রসর বৃদ্ধি হই মাছিল। স্বভরাং কৃতিয়াল সাহেব রামপ্রাণকে স্ত্রীর চিকিৎসা করিবার জন্ত নিরোগ করেন। ভাগ্যক্রমে রামপ্রাণের চিকিৎসাতেই বিবি নিয়তি লাভ করেন। ইহাভোলাহেব রামপ্রাণের উপর বিশেষ সম্ভট হন।

বিবি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিলে সাহেব রক্তপুর ত্যাগ করিয়া কলি-কাতার আসিরা বাস করিতে কৃতসংকর হল। স্থতরাং তিলি এক দিন রাম-প্রাণকে ডাকিয়া বলেল বে, কবিরাজ মহাশয়। একবে আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। আমি একবে কলিকাতার গিরা থাকিব। আমার এখানে বাহা কিছু আছে, আমি সেই সমস্তই আপেনাকে দিরা বাইডেছি। আপনি সমস্তই বুঝিরা লউন্।—"

রামপ্রাণ, সাহেথের অভিনাষামূরণ কার্যা করিলেন এবং সাহেব রঙ্গপুর হইতে বিদার গ্রহণ করিলে, রামপ্রাণও সেই স্থান ভ্যাগ করিয়া বাটা আসিতে ইচ্ছুক হইলেন। স্কুতরাং সাহেবপ্রদত্ত যাহা কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, সমস্তই বিক্রের করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং ছালা বন্দী করিয়া গোহানে বোঝাই দিয়া, সেই বিপুল ধনরাশি নিজ বাটীতে আনম্বন করিপেন।

বাটাতে আসিয়া রামপ্রাপ্ত মহাড়মর সহকারে বাস করিতে লাগিলেন।
এদিকে, নানাবিধ ক্রিয়া কলাপেরও অনুষ্ঠান করিলেন। ইহা দেখিয়া রাম-প্রাণের অন্যান্য ভ্রাড়গণ বিষম স্বর্ধান্তিও কুপিত হইয়া উটিলেন এবং রাম-প্রাণের নিকট বিষয়ের অংশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিছু রামপ্রাণ কিছুতেই ভ্রাত্রগণকে স্বোপার্জিত ধনের অংশ দিতে স্বীরুত হইলেন না।
প্রত্যুত, রামপ্রাণ ভ্রাত্বিরোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায়
বামোড়ের ধারে ৮ চন্তী পীঠের দক্ষিণাংশে এক কালীবাহ্নী ও নিক ভ্রাসন

বাটী নির্মাণ করাইলেন। এবং ভাতৃসধের সহিত পৃথক্তাবে বাস করিতে

এদিকে, প্রাভূগণ কোন রূপেই রামপ্রাণকে বনীভূত করিতে না পারিয়া, ৮ কাশীধামে পিতৃ সরিধানে সমাদ প্রেরণ করিলেন। এবং সদেশে আসিয়া গিতাকে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবার জক্ত জন্মরোধ করিলেন। বৃদ্ধ রামরাম কি করেন, পুরেগণের সেই জন্মরোধের বশবর্তী হইরা, জগত্যা ৮ কাশীধাম ত্যাগ করিয়া বাটী আদিলেন। কিন্তু গুংগের বিষয়, এখানে আসিয়া সপ্তাহ-কাল জত্তীত না হইতে হইতেই, বিষয় জররোগে জাক্রাক্ত হইরা এই থানেই জন্মত্যাগ করিলেন এবং বে ভাশীলাভ ইচ্ছান্ন বহদিন ধরিয়া কাশীবানী হইনাছিলেন, সেই কাশী প্রাথির আশরে জন্ম নিজেল করিলেন। প্রেগণকে রামপ্রাণের উপার্জিত অর্থের জংশপ্রদান করাইতে গারিলেন না, নিজের কাশীলাভক ছটিয়া উঠিল না। সাহা ইউক, এই সমন্ন হইতেই রামপ্রাণ দোল গুর্গোৎসব প্রভৃতি, বাবদীয় ক্রিয়া কলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজগুণে খাঁটুরার মধ্যে সর্মেসর্মা হইরা উঠিলেন।

পিতা ও লাত্গণের সহিত সম্প্রীতি না থাকিলেও, রামপ্রাণ, উদারু, পরোপকারী ও অত্যন্ত স্বন্ধনপ্রির ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসার অবলম্বন করিয়া. অনেকেরই প্রাণরকা করিতেন। এতত্তির, প্রতিদিন প্রত্যুবে ও বিবাদে সকলের বাঁটাতে বাটাতে লমণ করিয়া, কে কেমন আছে, কাহার কিয়ণে জীবন্যাত্রা নির্মাহ হইতেছে, কাহার সন্তান ভাতা বা স্বামী রীডিমত সংসার থরচ পাঠাইতেছেন কি না, প্রভৃতি বিষয়ের স্বাদ লইতেন। উহার মধ্যে যদি কাহারও অর্থের অপ্রভুল নিবন্ধন সংসার অচল দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার অত্বাহারুল পর্যা পর্যাদের কর্মান্তান করিছেন আহা নিজের টাকা আদার করিয়া লইতেন। রামপ্রাণের এই সদাশমতার জক্ত সকলেই রামপ্রাণকে প্রাণের মত ভাল বাসিত ও দেবতার স্তামী পৃদ্ধা করিত। কুদাচ কেই তাহার বাকোর অস্ত্র্থাচরণ করিতে পারিত না। প্রামে কে কোন বিবাদ বিস্থাদ হইত, রামপ্রাণ্ই

বাবহারের জন্ম, আজিও তাঁহার বাটী "বড় বাটী" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া বহিয়াছে।

রামপ্রাণ মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র রাধিয়া পতায় হন। (১) রামরতন (২) কেদার, (৩) রামধন, (৪) রাধামোহন ও (৫) উমাকাস্ত।

রামপ্রাণের সমরে অনেকগুলি মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত খাঁটুরাভূমি আলোকিত করেন। উইাদিগের মধ্যে রামক্ত স্থায়বাচস্পতি ও গৌরমণি স্থায়ালকার স্ক্রিধান। বলিতে কি, ইহারাই কুশ্বীপের মুধ উজ্জল করেন এবং ইহাদিগের চতুষ্পাঠীতে নবৰীপ, ভটুগল্লী, কাশী ও জাবিড় প্রভৃতি সকল স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইহাণের উভয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া, গাঁটুরার অফেকেই বিলক্ষণ জ্ঞানালোক সম্পন ইইয়া-हित्सन। रञ्ज अंडिवात बाक्यमञ्जी এक्षिन रिव अत्योकिक कानात्मारकः ू দাকিণাত্য ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি পর্যান্ত বিমোহিত করিয়াছিলেন, দিখিল্মী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্ত আখ্যাত ত্ইয়াছিলেন, আকণ মাত্তেই অস্ততঃ ব্যাক্রণ, সাহিত্য ও দশক্রস্কান সম্পন্ন ইইডেন, ভাহা রামক্র জায়বাচপাতি এবং গৌরমণি জায়ালভারের অসাধারণ অধ্যাপনারই মধুময় ফুল। ইহাদিগের সময়েই খাঁটুরা বেমন সমৃত্বিশালী ও একথানি গওগ্রাম ক্লপে পরিণত হইয়াছিল, তেমনই এই সময়েই বিদ্যার বিষল জ্লোতিতে ভাষর হইয়া উহা সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদরের র'ল হইরা উঠিগছিল ■ এই সময়ে রামক্ত স্থাস্বাচম্পতি মহাশম যে চতুপাঠী স্থাপিত করিরা-ছিলেন, তাহা খাঁটুয়ার বক্ষঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দেশীর ছাত্রসংখ্যা ইহাতে যেমন অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, বৈদেশিক ছাত্রও তেমনই সংখ্যাস ন্যুন ছিল না। এই সময়ে প্রারমণি ভাষালকার মহাশম কলিকাভার হাতী-বাগানে চতুপাঠী স্থাপন ক্রিয়া ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিতেন।

রামক্ত ভারবাচম্পতির ছাত্রগণের মধ্যে, চক্রকান্ত তর্কণিদ্ধান্ত, রামকুমার ভারপঞ্চানন, রামরতনভর্কণিদ্ধান্ত, কেদারনাথ কবিকণ্ঠ, রামধন তর্কবাগীশ, উমাকান্ত শিরোমণি, বিশ্বস্তর ভাররত্ব এবং কালীকিঙ্কর কবিভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিভগণ প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে চক্তকান্ত ওক্সিদ্ধান্ত ও রাম-

-MIRE OF REPRESENTATIONS --

#### কুশদীপকাহিনী।

শিক ছাত্রগণকৈ শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। অধ্যাপনা ও শাস্ত্রবাবসায়ই ইহাদিগের প্রধান অবলয়ন! রাম্বতন তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ কবিকণ্ঠ, বিশ্বন্তর
আয়রত্ব, রামগতি বিদ্যানিধি ও কালাকিশ্বর কবিভূষণ প্রভৃতি থ্যাতনামা ও
সর্বাশাস্ত্রে বৃৎপন্নকেশরী ছিলেন বটে কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবসায়
অবশহন করিয়াই জাবিকা নির্বাহ করিতেন।

রামধন তর্কবাগীশ ও উমাকান্ত শিরোমণি কথকগুরাবসায়ী ছিলেন।
ইংলিগের জোট রামরতন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় শাল্রে ও আয়ুর্কেনে স্থপতিত
ইংলেও, একজন লকপ্রতিঠ বাগ্মী ছিলেন এবং কথকতাও অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কথন কথকতা ব্যবসায় অবলয়ন করেন নাই। কিন্তু
ভিকিৎসা ব্যবসারে ইমি বিলক্ষণ প্রামিত্তি গাভ কুরিয়াছিলেন।

এক সমঙ্গে ইনি কোন দুরদেশে চিকিৎদা করিতে বান। তথনকার শোক অধানতঃ পাল্কী করিয়াই চিকিৎসা করিতে বাইতেন। তদ্মুসাঁ র ইনিও একদিন ডেওপুলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ছুই তিন জন লোক আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। বেহারাগণকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া শুলিলেন যে, উহাদিগের এক জনের পুরের অভ্যস্ত পীড়া হইরাছে। তাহাদিগের ইচ্ছা তাঁহা দ্বারা পুত্রটীর চিকিৎদা করায়। কিন্ত ডেওপুলের বেদেরা ভয়ানক চোর ও দহ্য বলিয়া যদি তিনি ভরক্ষে না আইনেন, এই সন্দেহ করিয়া তাহারা তাঁহার বাটাতে যায় নাই। রামর্ভন দহাদদের কাতরতা ও বিনীতপ্রার্থনায় দয়ার্ত্র হইলেন এবং প্রাণের ভয় না ক্রিয়া, সেই দুখ্যুর বাটাতে গমন ক্রিয়া দুখ্যুপুত্রের পীড়া আরোগ্য ক্রিয়া তাহাতে দক্ষদণ এককাণে রামরতনের করতগ্য হইণ এবং यथानाधा व्यर्थानि नरेवा একদিন जामत्रकत्त्व वाठीरक व्यानिवा, এकथानि স্বৃহৎ থাণা, একটা প্রকাত কাঁসার বাটা ও কিছু অর্থ প্রদান করিল এবং স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়া গেল যে, আপনার সপ্তম পুরুষের মধ্যে আপনার বাটীতে ডাকাইতি হইবে না। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, তাহারা একটা কি अवा भारत मारतत निरम ८ थाथिङ कतिया शिवाहित। स्मिरे अवा श्वराहे दाय-ব্ৰতনের বাটীতে টোর্যা বা ডাকাতি 💶 না। ফলতঃ প্রবাদ বাহাই থাকুক, প্রায় পঞ্চম পুরুষ উ িছইয়া যাইজেছে - এ পর্যাত্ত মাহারজন্মের সাহীকে কৌর্যাত

বা ডাকাতি । নাই এবং আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বাটীর পরিবারগণ প্রায়ই সদর ও থিড়কী রীতিমত বন্ধ না করিয়াই রাত্রিকাণে, নিজা গিয়া থাকেন। কিন্তু এপর্যান্ত কাহারও একগাছি তৃণও স্থানান্তরিত হয় নাই।

রামরতন বৃদ্ধ বর্ষে ৮ কাশীধামে গিরা বাশ করেন। পুত্র ও কনাতে ইহার ২১টী স্ভান হর। সেই সমস্ত স্ভানের মধ্যে তাঁহার এর পুত্র দীনবন্ধুর জোঠসন্থান বর্জমান-হারাণচক্র ভাক্তার মহাশর একণে তাঁহার একমাক্র বংশধর।

রামরতনের চত্র্থ ভাতা রাধামোহন অপ্রক ছিলেন এবং সর্বাদাই প্রের নিমিত্ত ক্ষোভ করিতেন। সেই জন্য রামরতন তাঁহার এক প্রুকে দত্তকরপে রাধামোহনকে দান করেন। এই দত্তক প্রের নাম মহেন্দ্রনাথ ছিল এবং বর্ত্তমান নগেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যার উক্ত মহেন্দ্রনাথ ও রাধামোহনের বংশধর।

রামরতনের তৃতীয় সহোদর রামধন তর্কবাগীশ মহাশয় ও শান্ত ব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামকত ন্যায় বাচপাতি মহাশয়ের অতি প্রিয়তম ছাত্র। ইনি রামকত ন্যায় বাচপাতির নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্যও কিরৎ পরিমাণে ন্যায় শিক্ষা করিয়া ভট্টপরীতে গিয়া ন্যায় ও স্থৃতি শান্তের অধ্যয়ন শেনি করেন। পরে কৃতবিদ্য হইয়া ভট্টপরী হইতে প্রত্যাপত হইয়া বাচপাতি মহাশরের পরাম্পাম্পারে একটা চতুপাঠা করিবার অফুঠান করেন। এই সময়ে তাত্সীগণের মধ্যে বিদ্যিরাম রক্ষিত্ত নামক এক ব্যক্তি দালালী কার্যা করিয়া বিলক্ষণ সক্ষতিশালী হইয়া উঠেন এবং নানা প্রকার সংক্রিয়া ছাত্রা দেশ মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হবয়া উঠেন এবং নানা প্রকার সংক্রিয়া ছাত্রা দেশ

সিদ্ধিরাস রক্ষিত শ্বকীয় বাস ভবনে পুরাণ শ্বিবার সংকল্প করেন। ভংকালে বাঁশবৈড়িয়া নিবাসী গদাধর শিরোমণি ও রুক্তহরি ভট্টাচার্য্য নামক ছই জন লক্ষপ্রভিষ্ঠ কথক ছিলেন। উহাদের মধ্যে গদাধরই স্ব্যাপেকা উৎক্রন্ত ।

সিদ্ধিরাম প্রথমত গদাধরতে আনিবারই চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকে পাঁচ টাকা বাসনা পর্যান্ত ও দিয়া আইসেন। কিন্তু গদাধর বায়না লইতা শুনিলেন বে, খাঁটুরা অগলা দেশ এবং তথায় কৃষ্ণ ভক্ত লোক নাই। ইহা শুনিয়া

# কুশ্ৰীপকাহিনী।

দেন। ইহাতে সিদ্ধিরাম অত্যন্ত ব্যথিত হইরা, ক্রফহরি ভট্টাচার্য্য মহাশরকে প্ররায় বায়না করেন। এবুং রামধনকে ধারক নিযুক্ত করেন। নির্দিষ্ট সময়ে এই পুরাণ শেষ হইয়া যায়। রামধনও এই সময়ে কিরুপে কথকতা করিতে হর তাহা উত্তমরূপে গ্রদয়ক্ষম করিয়া লন।

ষ্টনাক্রমে এই সমরে একদিন রামধন, ভারবাচম্পতি মহাশরের চতৃপাঠীতে বনিয়া রহিরাছেন এমন সমরে রামধনের মধ্যম লাতা কেদারনাথ
কবিরঞ্জন পাল্কী করিয়া খাঁট্রার উত্তরদিগবর্তী বিস্পুরাভিমুধে চিকিৎসার্থ
গমন করিডেছিলেন। বেহারার কঠস্বর শুনিয়া ভারবাচম্পতি মহাশর
রামধনকে ডাকিয়া বলিলেন—"রামধন! নেব ড, কে বাইতেছে?—" রামধন
বাহিরে আদিয়া হেখিলেন, ভাঁহারই মধ্যম সহোলর। রামধন, বাচম্পতি
মহাশরের নিকট ফিরিয়া আদিয়া বলিলেন—"মধ্যম লালা মহাশয় বাইছেছেন।—" পরিশেষে আক্রেণ করিয়া বলিলেন বে, "মহাশয়! আমালের
বাটীয় সকলেই পালকী করিয়া বাভারাত করেন এবং বিশেষ স্থসছেলেই
কাল্যাপন করিভেছেন। কিন্তু আমি এমনই কুলাঙ্গার ও আমায় এমনই
ছুরদৃষ্ট বে, একথানি পিতলের থালা ও অন্তআনা পর্যার জন্ম আট ক্রোশ
পর্য পদপ্রক্ষে অমণ করিতে হইতেছে।—"

তিনিয়া বাচম্পতি মহাশয়ও নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। স্থায়বাচম্পতি
মহাশয় পূর্ল হইতেই জানিতেন রামধনের রচনাশক্তি অতীব প্রথয়া। অতি
নামান্ত বিষয়ও তিনি অতি প্রায়ল মধুয়য়ী ভাষায় রচনা করিতে পারিতেন।
সেইজন্ত রামধনকে বলিলেন—"রামধন। ক্রফহরি বে প্রণালাতে কথকতা
করিয়া থাকেন, ভাহা তুমি সংপ্রতি বিলক্ষণরূপে স্থয়রন্তম করিয়াছ; ভোমার
কর্তমর্ভ ক্রফহরির কর্তম্বর অপেক্ষা কর্ত্তশি নহে, বরং অতীব মধুর ইতরাং
আমার ইচ্ছা, তুমিও এইরূপ কথকতা বৃত্তি অবক্রম কর। ইহাতে বিলক্ষণ
ত্ই পরসা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।—"

কৃষ্ণহরির কৃষ্ণকভার প্রণালী দেখিয়া রাম্যনেরও পূর্ব হইতে এক প্রকার বিরক্তি জ্যোছিল এবং এই প্রণালী সংশোধন ও রচনাদি স্থললিত করিয়া লইলে, কথকতা স্থারা সাধারণকে ফেমন জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারা বায় তেমনই উত্তর্গত চেই প্রশাস কাল ক্রিকে বি শাস্ত্রাক্ষাদিত বৃত্তিও বটে, এই ধারণা জন্মে। বিশেষত: তদীয় গুরুদেব ও তাঁহাকে এই ব্যবসায় অবস্থন করিতে উপদ্বেশ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া রামধন কথকতার এক পরিশোধিত প্রশাসা উদ্ভাবন করিয়া এই ব্যবসায় অবস্থন করিতে কৃতসংক্ষম হইলেন। এই সময়ে রামধনের বয়স অস্তাদশ্ বর্ষ।

দিমিরামের পূর্বণ শেষ হইলে, রামধন ভাগবৎ পাঠ করিবার জন্ত কলিকাতার অনৈক প্রদিদ্ধ ভাগবতীয় পণ্ডিতের নিকট গমন করিবা, শ্রীমন্তাগবত,
মহাভারত, ও অক্তান্ত পুরাণাদি পাঠ করেন এবং উহাতে কতবিদ্য হইয়া,
নিম্নে শ্রীমন্তাগবতাদি ভালিয়া কথকতার উপধোগী করিবা শন। কিন্তু এই
সময়ে নিজে কোনও পদাবলী-রচনা করেন নাই। পরে তাঁহার নিজ স্কৃতিভ
ভাগবত ও পূরণে চুর্বিকা কিরুপ হইরাছে পরাক্ষা করাইবার জন্ত তিনি
মহাব্যস্ত হইরা উঠিলেন।

এই সময়ে চক্রদীপ বা চাক্রছের নিক্টবর্তী নারায়ণপুর নামক গ্রামে রাম শ্রাম নামে ছই ভাতা প্রশিক্ষণাথক ছিলেন। রামধন স্থ রচিছ চুর্ণিকা পরীক্ষা করাইবার জন্ত, কলিকাতা হইছে ছলক্রমে চাক্ষর হইরা থাটুরায় শ্রীপমন করেন এবং নারায়ণপুরে আসিয়া রাম শ্রামের সাক্ষাৎকারলাভ করেন। রামশ্রাম নীচজাতীর প্রাক্ষণ হইগেও, গাণকবৃত্তি অবলমন করিয়া বহুল পরিমাণে সঙ্গতিশালী হইয়ছিল এবং বহুতর ধনাঢালোকের নিক্ট পরিচিত হইয়ছিল। রামশ্রাম, রামধনের এই অলোকিক অধাবসায় দেখিরা এককালে বিশ্বিত হইল এবং বার পর নাই সন্তই হইয়া, কয়েক দিন পর্যান্ত রামধনের স্থরচিত ভাগবত ও পুরাণের চুর্ণিকা প্রবণ করিয়া মোহিত হইল। কিন্তু উক্ত চুর্ণিকার্ম শক্ষবিস্থাস ও মাধুর্যুদ্ যাদৃশ দেখিতে পাইল, পদাবলীর ছটা ভাদৃশ দেখিতে পাইল না। সেই জন্ত কহিল যদি আপনি কিছুদিন সঙ্গাত শিক্ষা করিয়া মহাজনী পদাবলী ইহার সহিত সংযোগ কয়েন, ভাহ হিইলে আপনার এই কথকতার প্রণালী অতি উৎকট্ট হয়। এরপ অভুত সৃষ্টি আমি আর কথনও শুনি,নাই।

ওলিয়া রামধন মনে মনে অত্যস্ত সন্তুষ্টি লাভ করিলেন এবং বাটাতে

পাড়া নিবাদী ৮ রাধানাথ দত্তের সহিত রামধনের অত্যস্ত দত্তীতিছিল; স্তরাং রাম্পন সেই কথা রাধানাথকে জানাইলেন। তাহাতে রাধানাথ দত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু হানী পায়ককে মাসিক বেউন দিবার অস্বীকার করিয়া খাঁটুরার পাঠাইরা দিলেন। রামধন তাহার নিকট ছই ধংসর কাল গান শিকা করিয়া সঙ্গীত শাজেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন। मन्त्री अभारत भारतमिं जा ज कतिया त्रामधन भगावनी तहना करतम এवः ৰে অমৃত্যাগর স্জন করিয়া, ওদ কুশ্দীপ বলিয়া নহে সম্প্রকস্থিকে মোহিত ও চিরক্তজ্ঞতাপাশে বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই অমৃত্যাগর শর্কাজস্কর ক্রিয়া তুলিশেন। যথার্থ কথা বলিতে কি, রামধনের পুর্বে গদাধ্য শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাটার্যা প্রভৃতি বে কৃথক্তা-ক্রিভেন, ভাহা মহাভায়ত ও ভাগবতীয় কলা বলিয়াই শাধারণেঁর ভক্তি আকর্ষণ করিত ও তাহাই লোকে একখনা হইয়া শ্রবণ করিত। কিন্ত উৎপরে রামধন যে প্রণালী উদ্ভাবন ক্রিলেন, তাহা সাধারণের ধর্ম শিক্ষার ৩ ভক্তি আক্র্ণের যেমন মহাস্ত্র-সর্প হইয়াছিল, উহার রচনাপারিপাট্য, সঙ্গীত সমাবেশ, সাময়িক বর্ণনা, স্থালিত বাক্যবিস্থান যোগ্যতা প্রভৃতি ও লোক্সাধারণের তেমনই প্রীতিক্র হইয়াছিল। ফলতঃ সাত্তিক, রাজসিক বা তামদিক বিনি বে ভাবেই তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতেন, তিনি নেই ভাবেই চরিতার্থ ও মোহিত হইতে পারিভেন। বলিভে° কি, রামধনের কথকতা এরূপ শ্রুতিমনোহর ও লোক-শিকার অমোধ উপায় হইয়া উঠিল এবং সাধারণে এতদূর আগ্রহ সৃহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত যে, দ্বিসহন্র আবালবৃদ্ধ বনিতার স্মাবেশ স্ময়েত একটী সামান্ত স্চীপাত স্বন্ধ অনাগাদে শ্রতিগোচর হইত। ফলতঃ আমরা সাহস্কারে বলিতে পারি যে, কুশদীপে ৰহতর মহামহোপাধ্যার স্ধীমওলীর জনস্থান ; কিন্তু সেই সকল খ্যাতনামা মহাপুক্ষগঞ্জৈ জন্ম না হইয়া, কুশদ্বীপে এক রামধনই ক্ষি জনাগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও কুশরীপের মুধচন্দ্র স্তঃ আলোকিত হইউ এবং ক্সিন্ কালেও সেই বিষশ মুধ্যগুল ক্লফিত ও \* রাহগ্রস্ত হইউ না।

ষাহা হউক, রামধন কথকতার অভিনয় প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া বঙ্গ-

গুণগ্রামে সকলকেই মোহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে বিপুল ধনশালী হইরা উঠি-লেন। এমন কি, শুনিতে পাওয়া যার, তদীয় প্রিতা রামপ্রাণ বিদ্যা বাচপতি মহাশয় রংপুর হইতে যে প্রভূত ধনরাশি উপার্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকটী পুল্রের লালন পালনে ও নানাবিধ সংকর্মের অনুষ্ঠানে প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইরাছিল; কিন্তু এই সময়ে রামধন ক্রতি হইয়া উঠিয়াছিলেন বিলিয়াই পিতার পদমধ্যালা ও পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ সংরক্ষণ করিতে পারিয়া-ছিলেন।

বাহাইউক, রামধন বে করেকটা কথকভার ব্রতী হন, সেই সকলের মধ্যে ধনিয়া ধালির নিকটবর্তী কোন এক গ্রামের কথকভাই দর্বাপেকা প্রানিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে দপ্তকেশীতে শ্রীমন্তাগবত পাঠ হয়। কিন্তু একাকী রামধনই কথকভা কার্য্যে ব্রতী হন। এক দিন এই সপ্তবেদীর প্রধান বেদীর পাঠক ভাগবৎ ব্যাথ্যা করিয়া নির্ত্ত হইলে, রামধন সেই বেদীতে উঠিয়া কির্কেশ ভাগবৎ ব্যাথ্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পাঠক মহাশন্ত প্রভাগান করিয়া বলেন বে, "কথকভা করাই কথকের কর্ত্ব্য; কথক কর্ত্বক ভাগবৎ ব্যাথ্যার প্রয়োজন নাই।—"

আই কথা শুনির্মা রামধন অত্যন্ত হৃংথিত হইলেন এবং নানা প্রকারণ, আক্রেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অক্সান্ত সকল অধ্যাপকের মনই জবীভূত হইল এবং রামধনের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্ত প্রধান পাঠককে অনুরোধ
করিলেন। তথন প্রধান পাঠক অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন "ভাল,
যদি আপনি আমাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন,
তাহা হইলে ব্যাখ্যা করুন।—" তাহাতে রামধন "যথা জ্ঞানং করবাণি" এই
উত্তর প্রদান করিয়া বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ভাগবৎ পাঠ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন।

ভাগবতের প্রথম শ্লোক "নারায়ণং নমস্কৃত্য" প্রভৃতি উন্ত:চরণ করিবামাত্র, অধ্যাপক মণ্ডলী ঐ শ্লোকই ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। রাম্ধন ঐ শ্লোকের যথা রাজি ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু উহার মধ্যে করেকটী কৃট শ্লেমর উত্থা-পন করিয়া, সকলেই রামধনকে চাপিয়া ধরিল্লেন। রামধন তাহাতে বিন্দুমাত্র

সকলকেই নিরুত্তর করিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী • অতীব বিশ্বিত ইইলেন এবং শৃতমুখে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া সকলেই নিজ নিজ পরাভব স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রথম পাঠক ছাড়িলেন না; তিনি বেদান্তের উল্লেখ করিয়া, রামধনের পুরাণাদির প্রমাণ অমসঙ্গ বিলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তথন রামধন কি করেন, বেদান্তে দৃষ্টি নাই বিলিয়া অগত্যা নিজের পরাভব স্বীকার করিলেন। কিন্তু রামধনের পূর্ণ সংশয় কিছু-তেই অপনোদিত হইল না।

তৎপরে উক্ত বেদীর কার্য্য ব্যাসময়ে শেব হেলে রামধন বেদাধ্যরন করিবার অন্ত কানীবাত্রা করেন এবং এক মহাসহোপাধ্যার তৈললী পশুতের নিকট বেদাধ্যরন করেন। তৎপরে বেদে উদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার জান্মরাছে কিনা দেখিবার জন্ত কানীকেত্র হইতে মিথিনা গমন করেন। মিথিনার বত্ত-শুলি বৈদিক পশুত ছিলেন, একে একে করেলের সহিত বিচার করিয়া, রামধন স্বনীর বৈদিক জ্ঞান দৃচ্চীভূত করিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রত্যাগত হইরা প্রনায় কানীকেত্রে আসিয়া শুক্রদেবের পদধ্লি গ্রহণ করিলেন এবং সেই সমরেই শুকর নিকট বৈদপাঠের উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে পূর্বা সমস্যা লইয়া, শুকর সহিত্ত রামধনের বিচার হইল। কিন্তু সে বিচারে শুক্তিব্যার মতই অভান্ত বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং পাঠকের তর্ক বেদের সমতেও ভূল বলিয়া বুক্লাইয়া দিলেন।

তথন রামধন ধার পর নাই সম্ভ ইংরা, গুরুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্বদেশাভিমুথে প্রত্যাকৃত্ত হইলেন এবং স্বকীয় বাসভ্বনে আগমন না করিয়া, যে পাঠক বৈদিক মতানুসারে তাঁহার ব্যাখার ভুল ধরিয়াছিল, তাঁহারই বাটীতে গমন করিলেন। পাঠক রামধনকে এইরূপ অত্রকিতভাবে আসিতে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া, তাঁহার আগমনের ফুরারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামধন সমস্ত কঞা প্রাকাশ করিয়া, তাঁহার নিকট প্নরায় বিচারাধী হইলেন।

পঠিক রামধনৈর দৃঢ় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা দেখিয়া আরও অধিক আন-ন্দিত হইলেল এবং রামধনের গুণের প্রকৃত প্রস্তার প্রদান করিবার জন্ম একটা দিন ত্বির করিয়া, 'যাবদীয় অধ্যাপককে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। পরে ধনের শাস্তজানের প্রশংসা করিয়া, রামধনকেই তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত ব্লিয়া নির্দেশ করিলেন।

এইরপে রামধন আর একবারও স্বকীয় শাস্ত্রজ্ঞানের অতি সন্মানার্হ পরীক্ষা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক্ষণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির জন্ম আমরা নিয়ে সে ঘটনাটীও বিবৃত করিলাম। এই সময় রামধন বঙ্গদেশের মধ্যে এজ্জন অবিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ভট্টপলীতে রামধনের কথকতা হর। প্রথমতঃ রামধন সেধানে সাধারণভাবেই কথা কহিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া ভট্টপলীবাসী স্থাপণ, রামধন লেখাপড়ায় জল দিয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। কারণ, বাল্যকালে যথন তথায় অবস্থিতি করিয়া ন্যায় পার্ম করেন, তথন সকলেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও অলোকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কথকতার তাঁহার সে জ্ঞানের কোনও পরিচয়ই পাইভেছেন না। কাজেই তাঁহার। পূর্বোক্তরূপে রামধনকে ব্যঙ্গ করেন।

রামধন প্রতিতমগুলীর মনের ভাব বৃক্তি পারিয়া সেই দিম বেদীতে উপবেশন করিয়াই সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রেমার্য একপক্ষ পর্যান্ত সংস্কৃতে কথা কহিতে লাগিলেন। রামধনের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া পণ্ডিত মগুলী যথোচিত সম্ভই হইলেন এবং সকলেই অতি সম্বরে আহারাদি করিয়া, কথকতার নির্দিষ্ট সমস্করণেকাও বহু পূর্বে সভাতে সমাগত হইবার জন্ম বাটীর পরিবারবর্গের উপর ভাতৃনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকগণ উক্ত কথকতার এক বর্ণও বৃক্তিতে না পারিয়া, কথকতার নিন্দা করিয়া সম্বরে রন্ধনাদি করিছে স্বীক্তা হইলেন না। এই রূপে, ভট্টপল্লীর প্রায় ঘরে ঘরেই মহা হুলস্কুল পড়িয়া গেল।

এক শক্ষ কাল এইরপে রামধন সংস্কৃতে কথা কহিয়া সকলকৈই সন্তুষ্ট করিলেন। রামধনের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইবার জন্ত শণ্ডিভগণ স্ব স্ব পরিচিত অন্তান্য পণ্ডিভগণকেও আহ্বান করিয়া আনাইয়া রামধনের এই অপূর্ব কগকতা শ্রবণ করাইলেন। এদিকে মহা গোলবোগ উপত্তি হইল। পুরুষেরা রামধনের কথকতা শুনিয়া শত মুখে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- এই পনর দিন কথকতায় কেছ য়ামধনের একটা বর্ণও ভূল ধরিতে পারি-লেন না। তথন সকলেই সৃত্তি হটয়া, প্রকদশ দিবসের কথা শেষ হইলে, রামধনকে পাচ্তর আলিজন করিলেন এবং শতম্থে আশীর্মাদ করিয়া, রমণীগণের পুনরায় সন্তুষ্টি মাধনের জন্ম পূর্বেৎ সাধুভাষায় কথা কহিতে অমু-রোধ করিলেন। তথন রামধন কয়েক দিন পুনরায় সাধ্ভাষায় কথা কহিরা ভট্রপরীবাসিনী বামাগণকে পরিত্প করিয়া স্বকায় বসিভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

এইরপে রামধন কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেমন প্রচুর ধনলাভ করিলেন, তেমনই বিপুল সম্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বাবলীয় ধনী মানী ও জ্ঞানী লোকই রামধন্তের অতি প্রিয়ত্ম স্থান্ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিশ্বস্থিলী মধ্যে বেমন সকলের প্রানীয় ইইয়াছিলেন, ধনাচ্য অগতেও তেমনই আদর্শীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্বধ্নী কাব্যে কবিবর রায় দীনবন্ধ মিত্র বাহাছর ভাটপাড়ার বর্ণনাকালে এই কথকতার উদ্দেশ করিয়াই একদিন বীণানিন্দিত স্ল্লিত কঠে গাহিয়া ছিলেন যে:—

ভদ্র-জন বাস্থান, গরিকা নৈহাটী, ভাটপাড়া যথা চতুষ্পাচী পরিপাটী। পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন, ব্যাকরণ স্থায় স্মৃতি ষড় দরশন। এই স্থানে রাম ধন কথক রতন, কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন। স্থালিত পদাবলী বিরচিত ভার,

স্কল কথক স্থরে করিছে বিহার। হলধর চুড়ামণি ন্যায় শাস্ত্রবিৎ,

• হলধর চুড়ামণি ন্যায় শাস্ত্রবিৎ, ন্যাংয়ের টিপ্পন্নী সাধু যাঁহার রচিত।

व्यवधूनी कावा। २व जाव। २२ शृक्षाः

এই সময়ে রামধন বহুপরিবার বিশিষ্টও হইয়াছিলেন। এই সকলের লাশন পালন ও শিক্ষার ভার রামধন একাকী-নির্বাহ করিতেন'। এতদ্বির জ্ঞাতি ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, শ্লালক প্রভৃতি অনেককে লইয়া রামধন কলিকাতার বিদ্যাভ্যাস করাইতেন।

রামধন বাঁট্রান্থ সরথেল, বংশীয়া এক কল্পার পাণিগ্রহণ করেন। রামধন ধ্যেন অলোকিক গুণৈর আধার ছিলেন, রামধনের গৃহিণীও তেমনই লক্ষীসর্নাপনী ছিলেন। ইনি রামধনের ছাল্র, আত্মীয়, জ্ঞাত্তি, কুটুর প্রভৃতি
সকলকেই অপত্যানির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আজিও সকলে রামধনের
স্তেণোল্লেথ সময়ে ইহারই নামোল্লেথ করিয়া থাকে। এমন কি, সকলের
বিশাস যে, ইহার গুণেই রামননের ভাগ্যলক্ষী রামধনের অক্ষশায়িনী হইয়াছিলেন। রামধনের কনিষ্ঠ পুল্র শ্রীশচক্র বিদ্যারত্ত্ব ইহার জ্লপ্ত বাণোড়ে একটী
ঘাট ও সেই ঘাটের ছই পার্শ্বে হুইটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিম্নলিথিত
স্নোক্ষর ঘাটেও মন্দিরে ক্ষোদিত করিয়া রাথিয়াছেন।

শাকেশবান্ধ শৈলেনো থারতা কন্ধণাতটে।
তীর্থংসূর্য্যমণির্দেবী নির্মানে শ্রীসূরিদং॥
পঞ্চনব সপ্তশশী সংখ্যশকহায়ণে
ঘট্টতিতারণ স্থশোভি মঠযুগ্মকে
সূর্য্যমণিরগ্রজনুঃ রামধনগেহিনী
শ্রীশজননীশ যুগ্মত্র সমতিষ্ঠিপৎ।

রামধন ৬০।৬৫ বংদরে গণেশ ও শ্রীশ এই তুই পুত্র ও স্থম্যী নামী এক করা রাথিয়া স্থগারোহণ হঁরেন। কনিষ্ঠ শ্রীশ সংশ্বত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারত্ব উপাধি শাভ করেন এবং ইনিই প্রথমে বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরচক্র বিদ্যাসাগর মহাশস্বের বিধবা বিবাহ মতের ঐচলন করেন। রামধনের ভ্রাতৃষ্পুত্র ধরণীধরই ইহার নিক্ট কথকতা শিক্ষা করিয়া ইহার ধ্যাতি সম্রম রক্ষা করেন এবং বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় কথক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

রামকানাই বিদ্যানিধি।—ইনিও রূপনারারণ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের অন্তর্ম বংশ্বর এবং রামকুল ক্সায়বাচপাতি মহাশরের প্রিয় হাত। ইনি রামকুল স্থায়বাচপাতি মহাশরের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্যে অসাধারণ বৃৎে-পত্তি লাভ করিয়া নবদীপে গিয়া, স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে প্রভাব্তে হইয়া নিজগ্রামে এক চতুপাঠী স্থাপনের জন্ম ক্ষমনগরে মহারাজ্য গিরিশচক্রের অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্ম গমন করেন। "

একদিন যথা সময়ে রাজসভার উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে অভি-বাদন করিয়া, তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞানা করেন। স্বতরাং মহারাজ "কিমথী" এই প্রশ্ন করিলেই, রামকানাই তৎক্ষণাৎ বিচারাথী বলিয়া দাঁড়াইয়া সহিলেন।

বিশেষ জানী ও শাস্ত্রদর্শী না হইলে, নবনীপাধিপতির রাজসভার কেইই
বিচারাথী হইয়া গমন করিতে পারিহতন না। কিন্তু রামকানাই যেরপ
গান্তীর্ঘ্য সহকারে উত্তরদান ও বিচার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে সকলেই
তাহার সেই অসামান্ত ভাব দেখিয়া বংপদ্রানান্তি বিশ্বিত হইল। যাহাহউক,
মহারাজ পরক্ষণেই আর আর পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত বিচার
করিতে আদেশ করিলেন। রাজসভার নির্মান্ত্রসারে বিচারাথী প্রধানতঃ
পূর্ব্বপক্ষই অবলম্বন করিতেন। মহারাজও তদমুসারে রামকানাইকে পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রামকানাই বথোচিত সন্মান
সহকারে মহারাজকে কহিলেন—"মহারাজ! আমার পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ নাই।
আমার বিচার্ঘ্য বিষয় এই উত্তরপক্ষে ইহার উত্তর এইরপই হইবে, বিলয়া
রামকানাই সেই বিষয়ের মীমাংসা পর্যান্ত প্রমাণ করিলেন। পরে কহিলেন—
কিন্তু যদি ইহা এইরপেনা হইয়া, এইরপই হয়, তাহা হইলে তাহার মীমাংসা
কি হইবে আমি তাহাই জানিতে ইচ্চা করি।

সভাস্থ পঞ্চিত্যগুলী রামকানাই বিদ্যানিথি মহাশয়ের সেই কৃট প্রশ্নের গুরুত্ব দেখির।, নীরব হইরা রহিলেন। কেহই কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তথন মহারাজ সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরাভব স্থির করিয়া রামকানাইকেই পৈই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম-কানাই অতি প্রিমারক্তের বাই করি সাম

তথন মহারাজ রামকানাই বিদ্যানিধি মহাশরের প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ও বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া মহতী প্রীতি লাভ করিলেন এবং স্বকীয় অভিনব রাজধানী শ্রীনগরের নিকটবর্তী শিম্বিয়া গ্রামে একটী চতুম্পাঠী নির্মাণ করাইয়া রামকানাইকে সেই স্থানে বাস করিতে গাদেশ দিলেন।

এইরপে, রামকানাই মহারাজের অনুগ্রহে এক চতুম্পাঠী ও আবাস স্থান
এবং যথোপযুক্ত বৃত্তি পাইরা সচ্ছন্দে বহুসংগাকু ছাত্রকে শিক্ষা দান করিতে
লাগিলেন। বঙ্গদেশে রামকানাইএর সুখ্যাতির নানতা ছিল না। কিন্ত
ইহার উপর আবার রামকানাই মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আরও যশসী
ও অন্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইলেন। এই সমরে রামকানাই
বিদ্যানিধির যশঃপ্রভা এতদ্র প্র্যারিত হইল বে, দাকিবাত্য ও কাশী প্রস্তৃতি
পশ্চিমাঞ্চল হইতে দলে দলে ছাত্রবুক্ত রামকানাইএর চতুম্পাঠীতে শাস্ত্র শিক্ষা
করিবার জন্য শিম্লিয়ায় আগ্যমন করিতে লাগিল।

এই সমরে রামকানাইও বিশেব বন্ধ সহকারে ছাত্রগণের শিকাদান করিতে লাগিলেন। রামকানাইএর পরিবারপণ ওঁটুরার অবস্থিতি করিলেও রামকানাই অধিক সময় শিম্লিয়াডেই অবস্থিতি করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন হরলে, তুই একটা ছাত্র সমভিব্যাহারে শিম্লিয়া হইতে ওঁটুরায় সন্ধ্যার পরে আগিমন করিতেন এবং অভি প্রভূবে উঠিয়াই শিম্লিয়ায় বাইতেন।

একদিন রামকানাই বাটা আদিয়াছেন কিন্তু কৌন এক তামুলার বাটাতে মাদরান্ধণত্রতের নিমন্ত্রণ থাকাতে, দে দিন অবকাশমতে আর শিমুলিয়া প্রত্যাগত হইতে পারেন নাই। রামকানাই মধ্যাক্ষ কালে মানাক্ষিক কার্যা সমাপন করিয়া, উক্ত তামুলীর বাটাতে নিমন্ত্রণে গমন করিয়া আহার করিতেছেন, এমন সমরে এইটা ছাত্র রামকানাই এর গৃহিনীর মুখে দেই তামুলীর বাটাতে আগমন বার্ত্তা প্রবাদ রিয়া, রামকানাই এর গৃহিনীর মুখে দেই তামুলীর বাটাতে আগমন বার্ত্তা প্রবাদ রিয়া, রামকানাই এর গৃহিনীর তথার আদিয়া উপস্থিত হইল। আদিয়াই দেখিল, গুরুদের শৃদ্রের বাঁটাতে আহারে উপবেশন করিয়াছেন। দেখিয়াই অবাক্ হইয়া দেই ছাত্র আবার আর আর ছাত্রগণকে গুরুর আচরণের কথা প্রকাশ করিল। ত্র্বিংকালে কি গুরু;

নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ভাহারাও পাপী হইরাছে, এই বলিয়া মহারাজ গিরীশচন্দ্রের নিকট আত্বপূর্কিকু সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

মহারাজ সেই কথা শুনিয়া, ক্রোথে এককালে হতাশনের ন্যার প্রজ্ঞানিত হইরা রামকানাইকে ভাকাইরা পাঠাইলেন। রামকানাই রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ রামকানাইরের দোবোলেথ করিয়া বংপরোনান্তি ভংগনা ও তিরকার করিলেন এবং রামকানাইকে চতুপাঠি তাঁগি কনিয়া সদেশে প্রস্থান করিছে আদেশ করিলেন। রামকানাই বহুবিধ জন্মর ও বিনর করিয়া মহারাজের ক্লপা ভিক্লা করিলেও, মহারাজ জার রামকানাইরের ক্থায় ক্লপাত করিলেন না। জাপিচ, রামকানাইকে রাজসভা হইতে ভাড়াইরা বিশেন।

তথন রাম্কানাই নিভাত গুংখিত ও ব্যখিত হইরা খাঁটুরার বাসিতে কিরিরা আদিলেন এবং অতীব মনের ছংবে কালাভিপাত করিতে লাগিলেম।

এইরপে কিরংকাল অভিবাহিত হইলে, রাষকানাই রামপ্রাণ বিদ্যাবাচভাতি মহালয়ের শরণাগত হইলেন। একে রামকানাই মহামহোপাধ্যারে
পণ্ডিত ছিলেন, তাহার উপর আবার রামপ্রাণ বিদ্যাবাচশতি মহালয়েব
জ্ঞাতিত্রতা স্ক্ররাং রামকানাই, বিদ্যাবাচশতি মহালরের রূপা লাভে বঞ্চি হ

হইলেন না।

এই সমরে ভূকৈলাসের রাজা বিখ্যাত জয়নায়ায়ণ বোষাল মহালয় দীর্ঘকাল ব্যাপী এক পুরাণের জহুন্তান করেন। বাচপাতি মহালয়ই এই বৃহভ্যাপারের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই জয়নারায়ণ ঘোষাল মহালয়কে বলিয়া
রামকানাইকে সেই বেদীর ধারকতা কার্য্যে দীক্ষিত করেন। ঘোষাল মহাশরের গুরুদেব সেই বেদীর পাঠক ছিলেন।

এই রপে রামকানাই কিছুদিন সেই বেদীতে গোরকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এথানেও রামকানাইশ্রের বিষম বিসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইল। ঘটনাক্রমে পাঠক যদি কোন বিষয় ভূল বলিয়া বাইতেন, রামকানাই তাহাই সংশোধন করিয়া দিবার চেন্তা করিতেন। কিন্তু পাঠক তাঁহার কথায় কর্ণাত ও করিতেন না। আপন্নমনেই পাঠ আবৃত্তি করিয়া বাইতেন।

এইরপে ১০/১৫ দিন অতীত হইলে রামকানাত অক্তান বিস্তুত কইলেক

কিন্তু পাঠক তাদৃশ অসহাবহার করিলেও, রামকানাই স্বকীর করিবে বিস্তৃত হইতেন না। এক দিন পাঠক পুনঃ পুনঃ ভুমও আবৃত্তি করিতেছেন, রাম-কানাইও পুনঃ পুনঃ সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছেন, কিন্তু পাঠক কিছু-তেই তাঁহার কথার কর্ণপাত করিতেছেন না দেবিয়া তিনি অভাপ্ত বিরক্ত হইয়া সভামধ্যে উচ্চৈংশ্বরে বলিয়া উঠিলেন, যদি ভ্রম সংশোধন করিয়া আবৃত্তি না কর তাহাহইলে ভামার বাপান্ত দিবা। এইরূপ লাঞ্চনাকর বাকা শুনিয়া পাঠক তথনই পাঠ বন্ধ করিলেন এবং বেলী হইতে পাজোখান করিয়া, তৎ-ক্ষণাৎ স্বকীয় বাসাভিমুধে গমন করিলেন।

তৎপরে, পাঠক, কাহারও সহিত বিজ্ঞজিনা করিয়া, আদিগকায় মান ক্রিয়া আফিলেন এবং ঘ্থাবিধি স্থাক্তিক কার্য্য স্মাপ্ন ক্রিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পরে স্ফ্যা উত্তীর্ত্ইলে, পঠেক অধনারায়ণ খোষাল মহাপরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রামকানাইরের আচরণের কথা সমস্তই প্রকাশ ক্রিলেন কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিলেন না। তথ্ন যোষাৰ মহাশম রামকানাইকে ডাকাইরা আনিবেন ও সভাত্তে এরপ অধ্যাবহার করিবার কারণ জিজাদা করিবেন। রামকানাই নিজে বৈশনও কথানা কহিয়া সদস্য ও অস্তান্ত ত্রতীগণকে কিজাসাকরিতে কহি- ~ লেন। রামকানাই পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, রামকানাইয়ের কথা অগ্রাহ্ করিয়া পাঠক মহাশয় যে নিভাস্ত প্রগণ্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন, সকলেই ভাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন এবং ভাহাতেও বে প্রাণের অঙ্গ হানি হইয়াছে ভাহাও প্রকাশ করিতে কেহই বিরত হইলেন না। ফগত: ভাদুশ স্থা পঠिक यहान्यवहरे भाष शिवीकृत हरेन किन्द वामकानार्टक किर्हे माधा করিতে পারিলেনু না। তৎপর্বৈ ঘোষাল মহাশয়, যাহাতে পুরাণের অঙ্গ হানি না হয়, তদ্বিষয়ে পুরুদেবকে নিবেদন করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশরের জাতকোধ কিছুতেই শেশমিত হইল না।

এদিকে, যথা সময়ে পুরাণপাঠ সাঙ্গ হইল ও অধ্যাদকগণের বিদারের সময় উপস্থিত হইল। বিদারের ভার গুরুদেবের হস্তেই স্থান্ত এইল। গুরু-দেব সকলকেই যথোপযুক্তরূপে বিদায় করিলেন; কিন্তু রামকানাইকে মধ্যবিধ অতিশয় বিরক্ত ও ঘোষাল মহাশরকে স্ককণ্ঠে নিন্দা করিতে লাগিলেন।
কিন্তু রামকালাই ভাহাতে একটা কথাও বলিলেন না। বরং শুক্রদেবের
গর্ম থর্ম দেখিশাই পর্ম প্রীতি লাভ করিয়া অদেশে প্রভ্যাগমন করিবার
আব্যোজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে, জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় সকীয় শুরুদেবের এই অস্দাচরণের
কথা শুনিয়া যার পর নাই কুন হইলেন এবং য়ামকানাইকে নিভৃতে ভাকিয়া
দ্বাজলি হইয়া, শুরুদেবের অপ্রাধ মার্জনা করিতে কহিলেন। পরে,
তাঁহাকে সর্কোচ্চ বিদায় প্রদান করিয়া বাটী প্রভ্যাগমন করিতে আদেশ
করিলেন।

এই সময় হইতে রামকানাইরের ভাগলেরী পুনরার স্থাসর হইল এবং তিনি অধ্যাপক্ষওলী মধ্যৈ স্বৈশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্ব্রি আনৃত হইলেন। এবং গ্রাক্ষণমণ্ডলীর মধ্যে স্ব্রেচি বিদার রামকান্তেরেরই একারত হইরা আলিন।

রামকানাই বৃদ্ধ বরুদে ৮ কাশীধানে গিয়া বাস করেন। কিছুদিন তথার বাস করিয়াই, তিনি ৮ কাশীলাভ করেন। ইহার নিজের কোনও সন্তান সম্ভতি নাই।

উমাকান্ত শিরোমণি।—ইনি রামপ্রাণ বিদ্যাবাচন্শতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ
পুত্র ছিলেন। ইনি সর্বাকনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু করেক ভাতার মধ্যে ইনি
সকলের বিশেষ প্রিরণাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ রামরতন তর্কসিদ্ধান্ত
মহাশয় ইহাকে স্বকার পুত্রাপেক্ষান্ত অধিক ভাল বাসিতেন। উমাক্ষান্ত
বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অতি সামান্তরপ লেখা পড়া শিক্ষা করেন।
পরে, রামরুদ্র স্থায়ালন্ধার মহাশয়ের চতুম্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অভ্যাস
করেন। উমাকান্ত বেমন প্রতিভাশানী ছিলেন তেমনই অসাধারণ স্বরবান্ ও
ছিলেন। ফলতঃ উমাকান্ত বিশিও একজন বিশ্রাত কথক বলিয়া ভবিষাতে পরিচিত হইয়ার্থবিনন বটে, কিন্তু ইনি কাহারও নিকট রীতিমত শিক্ষালাত
করিয়া কণকঃ

বিশারে ব্রতী হন নাই।

প্রসিদ্ধি আছে উমাকান্তের উপনয়নের কিছু পরেই এক দিন শিমুলিয়া কাঁসারিপাড়া হিবোঁদী গদাধর শমত উমাকান্তের স্বরনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া পারিদ্ ? ভাহাতে উমাকান্তও বাঙ্গছলে উত্তর করিলেন .ম, "মথন দাদার হাতে কথকতার জন্ম, তথন আমি কপ্কতা করিতে কেন না পারিন" ?—গদাধর মাবু উমাকান্তের এই সপ্রতিভ উত্তরে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বাস্তবিক, উমাকান্ত কথকতা করিতে পারে কি না দেখিবাস জন্ম বলিলেন— "ভাল, তুই যদি কথকতা করিতে পারিদ্, তবে আমি ডোর কথা দিব !—" কিন্ত দেখিদ্ যেন ঠকিন্না।—

তাহাতে উমাকান্ত উত্তর করিলেন—"কেন ঠকিব ? আপনি দিয়া দেখুন, হারি কি পারি ?—"

ইহা শুনিয়া গদাধর বাবু অভ্যন্ত সন্তুট ও কৌতুহল পরবশ হইয়া, একমাস কাল উমাকান্তের কথা দিয়ায় জল্ঞ সমস্ত আরোজন করিলেন। কিন্তু এই সমরে উমাকান্ত দাদার ছই একটা পদাবলী ভিন্ন আর কিছুই অভ্যাস করেন নাই। স্থতরাং গদাধর বাবুর আরোজনে বাস্তবিক নিভান্তই বিপদ্প্রস্ত হইলেন। তিনি গদাধর বাবুকেও উদ্যোগ করিতে বলিয়াছেন; এক্ষণে আর না বলিতেও পারেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠ সহোদর রামর্ভনকে সমস্ত কথা ভালিয়া বলিলেন, এবং উপস্থিত বিপদে কিন্তুপে পরিত্রাণ পান, ভাহারই উপার জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিয়া রামরতন অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং উমাকান্তকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন ভাই। "ভয় কি, তৃমি বংশের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আর ছই চারিটা পদাবলী ও বর্ণনা করেকটা অভ্যাস কর। তাহা হইলেই কথকতা করিতে পারিবে। যে দিন যে কথা কহিবে, আমি প্রতিদিন তোমাকে তাহাই শিথাইয়া দিব, তুমি দেইগুলি শুছাইয়া বলিতে পারিলেই উত্তম কথকতা করিতে পারিবে।"

তথন উমাকান্ত দাদার বলে বলীয়ান হইয়া গদাধর বাবুর সন্ধন্নিত রামায়ণে ব্রতী হইলেন এবং বেদীতে উপবেশন করিয়া ার শিক্ষাস্থারে কথকতা করিতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ল প্রভিত্ত। বিকাশ! দাদা যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাত উমাকান্তের তুগুারো, তাহা উপর আবার নিজের প্রভিতার অপূর্ণ বিকাশ! কার্যেই সেকথা যে আ তের নদী ক্ষম

## কুশদীপকাহিনী।

না হইতে হইতেই উমাকান্তের মেলাজাদিত যশংপ্রভা চারিদিকে বিস্তৃত হইল। চালি দিক্ হইতে লোক কাভারে কাভারে ভাঙ্গিয়া উমাকান্তের কথকতা শুনিতে ধাবিত হইল। এই সমরে খ্যাতনামা গদাধর, রুফাহরি, ও রামধন তিন জনেই কলিকাভার কথকভায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু উমাকান্তের এই ন্তন কথকভায় সকলেরই গৌরবরাশি ছারায়ত হইল। উহাঁদিগের কথকতা আর কেহই শুনিতে চাহে না। সকলেই উমাকান্তের কথা শুনিতে ধাবিত হইতে লাগিল।

এই অলোকিক বটনা দেখিরা লন্ধনামা গদাধর, রুক্ত্রি, ও
রামধন সকলেই চমংকৃত হইকেন। পরে একদিন প্রত্যুবে গদাধর ও কুকৃহরি উভরে রামধনের বাটাতে আদিরা রাশধনকে ভাকিরা বলিলেন— দেখ
রামধন! খানিলাম ভোঁমার কঁনিষ্ঠ উমাকান্ত নাকি উত্তম কথা কহিভেছে। সম্ভবও বটে, কেন না দেখিতৈছি, আজি কালি আমাদের হুই
ক্রেম্ব বেদীতে ভো মৃলুই লোক হইডেছে না—ভোমার বেদীতে কিরূপ
কানি না।

শ্বনিয়া রামধন কহিলেন—আমার বেদীতেও লোক নাই।

তথন গদাধর কহিলেন—"ঐ দেখ, সমস্ত লোকই আজি কালি উমাকান্তের কথা শুনিতে আসিতেছে। যাহা হউক, চল, আমরা জিন জনেই একদিন ভাহার কথা শুনিয়া ঝাসি।—"

তাহাতে রামধন উত্তর করিলেন—মহাশর। উমাকাস্ত আপনার কীটাণ্ও নহে। সে নিতাস্ত বালক, আমরা তাহার সভায় উপস্থিত ইইলে সে একটা কথাও কহিতে পারিবে না।—"

ত্তনিয়া ক্ষত্রি চ্ডামণি কহিলেন—"ইহার মধ্যে আর একটা কাব করিতে হ্ইবে। গদাধর নাবুকে বলিয়া গোপলৈ আমাদিগকে একটা ঘরে বসিতে হইবে থবং গোপনে উমাকান্তের কথা ভনিতে হইবে। ভদ্তির অস্ত উপায় নাই।—"

তদমুসারে গদাধর বাবুকে জান্তান হইল; গদাধর বাবুও সেই কথা শুনিয়া অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কথকএয়কে মহা সমাদরে স্বকীয় ভোষাখানায় মান বচনপরস্পরা ও অলৌকিক স্বরনৈপুণা দেখিয়া সকলেরই বিগলিত।
ধারে আনন্দাশ্র পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মিশ্র মহাশ্র বাটার
মধ্যে গমন করিলেন এবং গৃহিণীকে ডাকিয়া, বালক পুল্র মাধ্বের সমস্ত
অবস্কার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সদাধের বাবুর এই অসস্তাবিত
কাও দেখিয়া প্রথমে অলকার অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্ত
গদাধরের নিতান্ত নির্কর্জাতিশয় দেখিয়া, সেই গহনাগুলি আর রাখিতে,
পারিলেন না। একথানি রৌপায়য় থালে করিয়া, সেই অলকারয়াশি গদাধরের
সমুখে আনিয়া দিলেন। তথন গদাধর বাবু আনন্দে পুণ্কিত হইয়া, সেই
অলকারয়াশিপুণ রৌপায়য় থালাথানি সভামধ্যে আনিয়া উমাকান্তের বেদীয়
উপর রক্ষা করিলেন। দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া য়হিল। এদিকে,
গদাধর ও রুঞ্চরি তুই হস্ত ভূলিয়া আশীর্কান করিতে করিতে সভামধ্যে

পাঠক অবশ্রই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গদাধর ও ক্ষাহরি এই উভয় কথকই রামধনের গুরুহানীয় স্ক্ররাং বধন সেই পরস্পুত্র্য কথকরে সভাত্তে উপনীত হইলেন, তথন উমাকান্তের বেদীতে বিশ্বা থাকা নিভান্ত ধৃষ্টভার কার্য। সেইজন্ত, উমাকান্তও গলন্ধীকতবাস ও কুভাঞ্জলি হইয়া উভয়ের পদধ্লি মন্তকে প্রদান করিলেন। তৎপরে, উভয়েই শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন—"ভাই! তুমি এই রূপে আমাদের পৃথরকা কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা ও একমাত্র আশীর্কাদ।—"

পরে উভয়ে গদাধর বাবুকেও শতমুখে প্রশংসা ও আশীর্মাদ করিরা সভারণ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। সে দিন আর কথা হইল না; এই গোল-যোগেই কাটিয়া গেল।

তদিকে, রামধনও বাটীতে আসিয়া সকলের নিকট এই বিষয় গল করিতে লাগিলেন। পরে, রামরতনকে সংখাধন করিয়া কহিলেন — "দাদা। উমা এমন উৎক্ট কথা কহিতে কোথায় শিথিল ?— সে আজি ধেরপ কথা কহিল, তাহা বোধ হয় আমারও অসারা। কিন্ত সে এর্নাপ কোথায় শিথিল ?—"

## কুশৰীপকাহিনী।

বুঝাইরা দিলেন যে, তিনি ভাহাকে যাহা শিখাইরা দেন, ভাহাই সে এরপ শুছাইরা মধুমর করিয়া বলিভে পারে যে ভাহা অভার অসাধা।

এই ঘটনার পর হইতে রামধন, উমাকান্তের জন্য এক জন পশ্চিম দেশীর প্রদিদ্ধ গারক নিযুক্ত করিয়াণকিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করেন এবং নিজে তাঁহাকে কথকতা শিধাইয়া এক উৎক্লপ্ত কথক করিয়া তুলেন।

আর একটা ঘটনাও উষাকাস্থের প্রতিভা বিকাশের এক মহীগান্ দৃষ্টাস্ত। কোন স্ময়ে উমাকান্ত ব্যাহনগরে তাঁহার জ্ঞাতিভাতার বাটীতে গমন ক্রিয়া-ছিলেন। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে এক দিন বেলা নমটার সময় উমাকাস্ত টাকীর মুক্সা মহাশ্রদিপের বাটীর স্মুথ দিয়। ৮ গ্রাজাল করিয়া আসিতে-ছিলেন। আদিবার সময় দেখিকেন, মুলী মহাশয়নিগের বৈঠকথানাম তানপুরা, পাকোয়াল প্রভৃতি লইয়া করেক জন স্মান্ত লোক বসিয়া পান বাদ্য করিতেছেন। দেখিয়া উমাকাস্ত করেক পদ অগ্রসর হইয়া সেই देवक्रंकथानात दात्राम्य शिवा ज्ञिन कार्याण एक मधात्रमान इड्रेनिन। (य शात्रक গান করিতেছিলেন, তিনি এক জন বিখ্যাত গায়ক; কিন্তু মুক্সী মহাশয়ের বেতনভোগী গায়ক্দিগকে পরীকা করিবার জন্ত তানপুরা অতি অল পরিমাণে বিস্থর। করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সুস্গী মহাশ্যের গায়কগণ ভাহা ধরিতৈ পারে কিনা, ভাহাই পরাক্ষা করিভেছিলেন। এক বন্টা কাল এইরপ গান ৰাজনা চলিতেছিল, কিন্ত কেইই তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্ত উমাকান্তের কর্ণে যেমন দেই কর্ণ্যান্তর প্রবেশ করিল, অমনই উমাকান্ত আর থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবেন কালোয়াৎকী তানপুরা বিহুরা হ্যায়"!—উমাকাস্তের এই বাক্য কর্বরন্ধে প্রবেশ করিবামাত, গায়ক তংক্ষণাৎ তানপুরা রাখিয়া উমাকান্তকে সমন্ত্রেম সেলাম করিলেন এবং নিজ পার্শ্বেদাইবার জনা হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু উমা-কাস্ত তথন মাত্র ৮ গঙ্গালান ক্রিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন; স্তরাং পায়কের অমুরেশধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অন্ত সময় আদিয়া সাক্ষাৎ করিবেন এই অঙ্গীকারও করিলেন না। কিন্তু গায়ক একাক্ষরেই উমাকাস্তের लग्न (वाध छानिट्ड भाषिमाছित्नन, मिट्टे बना किছू: उरे डाँशिक ছाড़ि-

সজ্ঞ বদন পরিভ্যাপ করাইয়া স্বকীয় পার্ষে অভি সমন্ত্রমে উপবেশন করাইলেন।

পরে, কিরৎক্ষণ পর্যান্ত তাঁহাদের গান বাদ্য হইলে, পশ্চিম দেশীর গায়ক উমাকান্তকে একটা পদ পাহিতে সন্থােধ করিলেন। উমাকান্তর কণ্ঠন্তর ওপ্রুক্ত অবদর বুঝিরা একটা পদ গান করিলেন। উমাকান্তের কণ্ঠন্তর ও অরনৈপুণ্য দেখির নকলেই অবাক্ ও বিস্মিত হইলেন। পরে, মুঙ্গা মহাশয়ও উমাকান্তের গুণে নিভান্ত বশাভ্ত হইরা উমাকান্তের পরিচয় জিজ্ঞানা কার-শেন। তথন উমাকান্ত নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া প্রস্থানোদাত হইলেন। কির উমাকান্তের অভিনব গায়ক বন্ধ কিছুতেই উমাকান্তকে ভ্যাগ করিলেন না। প্রত্যান্ত, উমাকান্তের ক্টুলের বাটীতে নম্বাদ দিয়া যে কয় দিন তিনি মুখ্যা মহাশয়দিগের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন, সেই কয়দিনই উমাকান্তকে ভ্যাপনার নিকট রাথিয়া দিলেন।

এই স্থোগে উমাকান্ত ও মুন্সী মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইনেন। এমন কি সেই অবধি শিবনাথ বাবু তাঁহাকে ক্লণকালের ক্লক্ত স্থানান্তরিত হইতে দিতেন না। মুন্সী মহাশয়দিগের নাহায়ে উমাকান্তের অবহাও বিশক্ষণ উন্নত হইনা উঠিতেছিল। কিন্ত কালের কি অল্বজনীয় প্রভাব! কাল যাহাকে যাহা করিতে দের, তাহার অভিরিক্ত তিনি আর কিছুই করিতে পারেন না। উমাকান্তের অল্টেও তাহাই খটিল। এই সমন্ন উমাকান্ত পঞ্চতিংশং বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে কালের ডয়ানিনাদ উমাকান্তের ক্রতিগোচর হইল। অমনই উমাকান্ত একটী মাত্র শিশু কনাা, যৌবনের মধ্কানে উক্লিত পতিপ্রাণা সহধর্মাণী, অতুল, অপ্রমেন্ন মেহের অনন্ত প্রস্তাব করিয়া, বিশেষতঃ কোমল প্রাণ কবিশেষর রামরনের শিরীষকৃত্ম প্রাণে ক্রিয়া, বিশেষতঃ কোমল প্রাণ কবিশেষর রামরনের শিরীষকৃত্ম প্রাণে ক্রিয়া, বিশেষতঃ কোমল প্রাণ কবিশেষর রামরনের শিরীষকৃত্ম প্রাণে ক্রিশ প্রহার করিয়া বিস্চিকা রোগে ইহধাম ত্যাগ করিনেন। বস্ততঃ রামধন ইহসংসারে যে সমন্ত সাংসারিক ছর্ঘটনার বিক্রের দ্রারমান হইয়া-ছিলেন, সেই সকলের মধ্যে এই কনিগ্রিয়োগ শোক স্ব্রাণেক্য প্রবল। ইহাতেই তাঁহার মন্মান্তি বিচ্নিত হয় এবং সমন্ত জীবনেও ইহার প্রথর প্রতাপ

জগবান্ विकालकात ।—এই शाखनाया यशयरशावात्र माखिनावरणीय মহেন। ইনি বাৎসা গোত্তীয় ছিলেন। ইহার পৈত্রিক নিবাস খাঁটুরার দক্ষিণ্দিপ্রতী দত্তপুর্রগার সলিকট দোগাছিয়া গ্রাম। বর্তমান সময়ে এই দোগাছিয়াকেই পাটডাঙ্গা দোগাছিয়া ধনিরা থাকে। ইংার পিতার নাম কাশীনাথ তক্ত্ৰণ এবং মাভার নাম পদামণি। ইহার মাভা খাঁটুরাস্বাজচক্ত দর্বেশ মহাশ্রেরই ভূতীয়া সহোদরা। এই রাজচন্দ্র নরবেল মহাশ্রেরই ক্নিতা ভগিনা ঐশজননা ক্র্যামণি দেবী রামধনের সহধর্মিনী ছিলেন। ক্তরাং প্রীশচক্র বিদ্যারত্ব মহাশেষ ইহার মাতৃত্বত্রার ভ্রতো ছিলেন। পদামণি ধেমন নিরাহ তেমনই শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। ইহার চারি সংখ্যাদর ও ছর সংখ্যাদ্যা ছিল। স্থাত্রাং তৎকালে বাঁট্রার সরখেল এংশীরেরা বিশিষ্ট গৃহস্থাকিলেও, পরিবার সম্বন্ধে জাজ্জলীমান ছিলেন এবং ইছাপুরের চৌধুরী মহাশ্রদিগের অসাদে আসমধ্যে বিশেষ সমস্পালীও হইয়াছিলেন। বাহা হউক, পদ্মণি ममा, भाषा, छक्ति, व्यवाहिङ পরিশ্রম ও বিশেষ নিষ্ঠাবতী ছিলেন বলিয়া সকল ভাতা ভগিনীরই বিশেষ ক্ষেহের পাত্রী •ছিলেন। ইহার উপর আবার খাঁটুরা অপেকা দোগাছিয়া আম অপেকাক্ত গওগ্রাম। স্তরাং আহারাজ্যদনেও দোগাছিয়া ছে খাটুরা অপেক। সমধিক উৎকৃষ্ট ছিল বোধ হয় না। সেই জন্ম পদামণি বিবাহের পরেও অধিক সময় পিত্রালমে বাস করিতেন।

কাশীনাথ তর্কভূষণ অধিকাংশ সময় দোগাছিয়াতেই বাস করিতেন।
একে ইনি কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, ভাহার উপর আবার ইহার মধ্যবিধ
তেজারতা ও মহাজনী ব্যবসায় ছিল। এতন্তিয়, ইহার কয়েক বিখা ব্রক্ষোত্তর
জমি এবং বাগান ও পুর্কারণী ছিল। শেই সকল ব্রক্ষোত্তর স্বমীর মধ্যে ১০০০ বিঘা ভূমি নিজাবাদে কর্বিত হইয়া, বাৎস্ত্রিক ব্যরোপধ্যেগী শম্মাদিও উৎপ্র
হইত। স্কতরাং কাশীনাণ বিপ্রল ধনশালী না হইলেও, সামাজিক অবস্থানে
নিতান্ত নিঃস্ক ইছিলেন না। এই সকল কার্য্যের পরিদর্শন জন্ম কাশানাথ
সময়ে সময়ে খাঁট্রার আসিয়া পদামনির প্রেমস্থা পান করিতেন।

কালচক্রে আজি ভারতের ভাগ্য পরিবর্তিও। আজি সমস্ত ভারত চাকুরী চাকুরী করিয়া পাগল, কিন্ত এক সময়ে এই সামান্ত বান্ধণ গুলাই মেছের পদ্দেধার নাম শুনিয়াই চ্মকিয়া উঠিকেন। জীতারা প্রকার সংলি নি স্লেচ্ছের একটা কপদ্কমাত্রও স্পর্শ করিতেন না। জননী জন্যভূমির পদ্সেবা করিয়া, ক্ষমি ও রাজদত্ত বৃত্তি উপজ্যোগ করতঃ স্বাধীন জীবন স্থাপন করিয়া দেব পুরুষের ক্রায় এই ধরাধামে বিচরণ করিতেন। নিতান্ত সামান্ত আয় থাকিলেও, সুথে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেন। ঘটনাক্রমে অরাচ্ছাদনের কট হইলেও স্থা কর্মান্তিক ভোগ বলিয়া সকল ছংথ অনামানে সহ ক্রিডেন; তথাপি প্রপদ্দেরা অথবা নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্ঞন করিতে বাইতেন না। কিন্তু আজি ভারত ঘোর বিলাস ক্ষেত্রে দণ্ডারমান। সে সামাক্ত ধনে আজি বিলাদের আয়োজন শেষ মুদ্ধ না-গৃহিণীর বাঁকসলের কুণু কুণু শক্তে প্রাণ সিহ্রিত হইয়া আইসে না। কাজেই ভারত, সোণার বিনিময়ে কাচ লইয়া খনে ফিনিডেছে—ধেমু-ধান্তের মর্ব্যাদা ভূলিয়া গিয়া তুই থানি কাগজের লোভে দিশাহারা হইয়া খুরিতেছে! কিন্ত কাশীনাথ তুমি একদিন পশমণির প্রেমহুধা পান করিবার জক্ত বে কেত্রে বিচর্ণ করিয়াছিলে, দেবলোক হইতে আশীর্কাদ করিও, দেব! তোমার বংশধর-গণ যেন সেই ক্লেটেই বিচরণ করে। ধেয়-ধান্ত বিশ্বত হইয়া, কাচ ও কাগজের প্রত্যাশায় দিশাহারা হ্ইয়া যেন প্রপদ্দেবী না হয়। স্বধর্মনিরত ইইয়া আর্যাগোরৰ রকা করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহও পরম তথ, কিন্তু পর-পদদেবা করিয়া রাজভোগেও ভৃপ্তি নাই।

চতুর্দশবর্ষ বয়ংক্রম কালে পদামনির গার্ত্তরঞ্জার হয়। কিন্তু ত্থের বিষর পুংসবন সংস্কার সম্পাদিত হইলেই অর্থাৎ চতুর্থমাসে কাশীনাথ তমুত্তারা করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন। পদামনি এইরূপ অন্তি অল্ল বয়সে বিধবা হইরাই আজীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। কাশীনাথ দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, পদামনিকেও তেমনই অকপট স্থানয়ে ভাল বাসিকেন। ত্রম্ভ কাল পদামনির সকল সুপ্রের মূল এককালে ছেদন করিল বটে তথাপি এক ত্রাশার ক্ষীণরশ্বি পদান্তর স্থান করেরে তিমিত আলোক্ প্রদান করিতে লাগিল। পদামনি বিধবা হইলে, এক প্রসিদ্ধ গণক বলিয়াছিলেন, পদামনি স্থানমের এক পুত্ররত্ব লাভ করিবেন। এখন পদামনির ভাহাই একমাত্র আশাসেরত ত্র্ত্বল এবং সেই প্রের আশাত্রেই পদামনি নিদারণ প্রিশোক

স্থামণিও প্রারই আসিরা পদ্মণিকে দেখিয়া যাইতেন ও নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে পদ্মণির প্রবোধের চেষ্টা পাইতেন। ফলতঃ বলিতে কি, এই সমরে রামধন পদ্মমণির তাদৃশ মনস্বস্থি সাধনের চেষ্টা না পাইলে, সেই দক্ষেণ পতিশোকেই পদ্মশণির জীবনদীপ নির্মাণ হইত।

যাহা হউক, দশমাস দশদিন অতীত হইলেই, ১২০৯ সালে প্রমণি এক পরম স্থানর প্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের রূপ দেখিরা স্থাভিকাগৃহে ধেন শত-চল্লের আবির্ভাব হইরাছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রমণির মধ্যম ভাতা রাজচল্র সরখেল মহাশর অতীব বত্ব সহকারে ভাগিনেরের জাতকর্ম সম্পাদন করিলেন। পুত্রও দিন দিন শশিকবার ন্তার বর্দ্ধিত হইরা, ক্রেমে বর্তমানে উপনাত হইল। তথান রাজ্বচন্দ্র জ্ঞান্ত আত্মণের সাহাধ্যে ভাগিনেরের অন্যাশনের বিপুল আবোজন করিলেন। এই সমরে খাঁটুরার নিভাবনাক্রে আরাহাত্রে জন্মন ২০০ শক্ত ব্রহ্মণ উপন্থিত হইতেন। রাজচল্র সরখেণ মহাশের এই গত ব্রহ্মণ, গ্রামন্থ ব্রহ্মা, মহা স্মারোহে ভাগিনেরের মুথে অর প্রদান করিলেন এবং ভগবচন্দ্র এই নাম রক্ষা করিলেন।

ভাগিনেয়ের অন্নপ্রাদন উপলক্ষে প্রাত্গণের আনন্দমন্ন মহোৎসব দেখিরী, পতিবিরহিনী পল্মনির বিশুক্ষ-জ্বদন্ধে কিন্তুৎ পরিমাণ আশাবারির সঞ্চার ইইল। বালবিধবার নীরস-জ্বদন্ধ, কিছুতেই সরস হইবার নহে। আজ পল্মনি ধে বন্ধনে বিধবা ইইয়াছেন, সে বন্ধনে অনেক্ষের ভাগো পতি-সহবাসই ঘটনা উঠে না। বস্তুতঃ সে সমন্ত্রে মাজচক্র বে ক্ষেত্রে খুর্নিত হইভেছিল, সেই ক্ষেত্রে বালা জ্রা পতিসহবাস দ্রে থাকুক, অক্রণোদ্ধর ইইভে বাটীর সকলের স্বয়ুপ্তি পর্যান্ত্র পতির সহিত্র কথা কহিতে এমন কি পত্রির মুখাবলোকন করিতে ও পাইতেন না; করিবার আশা ও করিতেন না। তথ্ন সহর্ম্বিণী পতির সহচারিণী হওয়া দ্রে থাকুক্ল, পতির মুখাবলোকন করিল্লাই অপার লক্ষ্যাসরে নিম্মা হইতেন; উভারের জাননিছিত প্রেমপ্রবাহিনী ক্ষরের গভীরতম নিভ্তপ্রেদেশ দিয়ে তীরতেক্ষে প্রবাহিত হইলেও সে বিপুল প্রেমগঙ্গা কাহারও নম্ননগোচর হইকেনা, কিন্তু সেই চণ্ড প্রবাহিনীর উভার তীরে দ্রা, মারা, ভক্তি, শ্রুনা, সরলভা, সক্ষন প্রিয়ভা, অর্জ্যনম্পত্রা, উপচীকির্যা আয়গ্রতা

পরোপকার, দেশামুবাগ. বাৎসলা, বন্ধুতা প্রভৃতি সংসার বন্ধানর আমোধ রক্ষুস্রন্প যে সকল মনোহর ল্ডাপাদপ অব্যতিত করিত, সকলকেই, প্রবাহিনী স্থাসলিলে অভাবনীর রূপে সভেত্তও সম্বন্ধিত করিত। দেখিতে দেখিতে তাহাতে সমস্ত সংসার মধুমর হইরা উঠিত—নিতাস্ত নীরস কঠিন পাষাণও অন্ধুরিত হইরা আসিত। পল্মণিরও তাহাই হইরাছিল। কিন্তু পল্মণির দে নদী শুকাইরা গিরা বিশুদ্ধ এক ভীষণ আথাত মাত্র ছাল্বমধ্যে নিহিত ছিল। এই আথাতে বে পল্মণির: সমস্ত লতাপাদপের সমাধি হইত না, তাহা কে বলিতে পারে ? আমরা বলি, নিশ্চরই হইত। তবে শুদ্ধ এক ভগবচকুরূপ নবীন মেঘের উদয় হইরা, এই আথাত সরস ও ভিন্ন প্রকৃতির প্রেমস্থার প্লাবিত করিরা দিয়াছিল। সেই জন্মই পল্মণির চক্ষে এই বিষের আধার সংসার পুনর্বায় স্থার আথার হইরা উঠিরা-ছিল। এবং ইহার উভয়তীরস্থ সমস্ত লতাপাদপ্র প্রকৃতির ও মুকুলিত হইরা পতিশোকবিধুরা বালবিধবাকে নবীন ভগবিনীরূপে পরিণত করিয়াছিল।

মাতা, মাতৃষ্পা, মাতৃল ও মাতৃলানীগণের অকপট রেছ ওবরে জগবান পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। সকলেই পর্মানন্দে শুওলিনে ভগবানচন্দ্রের হাতি থড়ি দিয়া, গ্রাম্য গুরুমহাশরের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে পাঠাই-লেন। এই সময়ে ঈশ্বরচক্র দাস নামক জনৈক ব্যক্তি চক্রশেশর তর্কনিদ্ধান্ত মহাশরের বাটীর নিকটে এক বৃহৎ পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভগবানচন্দ্রের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হইল। ভগবানচক্র অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করিলেন ও গ্রুহ গ্রুহ অল্প সকল ক্ষিয়া দিতেন যে ভাহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া থাকিতেন। ফলতঃ অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভগবানচক্র ঈশ্বরচক্রের পাঠশালার বাল্য শিক্ষা সমাপন করিলেন।

পাঠশালার শিক্ষা শেও ইইলে, রাজচক্র ভাগিনেয়কে শ্রন্তশিক্ষা দিবার জন্ম নিতান্ত ব্যাকুল ইইলেন। তৎকালে গাঁটুরার খ্যাতনামা পণ্ডিতের অভাব ছিল না। কিন্তু চক্রশেশর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবানকে দেথিয়া অবধি পুত্রনির্বিশেষে শ্লেহ করিতেন। স্থৃত্রাং রাজচক্র ভগবানের শিক্ষার কথা উত্থাপন করিবামাত্র, চক্রশেশর আফ্রাদে পুল্কিত ইইয়া স্বকীয় পুত্র মধুস্দন দারা ভগবানকে ডাকিয়া আনিলেন এবং নিজেই পঞ্জিকা দেখিয়া একটা শুভদিন ধার্ঘ্য করিয়া, ভূগবানকে স্বকীয় চতুপ্পাঠীতে আনিয়া ব্যাকরণ আর্ত্তি ও ব্যাকরণ স্বহস্তে লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে চক্রশেশর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়েয় চতুপ্পাঠীর লায় চতুপ্পাঠী, কুশবীপের কণা দ্রে থাকুক, সমগ্র বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া বাইত না। বাহা হউক, ভগবানচক্র এই চতুপ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া অতি অয়কালী মধ্যেই ব্যাকরণে স্ব্রাপ্তেশ প্রধান হইলেন এবং ত্রই বর্ষ উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপদ্ধকেশরী হইয়া উঠিলেন।

এইরপে ভগবান চন্দ্র ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপন্ন হইলে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশন্ন ভগবান চন্দ্রকে ভট্টী কাব্য পাঠ কুরিতে আবেশ করিলেন। ছাত্র প্রতিভাশানী ইইলে, শিক্ষকের আফ্লাদের নীমা থাকে না এবং রাত্রি দিন, শরনে আগরণে সেই ছাত্রকে শিক্ষা দিরাও বোধ হয় শিক্ষকের অধ্যাপনাবিত্তি পরিতৃপ্ত হয় না। সেই জ্লভা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশন্ন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, ভগবানকে পাঠ বলিয়া দিতেন। কোনও সভার অধ্যাপকমগুলীর নিমন্ত্রণ হইলে, ভিনি সর্পাত্রে ভগবানকে সঙ্গে করিয়া লইতেন এবং সভামগুণে বিচারকালে ভগবানকে প্রায় উত্তর পক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং সভামগুণে এই সময়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশ্রের চতুপাঠিতে অন্যান ২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই ছই শক্ত ছাত্রের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার যেমন আদর ও মেহের পাত্র হইয়াছিলেন, এমন আর কেইই হইতে পারেন নাই। মধার্থ কথা বিগতে কি, এই সময়ে মধুস্থান ও রাজীব নামক তাঁহার ছইটা পুত্রও তাঁহার চতুপাঠিতে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু ভগবানের আগে মধু ও রাজীব ও তর্কসিদ্ধান্ত মহাশ্রের নিকট স্থান পাইতেন না।

এইরপে, ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ, ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশ্র ভগবানকে মাধব নিদান পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা আনজি কালি অধ্যাপক ব্যবসায়ে তাদৃশ উপার্জন নাই কিন্তু কবিরাজী ব্যুশসায়ে বিলক্ষণ উপার্জন হইবার সন্তাবনা। ভগবানেরও টাকার অনেক অভাব রুহিয়াছে। যদ্ভিও দোগাছিয়াতে ভগবানের পাকা বাটী, পুক্রিণী, বাগান ও ধান্ত ক্রমি সম্ভব মই কিন্তু

মাতৃল, মাতৃলানী, মাতৃত্বসা মাতৃত্বস্পতি প্রভৃতি কেছই ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্চা, ভগবান খাঁটুরাতেই বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ফলতঃ তৎকালে ভগবানের বয়স চতুর্দশ বর্ষ মাত্র। স্কুতরাং মাতৃল রাজচক্র ভগবানকে আরও কিছুদিন পড়াইতে অভিলাবী হইলেন। এদিকে ভগবানেরও ইচ্ছা, ভগবান আর কিছুদিন অলঙার ও জ্যোতিষ এই ছুইটী শাস্ত্র পাঠ করেন। কিন্তু গাঁটুরায় থাকিয়া অলঙার ও জ্যোতিষ পাঠের হুবিধা নাই। সেই জন্য ভগবান ভট্নপ্রীতে গমন করিয়া উক্ত বিহয় ছুইটী পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

এদিকে, ভগবান পাঠাভ্যাস করিবার জন্ত বিদেশে যাইবেন, এই কথা পদ-মণির কণ্গোচর হইবামাত্র, পশ্মেণি বাভাভিহতা কদলীর স্থায় ভূপতিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। রাজচন্দ্র তাঁহাকে নানা প্রকারে সাম্বনা করিলেন, কিন্ত পল্মণি কিছুতেই ভগবানকে বিদেশে পাঠাইতে চাহিলেন না । কিন্তু যথন ব্লাজচন্দ্র কহিলেন, আমি স্বয়ং ভগবান্কে সঙ্গে গইয়। ভটেপাড়ার রামাক্ষ ঠাকুরের বাটীতে রাখিয়া আসিব্য তখন পদ্মধণি কিন্তৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেন। রামাক্ষর ঠাকুর প্রামণির গুরুদেব ছিগেন। দেই হুত্রে তিনি 'বৎসরের মধ্যে তুই একবার পর্মণিকে আশীর্কাদ করিয়া যাইতেন। যথন রামার্ফার ঠাকুর পরামশিকে আশীর্কাদ করিতে আদিতেন, তথন সর্বাগ্রে ভগবানকে কাছে লইথা সহস্তে প্ৰধূলি গ্ৰহণ করিয়া পুক্র বৎসল পিতার স্থায় অন্বরত অশীর্কাদ করিতেন। জলধোগ বা আহারাত্তে সর্কাত্রে ভগবানকে প্রদান প্রদান করিতেন। বিশ্রামের সমরেও ভগবানকৈ কাছে বসাইরা, যুত্তকণ নিদ্রা না আসিত, ততকণ তিনি নানা প্রকারে জগবানের জ্ঞান বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং ভগবান তাদৃশ অল্ল বয়সেও তেমন অগাধ বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন দেখিয়া মহা সম্ভষ্ট হুইয়া প্রামণিকে আখাস প্রদান করি-তেন। - আবার সময়ে স্থায়ে উহোকে ভাটপাড়ায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শাস্ত্র শিক্ষা করাইবেন, পদ্মধণির সহিত পরামর্শ ও করিতেন। ফলতঃ এক্ষণে ভগ্রানের ভাটপাড়ায় গিয়া পড়িবার সময় হইয়াছে জনিয়া, পল্মণি ভগবানকে রামাক্ষর ঠাকুরের নিকট রাখিয়া,আসিতে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অমু-বোধ করিলেন। তদমুদারে ভগবান মাতৃণ রাজচক্রের সহিত ভাটপাড়ার

গমন করিয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। গুরুদের ভগবানের সাধু অভি-প্রায়ের কথা গুনিয়া অত্যস্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং পরম আদরে ভগবানকে স্বগৃহে রাখিয়া দিলেন।

ভগবান হই বর্ষকাল গুরুগৃহৈ বাস করিয়া, সাহিত্যাদর্পন, ভাবপ্রকাশ ও রসগরাধর প্রভৃতি অলকার গ্রন্থ, আটাইল তত্ত্ব স্থৃতি, ও জ্যোতিবের কিয়দংশ শিক্ষা করিবোন। জ্যোতিব শাস্ত্র অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা বছদিন সাপেক্ষ বলিয়া সে ইচ্ছা সফল করিছে পারিলেন না। যাহাইউক, ভগবান পাঠ সাক্ষ করিয়া ভাটপাড়া হইতে প্রভ্যাগত হইলেন এবং স্ক্রাণ্ডে মাতার চরণ বন্ধনা করিয়া, বাল্য গুরু তর্ক্ষ্ণ বিদ্ধান্ত মহাশ্রের প্রীচরণ দর্শন করিলেন। ক্রম্বীক্রবিদ্য ভগবানকে দেখিয়া সকলেই পরম পুলক্তিত হইলেন।

সাজি অজাতশাল বোড়শবর্ণীয় বলিক ভগবানচক্র মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত। কিন্তু এ পর্যান্ত অধ্যাপক্ষণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নাম নিবিষ্ট হর্ম নাই। স্কুতরাং তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, জমীদার কালীপ্রসর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভুরোধ কঁরিয়া ভগবানের নাম অধ্যাপক্ষণ্ডলী মধ্যে নিবিষ্ট করিবার জন্ত বিশেষ প্রশ্নাসী হইলেন। সমাজপত্তি কালীপ্রসর বাব তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি করিতেন; স্কুতরাং তাঁহার অনুরোধ প্রভ্যাধ্যান করিতে পারিলেন না। কি নিতা সমাজ, কি কুশয়হ সমাজ, উভর সমাজেই ভগবানের নাম নিবিষ্ট হইল। এখন চারিদিক হইতেই ভগবানেরও অধ্যাপকের পৃথক্ পত্র আসিতে লাগিল। ভগবানও অধ্যাপক সভার আছুত হইয়া যেথানে যেথানে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই স্থানেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। কাথেই উচ্চ বিদার ক্রমে তাঁহার একায়ত্ত হইয়া আসিল।

এই সমরে চক্রদীপ (চাকদহে) এক জন খ্যাতনামা চিকিৎসক বাস করিতেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশর ভগবানকে তাহার নিকট গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসাব্যবসায় ভগবানের জ্ঞাতিবৃত্তি মতরাং তাহাতে ভগবানেরও নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চাকদহের জনৈক কর্মকুশল করিরাজের নিকট প্রিয়া মুত্রুহ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সেম্মান্ত বিক্রমত্ব কিন্তি অন্ত কোন উপায় ছিল না। কিন্ত বিক্রমপুরে চিকিৎদা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে ঘাইব বলিলেও তাঁহার মাতা ও অক্লান্ত গুরুজন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না এই ভয়ে ভগবান চক্রন্থীপেই চিকিৎদাব্যবদার শিক্ষা করিতে যাইবেন এই কথা প্রকাশ করিলেন। চক্রন্থীপ খাঁটুরা হইতে দশক্রোশের অধিক নহে; স্কুরাং ইছাতে কাহারও অমত হইল না। কিন্তু পদামনি ভাহাতে দশ্বতি প্রদান করিলেন না। তথন ভগবান মহা বিপদে পড়িলেন। চিকিৎদাশাল্র শিক্ষা করিবার ক্ষন্ত তাঁহার মনও নিভান্ত অন্থির হইরা উঠিয়াছিল। কাথেই ভগবান মাতার অক্সাত্যারেই চলিরা ঘাইবেন, এই সংক্ষ্ম শ্বির করিলেন এবং একদিন কনিষ্ঠা মাতুলানীর নিকট হইতে আটটী মাত্র প্রশা চাহিয়া লইয়া, প্রত্যুবে উঠিয়া চক্রন্থীপ রওনা হইলেন।

এ मिक, वाजीत मकलारे वृक्षिण भार्तिलान, जेगवान जनमीत अञ्चाजमादा চক্রবীপে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থে প্রস্থান করিয়াছেন-এই কথা শুনিয়া পদ্মাণি এককালে ধরাশামিনী হইলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা পর্যাস্ত বন্ধ হইয়া গেল। অনেকেই তাঁহাকে অনেক প্রকারে দাখনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে প্রবোধের উদয় হইল মা। এ দিকে, ভগবান ঁনা বলিরা যাওয়াতে রাজচক্রও অত্যস্ত উৎক্ষিত হইলেন। সেই দিন ও রাত্রি মাত্র যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিয়া, তৎপর দিন প্রতাষেই রাজচক্ত চক্রদীপ যাত্রা করিলেন। বেলা বিপ্রহর অতীত হইনে, রাজচন্দ্র চক্রদীপের নালকম্ম ক্বিরাজ মহাশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই স্থানেই ভগবানচক্রকে দেখিতে পাইলেন। তথন রাজচন্ত্রের হুই গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্র পড়িতে লাগিল। রাজচন্ত শশব্যত্তে ভগবানকে ক্রোড়ে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নানাবিধ মিষ্ট ভৎ দনা করিলেন। এই সময়ে কবিরাজ মহাশয় বাটীর ভিতর বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়া সত্বে বহির্বাটীতে আগমন করিলেন এবং রাজচক্তকে শুসাষ্টাঙ্গে প্রণান করিয়া, প্রকৃত কারণ জিজাদা করিলেন। রাজচন্ত্র আনুপূর্ণিক দমন্ত বৃত্তান্ত दर्गन क्रिट्लन।

তথন কবিরাজ মহাশয় ব্রাঙ্গণের আহাত হয় নাই শুনিয়া, ভূত্যকে ডাকিয়া

তৈল মানিয়া দিল। রাজচক্র হস্ত পদাদি প্রকালন করিয়া, অল্লমাত্র বিশ্রাম করিয়াই ৬ গদানান করিতে পানন করিলেন। এদিকে, ভূতা রাজচক্রের জলযোগের উদ্যোগ করিয়া দিলা, চুল্লী ধরাইয়া দিল ও ভগবানকে মাতৃলের জভা রন্ধন করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিল। ভগবান্ তাহাই করিলেন। রাজ-চক্র ৬ গঙ্গানান করিয়া আন্সিয়া যৎকিঞ্জিৎ মাত্র জলযোগু করিয়াই আহারে বিসিয়া গেলেন।

পথশ্রম নাশ করিবার জন্ত আহারান্তে ভ্তা রাজচন্ত্রের জন্ত এক স্থকোমল শ্যা প্রস্তুত করিয়া দিল । রাজচন্ত্র দেই শ্যার শরন করিবামাত্র গভার নিদ্রার নিমার হইলেন। দল্লার কিছু পূর্বেই রাজচন্ত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তথন রাজচন্ত্র গাত্রোখান করিয়া মুখ ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিলেন। পরে, ভ্তা দল্লাভিদকের আয়োজন করিয়া দিলে। রাজচন্ত্র তথন সায়াইক্তা সমাপন করিলেন। ভ্তা প্নরায় জলবোসের আয়োজন করিয়া দিতে ছিল, কিন্তু অপরাহে আহার হইয়াছে বলিয়া রাজচন্ত্র আর জলযোগ করিলেন না। এদিকে, নীলকমল সেন মহাশয়ও সায়াহ্রিক ক্রতা সমাপন করিয়া বহিব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং রাজচন্ত্র সরবেল মহাশয়কে সাল্লা অভিবাদন করিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন।

নীলকমল দেন মহাশন্ন দেখিতে ধর্বাকৃতি কিন্তু স্পুক্ষ। এই সময়ে তাঁহার বয়দ অন্ন ত্রিংশংবর্ষ্ হইবে। ইনি ত্রাক্ষণভক্ত, দ্বাচার সম্পন্ন, দ্বালু, মিইভাষা ও দ্বালাপী ছিলেন। ছাত্রগণের প্রতিও তাঁহার বিলক্ষণ ষত্র ছিল। এই দমরে ভাগীরথির প্রবাহ দমধিক প্রবেশ থাকাতে চক্রদীপ একটা স্থাস্থ বন্দর হইরা উঠিয়াছিল। স্বতরাং তথন এই স্থানে অনেক সম্রান্ত বাবসায়ী ও অবিবাসীগলের আবাস স্থান ছিল। মাঘী পূর্বিমার দ্বার, তথন এথানে এক দীর্ঘকালবাদপী মেলা ও তত্তপলক্ষে বিশেষ দ্মারোহ ইইত। অনেক দ্র হইতে স্ত্রী ও পুকর্ষ থাত্রীগণ্ছ তথন এই দমরে ৮ গঙ্গান্ধান করিতে এইথানে আগমনকরিত। ফলুতঃ তথকালে এই স্থান বিলক্ষণ সম্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। নীলকমল দেন মহাশ্বের পিতঃ ক্রিক্সপুর হইতে আবিরা এথানে বাস ক্রিয়াছান। পিতার কাল হইলে, ইনি আর বিক্রমপুরে ফ্রিরা যান নাই।

স্থান হইয়াছিল। ইহার পিতাও এইস্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন।
এক্ষণে পুত্রও সেই পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং শাপ্তজ্ঞান অধিক
থাকাতে পিতা অপেক্ষা সম্ধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময়ে ইহার
স্থাশ এত প্রসারিত হইয়াছিল বে সাতক্ষীরা, টাকী ও যশোহর প্রভৃতি স্থানেও
ইহাকে সময়ে সময়ে চিকিৎসা করিতে যাইতে হইত।

নীলকমল ভগবানের কথা লইরাই সর্বাত্যে রাজচন্দ্রের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজচন্দ্রও ক্রমাবরে ভগবানের পাঠশালার বিদ্যাভ্যাস হইতে ভাটগাড়ার শান্তশিক্ষা পর্যান্ত যাবদীর বিষয় আরুপ্রিক বর্ণন করিলেন এবং ভগবান যে এই অল্ল বর্ষনেই প্রায় সর্বশান্তবেত্তা হইরা মহামহোপাধ্যায় গণ্ডিত হইরাছেন, তাহাও প্রস্থাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ভগবানের প্রগাঢ় বিদ্যাবৃদ্ধির কথা শুনিয়া ভগবানকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং নানাপ্রকার আখাস বাক্য প্রদান করিয়া কহিলেন—"বাবা! এ যাত্রা তোমাকে বাটা যাইতে হইবে; ভূমি সকলকে বলিয়া না আসাতে ভাল হয় নাই। বাটাতে গিয়া এক সপ্রাহু থাকিয়া, সকলকে বলিয়া কহিয়া একটা শুভদিন দেখিয়া এখানে আসিও। আমি ভোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিছের, তুমি দ্বিতীয়বার এখানে আসিও। আমি ভোমারে বিকেব বল করিয়া নিদানাদি শিথাইব। আসিবার সময় পদত্রজে আসিও না। একথানি ভূলি বা গোযান করিয়া আসিও। উহার পাথেয় স্বরূপে আমি ভোমাকে গাঁচ টাকা দিতেছি। ইহাতে ভোমার যাওয়া আসা উভয়ই চলিবে।—কালি প্রত্যুবেই বাটাতে গিয়া মাতাকে সাস্থনা কর।"

শুনিয়া ভগৰান কহিলেন—"কেন, মামা ত আমাকে এখানে দেখিয়া যাইতেছেন। তিনি গিয়া মাকে বলিলে কি মা গুনিবেন না १—"

কৰিরাজ মহাশয় পুনরপি কহিলেন—না ঝবু! হয়ত তাহাতে তোমার মাতার বিশ্বাস হইবে না। তুমি একবার গিয়া দেখা দিয়া আদিলেই তিনি ঠিক বৃথিবেন যে তুমি এই খানেই ছিলে। নতুবা তিনি অন্তরপ ভাবিতে পারেন।

এই কথা শুনিয়া ভগবান আর দিক্তি করিলেন না। কবিরাজ মহা-শ্যের প্রদত্ত টাকা পাঁচটী প্রথমে লইভে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু কবিরাজ মহাশয় পুনঃ পুনঃ অফুরোধ করাতে গুরুর আদেশ লজ্যন করিতে পারিলেন না এবং তৎপর দিন প্রত্যুষেই বাটী যাত্রা করিতে ক্লডসংকল হইলেন।

পরদিন বেলা ৩টার সময় রীজচন্ত্র ভগবানকে সঙ্গে লইয়৷ থাঁটুরার বাটীতে উপস্থিত হইলেম। ভগবানকে দেখিয়া পদ্মনি কাঁদিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি সাস্ত্রনা লাভ করিলে, রাজচন্ত্র ও ভগবান স্নান করিয়া আহার করিলেন। এইরূপে, প্রায় সপ্তাহকাল অতীত হইলে, ভগবান রাজচন্ত্রকে চাকদহে যাইবার কথা নিবেদন করিলেন। রাজচন্ত্রও পদ্মনিকে নানাপ্রকার ব্রাইয়া, ভগবানের চাকদহে কবিরাজী শিক্ষার্থে যাইবার যাত্রিক দিন স্থির করিলেন। কবিরাজ মহাশার ও তাঁহার মাভা ভগবানকে যে নিভাস্ত স্নেহ-চক্ষে দেখিয়াছেন, রাজচন্ত্র সর্বেল মহাশার ভাহাও পদ্মনির নিকট প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন রা। গুলমণি শুনিয়া অভাস্ত্র আফ্রাদিভা হইলেন এবং নির্দারিত দিনে ভগবানকে বাইতে আদেশ করিলেন।

এ দিকে, রাজচন্ত্র ভগবানের পথকট নিবারণ করিবার জন্তু একথানি
শিবিকা দ্বির করিয়া রাখিলেন এবং নালকমূলী দেন মহাশয়কে পাঠাইয়া দিবার
জন্ত একভাঁড় উৎক্ষু নলেন গুড় ও তৃইটা মানকচু কিনিয়া আনিলেন।
একলে বলিয়া রাথা আবশুক, এভদকলে যেরূপ উৎকৃষ্ট নলেন গুড় প্রস্তুত্র
ইইয়া থাকে, অন্ত কোন হানে সেরূপ উৎকৃষ্ট গুড় দেখিতে পাওয়া য়য় না।
যাহা হউক, তৎপর দিন প্রত্যুধে ভগবান বেলা নয়টায় মধ্যে সানাহার
সমাপন করিলেন এবং মাতা, মাতৃস্বমা, মাতৃল ও মাতৃলানীগণের পদধ্লি গ্রহণ
করিয়া শিবিকারোহণে চাকদহাভিম্থে যাত্রা করিলেন।

খাটুরা হইতে চাকদহ দশ বার ক্রোশের অধিক নহে; স্তরাং ভগবান সন্ধারে অব্যবহিত পূর্কেই কবিরাজ মহাশ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে দেখিয়া নীলকমল ও তাঁহার মাতা সাতিশয় হর্ষিত হইলেন। ভগবান রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এ দিকে, বেহারা চারিটীকে নীলক্মলের ভৃত্য আহারাদি করাইয়া শয়ন করিবার স্থান দেখাইয়া দিল। তাহারাও নেইস্থানে সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রভূাষে চলিয়া আদিল।

পরদিন প্রভূষে উঠিয়া নীলকমল ভগবানকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং গৃহ হইতে নিজের পুঁথি আনিয়া ভগবানকে পাঠ বলিয়া দিতে লাগিলেন। ভগবান সেই পুঁথি সহস্তে নিধিয়া লইতে লাগিলেন। সাহিত্য ব্যাকরণে ভগবানের অপরিসীম জ্ঞান ছিল স্ক্রোং নিদান নিজে নিজেই অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে যে গুলি নিভান্ত হ্রহ বলিয়া বোধ হইভ, ভাহাই কবিরাজ মহাশ্যের নিকট বুঝিয়া লইভেন। এইরূপে, প্রায় ত্ই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি চিকিৎসাগ্রন্থ ভগবান কবিঞ্জ মহাশ্রের নিকট থাকিয়া জভ্যাস করিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ভগবান চিকিৎসা ব্যবসায়েও এরূপ দক্ষ ও ব্যুৎপর হইলেন বে, নীশক্ষল সেন মহাশয়্ম নিজে প্রায় কোনও রোগী দেখিতে যাইভেন না; সর্ব্বতেই ভগবানকে পাঠাইয়া দিভেন। তবে নিভান্ত কঠিন পীড়া দেখিলে, ও দ্রদেশ হইতে আহ্ত হইলেই নিজে রোগী দেখিতে যাইভেন। নতুবা ভগবানই সকল রোগীর ভর্ববেধরিণ করিভেন।

আমরা পূর্বের বিগরাছি, এই সম্বে চাকদহ বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। তৎকালে এখানে অনেক সম্ভাস্ক ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চৌগাছা নিবাসী তারিনীটরণ বোবের পিতৃব্য সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপ্রম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ভগবানকে দেখিয়া অবিধি, প্রাধিক মেহ ও বত্ব করিতেন। তাহার উপর আবার যথন তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের কথা শ্রবণ করেন, তথন তাঁহাকে দেবতার ফায় ভিল্ডি ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। অধিকত্ব, এই হুইবৎসর কাল চাকদহে বাস করাতে ও দৈনন্দিন সহবাসে উহাদের পরস্পরের সংশ্রব আরপ্ত প্রবল ও ঘনীভৃত হইয়া আদিল। সেই প্রের তারিনীচরণ ঘোষও ভগবানকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্থাম জ্ঞান করিতেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ কালীচরণ ঘোষ মহাশয় ভগবানকে পিতার স্থাম সম্মান ও ভিল্ডি করিতেনল বলিয়া রাথা আবশ্রক, এই কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ই উপ্রী মাজিষ্ট্র ও কলেকক্টর হইয়া এক সম্বে গ্রবর্গমেন্টের নিকট বিপুল সম্লম লাভ ক্রিয়াছিলেন।

যাহাহউক, চাকদহে থাকিয়া, যতদ্র পারিলেন, ভগবান্ চিট্কৎসা গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার জ্ঞান তৃষ্ণা দূর হইলুনা। তৎ-কালে বঙ্গদেশের মধ্যে বিক্রমপুর ভিন্ন আনি ক্রাপি চিক্ৎিসাশাস্ত্র শিথিবার স্থিবি ছিলনা। সেইজন্ম ভগবান নীলক্ষণ সেনের নিক্ট পাঠ দাল করিয়া,

অন্ততঃ একবংসর কালও বিক্রমপুরে থাকিয়া চিকিংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে কতসন্ধর হইলেন। ভগবানের দারুণ পাঠত্ঞা থাকিলেও, নীলকমল সেন ভগবানকে এখন হইতেই ব্যবসায় করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভগবান বিনয়পূর্ণ কাতর বচনে গুরুর নিকট স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। ভগবানের কাতরতা দেখিয়া নীলকমল ভগবানকে আর বারণ করিলেন না।

অতঃপর ভগবান, যোষ মহাশরের নিকটেও স্বকীয় মনোভাব প্রকাশ ক্রিলেন। ঘোষ মহাশয়ও ভগবানের অধ্যবসায় ও ভগবানের কথায় বারপর নাই সম্ভট হইলেন। সেই সমরে চাকা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ পণ্য নৌকা চাকদহে উপস্থিত হুইত। এমন কি, প্রতিমাসে, যোষ মহাশরের দোকানেও ভাদৃশ নৌকা ২।৪ খানি পাওয়া বাইভ। যাহ। হউক, খোৰ মহাশৰ ভগবানের প্রতি, সদ্য হইবা বিনা ভাড়ার ভালুশ এ্ক থানি নৌকা স্থির করিয়া দিলেন। এবং পাথের-স্বরূপে ভগবানের হস্তে দশ্টী টাকা প্রাঞ্ন করিলেন। পরে ভূগবান সেই নৌকারোহণ করিয়া " যথাসময়ে বিক্রম <sup>প</sup>্র উপস্থিত হইলেন। বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ রামগুর্লভ দেন মই ার নীলকমল দেন মহাশ্রের পিতৃব্য ছিলেন। স্তর্শং নীলকমল সেন মহাশয়ও এক থানি পত্র লিথিয়া, ভগবানের অবস্থা পিতৃব্য মহাশয়কে জ্বানাইয়া, জগবানকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষাপ্রদান করিতে অহুরোধ করিলেন। সেই পতা পাইয়া নীলকমলের পিতৃব্য রাম-ছুর্নভ অতি সম্ভ্রম সহকারে ভগবানকে গ্রহণ করিলেন। এ দিকে, শীডাম্বর দেন প্রমুথ বিক্রমপুরবাদী যাবদীয় পণ্ডিতমগুলী ভগবানের অগাধ বিদ্যা-বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভগবানকে বিশেষ সমাদর ও ভক্তি শ্রনা করিতে লাগিলেন।

এইরপে একবংসরকাল ভগবান বিক্রমপুরে থাকিরা, চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেন। বর্ধাস্তে রামত্র্লভ সেন কবিরাজ মহাশর ভগবানকে ড্রাকিরা কহিলেন—"ভগবান! চিকিৎসাশাস্ত্রে তুমি অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। আজি কালি তোমার সমকক্ষ লোক বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল। স্থতরাং তুমি একণে অধ্যরনে বিরত হইরা, স্বদেশে গমন কর এবং

ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, যাহাতে তোমার বিব্যাসুরূপ অর্থাগম হয় তাহার উপায় দেখা - "

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই বিক্রমপুরের ভদানীস্তন ধাবদীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিভগণকে একটী প্রকাশ সভায় আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডনী সমাগত হইলে, কবিরাজ মহাশর তাঁহাদের সমক্ষে ভগ্রানের চিকিৎসাশাল্রে অসামান্ত দক্ষতার বিষয় প্রকাশ করিলেন। এবং একণে তাঁহাকে তাঁহার জ্ঞানামুরণ উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্ত সকলকে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত-সভায় ভগবানের সহিত অনেক চিকিৎসাব্যবসায়ী পণ্ডিতের বিচার হইল। তাঁহারা সকলেই চিকিৎসাশালে ভগবানের অগাধ বাুৎপত্তি দেখিয়া চমংক্ত হইলেন এবং সেই সভাতে সকলেই এক্মত হইয়া, ভগবানকে "ক্ৰিকিশ্যের" উপাধি প্ৰদান কহিলেন। ভগবান ভারতের তদানীস্তন শিরোভূষণ বিক্রমপুর সমাজের অধ্যাপকম্ওলীর নিকট প্রশংদাপত পাইয়া, যারপর নাই পুলকিত হইলেন। ইতিপুর্কে তিনি ভাটার্ডড়ার অলকার, জ্যোতিষ ও স্বৃতিশাল্তে স্পণ্ডিত হইয়া, বে 'বিস্থালকার' প্রাণিধ লাভ করিয়া-হিলেন, তাহা অপেকা "ক্বিকিশোর" উপাধিতে শৌ তিনি মনে মনে আপনাকৈ আরও গৌরববান্ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছঃথের বিষয় ভগবান ক্ৰিকিশোর উপাধিতে বিখ্যাত না হইয়া, বিদ্যালন্ধার উপাধিতে সর্বত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এইরপে ভগবান পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সকলের নিকট ষথাবিধানে বিদায় শইয়া স্থদেশে প্রত্যাগত হইতে বিশিষ্ট হইলেন। স্থবিধানতে ভগবান প্রকথানি মহাজনী ভড়ের সন্ধান পাইটি । সেই ভড়খানি বিক্রমপুর হইতে নানাবিধ পণ্যজাত লইয়া চাকদহে আগিনে করিবে। ভগবান তাহাতে আরোহণ করিয়াই, চাকদহে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিবার সময় তাহার গুরুদেব তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে গাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন। ভগবান তাহাতেই নৌকার ভাড়া চুকাইয়া দিলেন এবং আপনার নিকট মাহা ছিল, তাহাতে স্কীয় আহারাদি বায় নিকাহে করিলেন।

ভগবানের আত্মীরগবের আহলাদের আর পরিদীমা রহিল না। ভগবান দে দিন দেন মহাশরের বারীতে থাকিয়া আহারাদি দ্যাপন করিলেন এবং তৎপর দিন প্রভাবে খাঁটুরার আগমন করিতে কতদঙ্গল হইলেন। এ দিকে, সেন মহাশর ভগবানকে বারী পাঠ্ইবার জন্ত আটজন বেহারা ভিন্ন করিয়া রাখিলেন।

নির্দারিত দিনের প্রত্যুবে বেহারাগণ পালী লইয়া উপস্থিত হইলে, সেন
মহাশর জগবানকে সেই পালাতে আরোহণ করিয়া বাটা আদিতে কহিলেন
এবং পাথের ব্যর নির্দাহ করিয়ার জন্ত দশটা টাকা প্রদান করিয়া আগামী
ইতিপূর্বে ঘোষ মহাশরও জগবানকে আর দশটা টাকা প্রদান করিয়া আগামী
৺ শারদীয়া পূজার সমর ভগবানকে তাঁহার চৌগাছার বাটাতে আগমন
করিতে অম্বের্য করিয়াছিলেন। জগবানও ঘোষ মহাশরের অম্বের্যেধ
প্রতিশ্রত হইয়া তাঁহার নিকট বিদার গ্রহণ করেন।

खगराम ভাজমাদের শেষভাগে শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া, উনবিংশ্বর্ষ বয়:ক্রম কালে, খাটুরার বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। যে এক বংসরকাল ভগবান বিক্রমপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই এক বংসুর প্রমণি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, অহনিশ কেবল হা ভগবান্ !— যো ভগবান । করিতেছিলেন। অঞ্লের ধন, অন্ধের যতি, সংসার সাগরের এক-মত্রে তরণী ভগবানকৈ পাইয়া আজি পদ্মণির শোকসিয়া উঠিল। পশমণি ভগবানকে ক্রেড়ে করিয়া উচৈচ:শ্বে কাদিয়া উঠিলেন। তথ্য मक्त जाभिया भवामिकि माख्ना कविन। धीनिक, जगवात्मव निकार ए করেকটা টাকা ছিল, ভগবান্ মাভারে পদতলে, দেই করেকটা টাকা অর্পণ করিয়া মাতার পদুরেণু মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পদামণি টাকা কয়টা স্পর্মা ক্রিয়া স্বকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাজ্য ক্রিকে অর্থন ক্রিতে আদেশ ক্রিলেন। ভগবানও ভাহাই করিলেন। অবিলয়ে টাকা কয়নী উঠাইয়া লইয়া, মাতৃল মহাশয়ের পদত্রেরকা করিয়া প্রণাম করিলেন। রাজচন্ত্র পদপ্রান্ত হইতে কুল-তিপ্ক ভগবানচক্রকে উঠাইয়া লইনা স্বেহভরে গাঢ় আলিক্ষন করিয়া অধিরপ অনেলাক্র বিস্ক্রন করিতে লাগিলৈন। পুত্র ও কস্তাতে রাজচক্রও আইনয়টি **শস্তি গাভ ক**রিয়েছিলেন। 🦠

বিপ্র আনন্দর্গান্ত করিলেন, তাঁহার কোনও সম্ভতিঘারা কিম্নিকালে সেরপ আনন্দ উপভাগ করিতে পান নাই। বস্তুতঃ র্মন্তানের প্রতি লেকের অপার মেহ ক্রিয়া থাকে বটে; সে স্ক্রেইও ধরক্রোনা তাঁর তটিনীয় নায় উভয় প্রান্ত ভাষাইয়া বিপ্রবেগে চলিয়াও গিয়া থাকে সত্য; কিন্তু যে ভাগিনের বা কনিয়্র সহোদরের গঠনকার্য্য স্বহন্তে নিজের ভয়াবধারণে সম্পাদিত হইরা থাকে, ভাহা সন্তানম্লেহে ক্রাপি প্রতিহত হইতে পারে না—সেই তীব্রতটিনীর ধরম্ভে নিয়োক্ত মেহপ্রবাহের নিকট নিতান্ত আসিত হয়—নিতান্ত অপদত্ত হয়া ছিরম্র্তি ধারণ করে। যাহাহউক, ভগবানের প্রদন্ত টাকা কয়টা বেন লক্ষাধিক স্বর্ণমূল্য বিসয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজচক্র সাদরে টাকা কয়টা উঠাইয়া গইয়া, গ্রাম্য স্বেতা চিণ্ডিকা দেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণভোজন উদ্দেশে ভ্লিয়া রাখিলেন। বেহায়াদিগের ভাড়া ভিনি নিজ হইতেই প্রদান করিলেন।

তুই এক মাসের মধ্যেই ভগবান শাস্ত্র ব্যবসারে বেমন অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, চিকিৎসাব্যবসামেও ভেমনই অসামান্ত প্রতিপত্তিভালন হইয়া উঠিলেন। যাবতীয় ক্রিয়কাণ্ডে ছই একজন করিয়া প্রায় সকলেই তাঁহাকে ড়াকিতে লাগিল। বিশেষতঃ চক্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশন্ন ভগবানের ভভ-কামনার প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে রাজকুমার সর্থেল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অনেকগুলি তাসুরী যজমান ছিল। ইনি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড ভালৃশ উত্তমরূপে করিতে পারিতেন না। একজন সহযোগী পুরো-হিত দারাই ষজমানগণের ক্রিয়াকাও সমাপন করাইতেন। বিশেষতঃ তিনি এই সময়ে খাঁটুরা ভাগে করিয়া বরাহনগরে আসিয়া বাস করিভেন। স্তরাং তাঁহার একজন নায়েব পুরোহিত্বে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। চক্তকান্ত ভর্কাসদ্বাস্ত, কালীকুমার দত্ত, বংশীধর পাল ও রামগতি পাল মুহাশয়গণের অনুরোধে রাজকুমার, ভগবানচন্দ্রকেই সেই ভারত্রোদান করিলেন। স্কুডরাং এই সমধ্রে পালপাড়ার প্রায় সমস্ত তামুলীই ভগবানের বিজমান হইলেন। এই যজমানগণ সংখ্যায় অন্যন ২০।১০ ঘর হইবে। এডভিন উত্তরপাড়াস্থ বড় রক্ষিতেরাও পূর্বাহইতে ভগবানের ক্ষমান হইয়াছিলেন। এইরপে, ৰ মুহাত আমূলী অগ্নানের যাজনাধীন হইল।

হইতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বস্তর স্থায়রত্ব মহাশয়ই থাঁটুরার থাতিনামা চিকিৎসক ছিলেন। তগবান ছিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলে, ক্রমে ক্রমে উছার ও পদার হ্রাস হইরা আদিল। এই সমরে জগবান বিভালভারকেই প্রায় সকলেই ডাকিডে লাগিল। তবে নিভান্ত উৎকট পীড়া হইলেই স্থায়রত্ব মহাশ্যের প্রয়েজন হইড। এতভির, ইচ্ছাপুরের বৈজনাথ চৌধুরী মহাশর তৎকালে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী ও গণ্য মান্ত হইরা উঠিয়াছিলেন। নবলীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচক্র ইহার ভগিনীপতি ছিলেন। এই স্ত্রেও ইনি অনেকের শ্রমান্ত পিরিশচক্র ইহার ভগিনীপতি ছিলেন। এই স্ত্রেও ইনি অনেকের শ্রমান্ত প্রসানার্হ হইয়া উঠেন। যাহাহউক, ভাগ্য ক্রমে ভগবান ইহার প্রীতি-চক্ষে পতিত হন। সেই ক্রম্ভ, চৌধুরী মহাশের ভগবানের চিকিৎসার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং নামান্ত শিলঃপীড়া বা উলরামর হইছেউ উৎকট উৎকট বাাধি পর্যান্ত সক্ষণ রোপেই ভরবান ভিন্ন আর কাহাকেছ জানিতেন না।

প্রনিকে চৌগাছার সম্ভান্ত ঘোষ- পরিবার ও কি শান্তীর ক্রিরাকাণ্ড, কি চিকিৎসা ব্যাপার সকল হলেই ভগবান্ বিভালস্কারকে আহ্বান করিতে লাগি-লেন। ফলত: উহারা ভগবানের উপর এরপ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়া ছিলেন, ঘে, মানের মধ্যে অন্ততঃ ২০ বার ভগবানকে চৌগাছার বাটীতে না লইয়ি গিয়া, থাকিতে পারিতেন না। বলিতে গেলে, তৎকালে বিভালস্কার মহাশয়ই তারিণীচরণ ঘোষপ্রম্থত্মহোদরগর্ণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভগবান অধ্যরন স্মাণন করিয়া, স্থাদেশে প্রত্যাগত হইলে, অনেকেই ভগবানকে কন্তা দান করিবার জন্ত প্রায়ান পাইতে ছিলেন। কিন্তু রাজচন্দ্র, দানিয়াড়ী মহাশরের ত্রিপুরাস্থলরী নামী এক রূপবতী কন্তার সহিত ভাগিনে-দের পরিণর কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্ত উৎস্থাক হই রাছিলেন। তুই একটী বাহিরের লোক ছারাও এই সম্বন্ধের কথাবার্তাও হই রাছিল। কিন্তু দানিয়াড়ী মহাশন্ধ ত্রিপুরাস্থলরীকে পরিবর্ত্ত করিয়া স্মীয় জ্যেষ্ঠ তনয় হর-মোহনের বিবাহ ক্ষিতে কত সংকল্ল হই য়াছিলেন। রাজচন্দ্র লোক পরম্পারার দেই কথা ভাগিতে পাইয়া স্থকীয়া জ্যেষ্ঠা কন্তা থাকমণিকে পরিবর্ত্ত করিয়া ভগবান বিস্থালন্ধারের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। দানিয়াড় মহাশেষ তাহাতে স্থাব ক্ষোর স্থানির স্থানির স্থাবিত করিলেন না

বিবাহের পরে ভগবান ভার মাতৃলের গলগ্রহ হইরা থাকা নিতান্ত অন্তার বিবেচনা করিয়া, কালীকুমার দত্ত, বংশীধর পাল ও রামগতি পাল প্রভৃতি স্বকীয় প্রধান সহারগণকে স্বকীয় মনোভীই অবগত করাইলেন। উঁহারা স্কলে উদ্যোগী হইরা, রাজ্চন্দ্র প্রভৃতি মাতৃলগণকে বলিয়া, তাঁহার বাটীর পার্শ্বে ভগবানের বাটী প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিলেন। তদমুসারে ভগবান উজ্জানে প্রথমে এক থানি থড়ের হর প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ২০০ বংসর অতীত না হইতে হইতে কিছু ইইক প্রস্তুত করিয়া বর্তমান বাটী প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে রামগতি পালের অবস্থা অত্যন্ত উরত হইয়া আসিয়াছিল। স্ক্তরাং তিনি থড়ের চণ্ডীমণ্ডপ উঠাইয়া দিয়া প্রভার দালান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কাষেই চণ্ডীমণ্ডপের আর কোন, প্রয়োজন নাই দেখিয়া বিভালন্ধার মহাশম্বনেই চণ্ডীমণ্ডপ উঠাইয়া লইয়া তাঁহার বাটীতে বাঁথিতে অমুরোধ করিলেন। বিদ্যালন্ধার মহাশম্বও সে স্ক্রিধা ত্যাগ্য করিলেন না।

ত্রন্ধে ভগবান গাঁটুরাজে এক প্রকার বন্ধুসূল হইলে, ভগবান একটা চতুপাঠা হাপন করিবার অভিপ্রায় করিবেন। তিনি এই কথা স্থকীর বাদ্য-শুরু চক্রকান্ত তর্কদিন্ধান্ত মহাশরের নিকট উত্থাপন করিবামাত্র, তিনি উৎক্রণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রধান করিবেন। কিন্ধ ভিনি বলিলেন, দেও ভগবান। একণে আমি প্রাচীন হইরা পড়িরাছি, ১০০ বা ২০০ ছাত্রকে পাঠ বলিরা দেওরা একণে প্রার আমার সাধ্যাতীত হইরাছের প্রতরাং তুমিই এই চতুপাঠার কার্য্যভার গ্রহণ কর। ভাহাতে ভগবান কহিলেন, আমি রামগতি প্রভৃতিকে বলিরা একটা চতুপাঠার স্থান নির্বাচন করিরা লইরাছি। তাঁহারা আমাকে গৃহাদি প্রস্তুত্ত করিরা দিবার কথাও বলিয়াছেন। একণে কেবল আপনার ও জমিদার কালীপ্রসর্ম বাব্র সম্মতি হইলেই, সকল কার্য্যদেব হইরা বার। স্মতরাং আমি এখানে আসিরা ছাত্রগণকে না পড়াইয়া আপনি যতগুলি ছাত্রের পাঠ দিতে পারিখেন, ততগুলি রাধিরা দিন। অবশিষ্ট ছাত্র আমাকে প্রদান করন।

এই কথা শুনিরা চন্দ্রকান্ত ভাহাতেই সম্মত হইলেন প্রবং নিজের চতুপাঠীতে মাত্র ১০।২০ জন ছাত্র রাখির। অবশিষ্ট সমত ছাত্রই ভগবানের হতে সমর্পণ করিলেন। ভগবান ও সেই সকল ছাত্র পাইরা মহানন্দিত হইরা.

## क्षबीशकाहिनी।

পরম হথে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান ও কুণদহ সমাজে বেমন একজন মহামহোগাগ্যার অধ্যাপক, তেমনি একজন লক্ষনামা চিকিৎসক বলিরা সর্ব্বে আদৃত হইলেন। খাঁটুরার খ্যাতনামা শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব, ধরণীধর চূড়ামনি, পোনিক ভারবাগীল, হরমোহন সার্ব্বভৌম, কালীচরণ বিদ্যারত্ব প্রভৃতি সকলেই ভগবানের ছাত্র। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব ভগবানের নিকট ব্যাক্ষণ ও সাহিত্য পাঠ ক্ষরিরা আদিরাই কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং সাহিত্য ও রচনাতে সকলের অপেকা উচ্চাসন লাভ ক্রিরা, ক্বিভা রচনার বাবতীর প্রস্থার একারত্ব

বিবাহের করেক বংগর পরেই ত্রিপুরাক্ষরীর গর্ভে তগ্রানের ছই পুত্র-সন্তান কয় গ্রহণ করে। তপবান, প্রথমটার নাম পোপালচক্র ও মধ্যমের নাম ঘারকানাথ রাখিলেন। এই ছই পুত্র ক্রেন যরঃপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান উহা-দিগের উপনরন সংস্থার ও প্রথমের বিবাহ ক্রিয়া পর্যান্ত সমাধা করিলেন।

এই সমরে তাহার মাতৃষত্রীর জ্ঞাতা ত্রীশচক্র বিদ্যারত্ব সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি উক্ত তুই জ্ঞাতাকে কলিকাতার জ্ঞানিরা লেখা পড়া শিথাইবার জক্ত ভগবানের নিকট জমুরোধ করিলেন। ভগবানও প্রীশচক্র বিদ্যারত্বকে এতন্র ভাল বাসিতেন বে তাহাতে শ্বিকৃত্তি করিলেন না। স্থতরাঃ প্রীশচক্র খোপালকে মেডিকেলকলেজে বাঙ্গালা শ্রেণীতে ও প্রারকানাথকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। গোপাল কালক্রমে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, কিছুদিন জ্ঞারক্ষাবান্ধে ও তৎপরে জ্ঞানপুরে থাকিয়া জ্ঞান্ধি কালি লোক বাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন। স্থারকানাথ জ্ঞানি ও বর্তমান রহিয়াছেন।

বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তা।—৮ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশ্য বৈদ্ধাকরণিক ও বৈদা, ভগবান্ বিদ্যালকার মহাশ্যের কনির্চ প্রত্র। এই বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী সহাশরই এই কুশ্রীপ কাহিনী প্রস্তের রচরিতা। তুর্ভাগ্যাক্রমে অকাকে, কালগ্রাসে পতিত্র হওরাতে তিনি এ প্রস্তের ৯ ফর্মা পর্যান্তই
মুদ্রাকন করেন, গ্রন্থ সম্পূর্ণ ক্রিছে পারেন নাই। ১২৫৯ সালে উইরের
ক্রম হয়, ১০০৬ সালের জ্বারার মান্ত ক্রিছে পারেন নাই।

৪৭ সাতচল্লিশ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ও সাহিত্যদেবী মহাত্মা ছিলেন। বঙ্গভাষায় পুস্তক সকল লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের উর্নতি করা উঁহোর একটা জীবনব্রত ছিল। বঙ্গভাষার উপর তাঁহার ক্ষমতাও অসীম ছিল।ু এক একস্থানে তাঁহার ভাষা রচনার পারিপাট্য দেখিলে মুক্ষ হইতে হয়। ভিনি ডন্কুইক্সোট্ নামক গ্রন্থ অবল্যনে যে অন্তুভ দিহিজয় নামক নভেল প্রকাশ করেন, উহা পাঠ করিয়া তদানীস্তন সংবাদপত্তের সম্পাদকগণ উহার ভূরদী প্রশংসা করেন। রেণল্ডদ্-স্কৃত মিদ্রীজ অব্ লওন ও মিদ্রীজ অব্কোর্টের সচিত্র বক্ষাপুবাদও তাঁহার লেখনী প্রস্ত। সোলজার্স ওয়াইফ্ অবলম্বনে তিনি গৈনিক দীমন্তিনী গ্রন্থের প্রকাশ করেন। এতদ্বাতীত কোরাণ সরিফ প্রভৃতি তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। স্বদেশের উন্নতি কাম্নার ত্রিনি "মধ্যবঙ্গ দাপিকা" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার আধোজন করিয়াছিলেন। তিনি আদ্বীবনই বঙ্গীয় সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীর ন্যায় অতিকটে দিন্যাপন করিয়াছেন। সাহিত্যসেবায় জীবিকার কষ্টে পড়িয়া, এমন কি, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল বেতনে চাকুরী স্বীকারও ,করিতে হইয়াছে। সাহিত্যসেবায় তাঁহার এত অমুরাগ ছিল যে, নিজের ও পরিবারবর্গের সমূহ কষ্টকেও ভূচ্ছজ্ঞান করিয়া ভিনি দিবারাত্রি সাহিত্য-চর্চাতেই নিবিষ্ট থাকিতেন। আত্মীয় স্বজনের নিকটু তিনি নিজের ছুরবন্থা বর্ণন করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, উহার হু একথানি পাঠ করিয়া আমরা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি না। মনে হয়, এদেশে সহামুভূতি কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। বিদ্যার অনুরাগ বা বিদ্যার প্রতি সন্মান এদেশীয় লোকের নাই। সকলেই কঠোরহাদয় বণিক্সম্প্রদায়ে পরিণত। তাই বিপিন বাবু এত কণ্ট পাইয়া ইহ্ধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৰজমানবর্গ দকলেই মহাধনশালী। কিন্তু ভাূহাহইলে কি হয়, বার্মণমর্যাদা বা সাহিভ্যের প্রতি অনুৱাগ তাঁহাদের ততটা নাই। স্তরাং বিপিন ৰাবুকে জীপুত্র পরিবার লইয়া জীবনের শেষভাগে অতি কট পাইয়া জীবনলীলা স্লম্বরণ করিতে হইয়াছে।

করিরাছেন। ঈশবেচ্ছার যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহাহইলে এই গ্রন্থানিকে তিনি পূর্ণাব্যব প্রদান করিরা ষাইতে পারিতেন। তাঁহার ইতন্ততঃ বিকিপ্ত হন্তলি দেখিরা আমরা এই পুত্তকথানি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্কুতরাং এই পুত্তকথানিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সন্থাবনা। অকালে কালগ্রাদে পতিত হওরাতে এই পুত্তকথানি তাঁহার ভূয়োভূয়ং ও সমগ্র চিন্তা হইতে বঞ্চিত হইয়া কোথার বা অতিরক্তিত দেশবে দ্যিত হইয়াছে—কোথাও বা অনৎ ও অপ্রাসন্ধিক বর্ণনে ক্ষুত্র রহিয়াছে এবং কোথাও বা সংগ্রহের অভাবে বিকলাল হইয়াছে। কিন্তু ষতই দোষ থাকুক্ না, ইহা যে বন্ধীয় সাহিত্যে একটা অভিনব বন্ত, ভাহা সকলেই মৃক্তকঠে স্বীকার করিবেন।

একটা গ্রাম বা কতক্র শুলি-গ্রাম লইয়া ভাইার পুরাবৃত্ত সংগ্রহ ক রবার প্রথাস, বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যাত্র না। যদি আমাদের দেশে এইরূপ পুরাবৃত্ত সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত থাকিত, যদি প্রত্যেক গ্রামের লোকে মিলিয়া তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে চেট্রা করিত, তাহা হইলে আমাদিগকে এত অজ্ঞানাস্ক বিক্তাচ্ছল থাকিতে হইত না। আমরা যদি সমাক্ জানি-তাম যে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ কিরূপে দিনপাত করিয়া গিয়াছেন, কিস্কুপ ধর্মাবলমী ছিলেন, তাঁহাদের আচার, বাবহার ও রীতি নীতি কিরুপ ছিল— তাঁহাদের জীবিকা, সংস্থান কিরূপ ছিল, তাহাদের সামাজিক অবস্থানই কিরপ — তাঁহাদের সময়ে পথ ঘাট বাটই বা কিরপ – দ্রবাদির মূল্যই বা কিরপ ছিল—কিরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনেই বা তাঁহারা রোগমুক্ত হইতে সক্ষম ছিলেন-এই সকল এবং এবশুকার প্রাচীন তত্ত্ব সকল জানা থাকিলে ঐ জ্ঞানরপ দিগ্দর্শনের সাহায্যে আইরা তই সংসারসাগরের পরপারে যাইতে বলীয়ান্ হুইতে পারিভাম। আমরা প্রাচীন ও নব্য উভয় কালকে তুলনা করিয়া উন্নতি ব্লা অবনতি কোন্ পথ দিয়া যাইভেছি তাহা নিরাকরণ করিতে পারিতাম—ক্রিরপে জনসমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা বুঝিত্রে পারিতাম—প্রাচীন পরিচয়ে আমারা সকলেই সকলের প্রতি সহাতুভূতি বিস্তার করিতে পারিতাম—সংক্ষেপে এরপ জ্ঞান আমাদিগকে ভানেক অনুসল হইতে রকা করিতে পারিত। প্রারত পার্কের চক বিকাস

Section 1

তাহা সকলেই অবগত আছেন, পরস্ত নিজবংশের বা নিজপ্রামের প্রাবৃত্ত
পাঠে অসীমমসল সাধিত হয়। পরস্পরের পূর্বপরিচয় জানা থাকিলে—
পূর্ব পূর্বগণকৃত উপকার সকল জানিতে পারিলে বা প্রাচীন সম্বন্ধ সকল
নির্ণীত হইলে অথবা গ্রামের প্রাচীনকীর্ত্তি সকলের জ্ঞানলাভ থাকিলে—প্রামন্বাসীগণের প্রতি যে কতদ্র সহাত্ত্তি বিস্তৃত হয়, ভাহা বলা যায় না ।
দেশের উন্নতিপক্ষে ইহা বে কি প্রশন্তসাধন ভাহা এই সংক্ষিপ্ত স্থানে বর্ণনা
করা যায় না । যাহাহ উক, বিগিন বাবু এই "কুশ্বীপ কাহিনীর" স্কুনা করিয়া
এক নৃত্তন পথ প্রদর্শন করিয়াছেল। বদি ও তুর্ভাপ্য ক্রমে তাঁহার সংগ্রহ
সকল যথাষ্থ ও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই উন্নম যে ভবিষ্যৎ
কাহিনী লেথকের পক্ষে অনেক সাহায্য করিবে তিহ্বিয়ে আর সংশন্ধ নাই।
কুশ্বীপরাসী মাত্রেই একারণ তাঁহার নিকট ক্ষতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ।

"কুশদ্বীপ'' পুর্বেষ বঙ্গসমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। ইহা পণ্ডিত মণ্ডলীয় আবাস স্থান ছিল---বিপুল ধনশালী ভাগ্যবান্লোকে এথানে বসজি করিত---খুমুনা নদী অতি বিস্তৃত থাকাতে ইহাঁ ৰাণিজ্যের পক্ষে প্রাণত ছিল-প্রাচীন ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার ইহা দীলা ক্ষেত্র। স্কুরাং কুশ্ঘীপকাহিনী বে কুশ্দীপ্রাসীরই আদ্বের বস্তু তাহা নহে। উহা বঙ্গদেশের সর্বতেই আদরণীয়। এই ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঘটনার ও কিরৎ পরিমাণে আভাস পাওয়া যার। দেশের প্রতি ভক্তি বশতঃই হউক, অথবা ধ্থার্থই হউক, এদেশে এইরাপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কুরুপাগুরীয় যুদ্ধের পূর্বেষ বধন মধ্যম পাণ্ডৰ বিরাট-রাজের ভবনে অজ্ঞাত বাস করেন, তথন তিনি দিখিকমার্থ বহির্মত হইয়া কুশ্বীপে আগমন করত উহাকে পৌগুর্বর্দন রাজধানীর অন্তর্ভ করেন। একারণ কুশন্বীপকে পোশুদেশ করে। মালদহও দিনাজপুরের মধ্যবর্তী পৌশু-বর্দ্ধন নগরীতে আজও বিরাট রাজের প্রাসাদের ভগাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার এদেশে এরপ ও প্রবাদ শুনা বার যে ভীমারিকত এই নুতন পৌতুরাজ্য স্থাপিত হইলে পর ভগবান্ শ্রীক্লক এখানে পদার্পণ করিয়া এদেশকে মহাভাগ্যযুক্ত ও পরম পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল পরিচারক, গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ আসিমাছিলেন, তাঁহারা এই দেশের

স্বীয় দেশে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। গোবরডাকার সন্নিহিত ধ্যুনা নদীর দক্ষিণ পারে যে অসংখ্য গোপের বসবাস ছিল, ভাহার নিদর্শন স্বরূপ আজিও গোপিনী পোতা সকল বিদামান রহিয়াছে। বহুদিনের কথা নয়, ঐ সকল স্থান জলধোত হইলে পর উহাতে ত্থা ভাগু প্রভৃতি গোপগণের সজ্জা সকল দেখা যাইত। এ পর্যান্ত কেহই ঐ সকল পোতা বা গৃহভিত্তির উপর বসবাস করিতে সাহস করিভ না। কেবল যে যম্নাতীরস্থ গোপিনীপোতা, কানাই নাট্যশালা প্রভৃতি, গোপগণ সহ শ্রীকুষ্ণের এখানে শুভাগমনের পরিচায়ক বলিয়া লোকের বিখাদ, তাহা নহে। প্রস্ত এখানকার অধিকাংশ গ্রামই গোপ ও গো সম্বন্ধীয় বলিয়া লোকের ধারণা ঐরপ। গবীপুর, গোবরভাঙ্গা, গোপিনীপোতা, গরেশপুর, গোমর, গোপাল, গোপালপুর প্রভৃতি নামীয় স্থান সকল দৃষ্টে বুঝা যায় যে এদৈশে গোপগণেরই অধিক ব্দবাস ছিল। ৭।।৮০ বংসর পূর্বের কানাইনাট্যশালা গ্রামের ভূমি খনন করিতে করিতে অনেকানেক উত্তম উত্তম মন্দিরের ভিত্তি বাহির হ্রয়াছিল। তাহাতে অনেকানেক⇒ স্বৃহৎ বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ মনুষাকস্কাল দেখা সিয়াছিল। এডদ্বারা স্পষ্টই উপশ্বি হয় যে বহুপুৰ্মকালে এদেশটী মহাসম্ব জন পদ ছিল –এক্ৰে কালের চক্রে মঞ্জিয়া গিয়া আবার ভাহার উপর নৃতন বসবাস আরম্ভ হই-য়াছে। মাটকুম্ডার পশ্চিম হিংলাট সহরে খনন করিতে করিতে আছনকা-নেক বৃহৎ বৃহৎ অটুংলিকা ও অতি প্রাচীনকালের ইষ্টক সকল দেখিতে পাওরা যায়। যাহাহউক, এই স্থানটী যে পুরাতক জিজাত্র কৌত্হলকেত্র, তাহাতে আরু সংশয় নাই।

বিপিন চক্রবর্তী মহাশর এমন একটী স্থানের প্রাবৃত্ত সংগ্রহে ব্যাপৃত্ত থাকিয়া যে যথেষ্ট আনন্দ অস্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা বিপিন বাব্র জীবন্চরিত লিখিতে লিখিতে অনেক দ্র অগ্রসর হইয়াছি। স্তরাঃ এই স্থানেই ক্ষান্ত রহিলাম।

ধরণীধর কর্মক।—ইনি যহনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশ্রের পুত্র ও দেশ প্রাসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশ মহাশ্রের ভাতৃপ্র ছিলেন। ইনি রামধন তর্ক-বাগীশ মহাশ্রের নিকট কথকজা শিক্ষা করেন। আহুমানিক ২০।২৫ বংসর দ্বিতীয় ব্যক্তি আর এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ধরণীধরের স্থমিষ্ট-স্বর, রাগ রাগিণী সমন্বিত সঙ্গীত শক্তি, মনোহায়ী বক্তা, এবং পদাবলীর ছ্টা অতুলনীয় ছিল। আজ ও অনেকের মুখে শুনা যায় যে ধরণীধরের কথকতা শুনিয়া অতি পাষাণ হৃদয় দূরে থাকুক, পক্ষীগণও মুগ্ধ থাকিত। আজ্ও ধ্রণীর শিষ্য সম্প্রদায় বর্জমান আছেন, জন্মধ্যে অনেকেও কণ্কতা খ্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্ত ধরণীর ভার খ্যাতি প্রতিপত্তি কাহারও হয় নাই। এবং হইবে বলিয়া সম্ভবও নাই। তিনি স্বভাব সিদ্ধ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। বিধাতা যেন তাঁহাকে কথক করিয়াই স্ষ্টি ক্ষরিয়াছিলেন। রামধন তর্কবাগীণ মহাশয় নিজ যতে বিবিধ বিদ্যায় পার-দশী হইয়া এই ব্যবসায়ে হস্তকেপ করিয়া দেশ প্রসিদ্ধ কথক হইয়াছিলেন। ধরণীধরের বিদ্যালাধ্য তজপ ছিল না। নিজে ও রামধনের স্থায় প্রাকৃত চরিত্রবান্ছিলেন না--- নিজের অনেক গুলি দোখ ছিল-- তথাপি সম্দর দোব ব্যব্র লোকে তাঁহার প্রতি এরপ প্রতুরাগী ছিল, যে তাঁহার কথকতা শুনি-বার জন্ম লোকে দেশ বিদেশ হইত্তি সমাপত হইত--তিনি যথায় কথকতা করিতেন, ভথায় লোকে লোকারণা হইত -তাঁহার স্বরজালে মুগ্ধ হইয়া লোকে আবাক্ হইয়া এক মনে তাঁহার কথকতা গুনিতে পাকিত।

প্রাক্ত পক্ষে রামধন ও ধরণীধর অন্তগত হইবার পর এদেশে কথকতা বৃত্তির উপর লোকের আর ততটা অমুরাগ নাই। লোকৈ একণে উহাকে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্বাহের এক অপ্রশস্ত পথ মনে করে। কথকতা বৃত্তি ভারা জনসমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, শোকের এই ধারণা দিন দিন লোপ পাইতেছে। পুরাণ কথা সকল—নৃতনভাবে—জীবন্তভাবে লোকের মনে জাগরাক করিয়া দেওয়া—ধর্মা নীতি সকল দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইয়া ভক্তি প্রদার উদ্রেক করাইয়া লোককে ধর্ম্মের প্রতি হৈত্রবান করা—দেব-ঋষি ও পিতৃ লোকের মহিমা কীর্ত্তনে লোককে চরিত্রবান করা—দেব-ঋষি ও পিতৃ লোকের মহিমা কীর্ত্তনে লোককে চরিত্রবান করা—ঘাইদের শাস্তাম্বল করিবার সামর্থা নাই—ঋষি সহবাদে—আত্ম চিন্তায় সম্পানকে পবিত্র করিবার সাবকাশ নাই—দেই সকল অশিক্ষিত্ত ও বিষয়ী লোককে চিন্তাশীল করা—দিবারাত্রি বিষয় টর্চ্চায় পর ছ্চায়ি ঘণ্টাকাল কথ-ক্তা ছাবা বিশ্বত্ব আন্তন্ত প্রদান করা—দিবারাত্রি বিষয় ট্র্চায় পর ছ্চায়ি ঘণ্টাকাল কথ-ক্তা ছাবা বিশ্বত্ব আনন্ত প্রদান করা—তিই সকল কলাণ্ডময় কার্য্য কথকতা

স্থৃতিতে একণে সংসাধিত হয় না। একণে বৈ সকল লোকের হতে এই সমাজ-শিক্ষার ভার অর্পিত আছে—তাঁহারা বিষয়ী লোক অপেকাও বিষয়ী। নিজেই শ্রন্ধা উক্তি বর্জিত—কীণ্ডাকাণ্ড শৃক্ত – স্থতরাং কি প্রকারে লোকের মনে শ্রনা ডক্তির সঞ্চার করিবেন, - কি প্রকারেই বা লোকের ধর্ম শিকার হেজুভুজ হইবেন ? এই জন্তই আজ কাল এই বৃত্তির উপর লোকের আর ভতটা শ্রনা নাই। পূর্বেক কোন গ্রামে রামারণ বা ভাগবক্তের কথা উপস্থিত হইলে গ্রামবাদী সকলেই কিছুক্ষণ বিষয় কর্মত্যাগ করিয়া আগ্রহের সহিত কথকতা শুনিতে ব্যস্ত থাকিত—যাহার বেরূপ সাধ্য কথক মহালয়ের জন্ত নকলেই কিছু কিছু অর্থপ্রদান করিত-এমন কি গৃহস্ রম্ণীগণ ও কণক মহাশবের জন্ত ব্ধানাধ্য আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত-পল্লীক সকলেই ক্থকতা প্ৰবণ ক্ষিয়া আগুনাদিপকে প্ৰিত্ৰ ও ভাগ্যবান্ বোধ ক্ষিত---কিন্ত হার ! এই বৃত্তিটা একণে অপাত্তে ভুক্ত হওয়াতে ইহা দ্বারা লোকের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, শাস্ত্র পুরাণের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তির হ্রাস হইতে চলিল। কিন্তু রামধন ও ধরণীধর এই ব্যবসায়কে জীবিত রাথিয়াছিলেন। রামধুন দেখাইয়া গিয়াছেন যে কভটা প্রগাঢ় অধ্যবসায়, বিদ্যা-বুন্ধি ও ধর্ম ভাব থাকিলে তবে এই কথক পদের উপযুক্ত হইতে পার। বার—এবং ধরণীধর ও দেখাইয়া গিয়াছেন যে কতটা স্বর মাধুরী, গান্তীর্যা ও শিক্ষাপ্রদান শক্তিও বক্তা সামর্থ্য থাকিলে লোকের মনে পুরাণ প্রস্ক সকল নবীন ও জীবস্তভাৱে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়।

রামধন যে সকল পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, ধরণীধর সেই
সকল পদাবলীই প্রায় ব্যবহার করিভেন। আজিও অনেক কথক রামধনের
পদাবলী ব্যবহার করেন। রামধনের পদাবলী জানিবার জন্ত অনেকেরই
কৌতুহল আছে। একারণ আমরা এন্থলে রামধনের পদাবলী যতগুলি সংগ্রহ
করিতে পারিয়াছি, উদ্ভ ক্রিয়া দিলাম।

রাগিণী ভোড়ী ভৈরবী।

১। জনরঞ্জন হে। পামর জন পাবন ত্রিভুবনবন্দন চরণরেণু কণহে। ত্রজ নরপতি নন্দন যত্ন–

> व्यवस्य जनसङ्ख्या उद्योग अस्तरीय सम्बद्धाः । स्थान

### কুশৰীপকাহিনী।

#### ২১৽

### রাগিণী কানেড়া।

২। ভব প্লব',মাধব রাম হরেন কেশব কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে। উদ্ধর মামতি দীনং হীনং পতিতং হত সংসারে॥

#### রাগিণী---মালকোব।

৩। হে হরে মুরারে। শ্রীযন্ত্রনন্দন মাধব-মধ্-স্দন। হে দীন জন প্রতিপালক পশুপালক বালক গোপীজন ধন॥

#### রাগিণী---বিভাস।

৪। হে মানসমভিপ্রয় পুরুষোত্তম জয় জগদীশ হরে। জয় জয় মীনরূপধর জুর বরাহবর কচহপ জয়ন্হারে।

### রাগিণী—সুসভান।

৫। হে বিভো বিতরকরুণামমুদীনং। ভবদব দহন দাহমমুবারয়, তারয়মামতি দীনং। ভব-পয়োনিধো পতিতং গতি হীনং॥

### রাহিণী—মুদতান।

৬। কুরুদীনে ময়ি করুণালেশং। বিধি ভবভাবিত চর্ণ সরোরুহ হর মম ক্লেশমনোষং॥
হে নন্দ ততুজ মে যাচিতমেবং বার্য শর্মনপুরস্প্রতিযানম্ সভয়ে রামধন বহুজন সঞ্জিত

### কুশৰীপকাহিনী।

### রাগিণী—সিদ্ধ।

- ৭। পা্মর মানস চিস্তায়সে কিং। কুরু কেশবপদ ভজন সমাধিং তেন্ বিমোচয় মূঢ় মমাধিং॥ রাগিণী —ভৈরবী।
- ৮। হরে দামোদর হর মম ভবজলধো জননং মরণং।
  জনরহদলচঞ্চলমিবদলিলং জীবনধন যোবনমতিচপলং॥
  বাগিণী—ভৈরবী।
- ৯। কেশব কৃপানিধান। কৃত্যুণাবলোকয় কৃত্যু করুণাং ময়ি দীনহীন জনে। তব পদ ভজন যজন যাজন পূজন বন্দন মননবিহীনে॥

• রাগিণী,—বিঁকিট।

১০। ব্রজরাজ কিশোর সনাতন রূপং। ভাবয় মানস মে সদা। তং প্রতি সম্প্রতি কিং কথয়ামি জীবনং স্ফলং মে ভাবি তদা।

রাগিণী—থাখাজ।

- ১১। পীত বসন বনচারী। স্থললিত নটবর রাস-বিহারী। রমণীমথকত মুরুলী কৃজিত গোপিত গোপীসূত প্রেম বিতারি॥
  - ै রাগিণী---বিবৈট। ়
- ১২। করুশানিধান কমলাপতে। কুরুকরুণাং ময়ি
  দীনগতে। কুবলীয় করিবর, কেশি-নিধনকর
  কপিত কালিয় ক্রোবাতে।

#### বেহাগ।

১৩। ময়ি দীনজনে কুরুকরুণাবর্লেশং। অপার ভব ঘোরে মামুদ্ধর নিজদাসং। যাচে নহিহ মুরলীমোহন ধন জন যৌবন মানং। দর্শয় মামতি দীন মনুক্ষণ মনুপম নটবর বেশং॥

### श्क्रकी।

১৪। যতুনন্দন তার্য় দীনগতে। র্ঘুনন্দন তার্য় দাশরথে। জয় জয় ভীশ্মক তন্য়াবর মামসু-কম্পায় জয় জয় সীতা প্রাণপতে॥

#### मन्त्रं ।

১৫। মনো মে কিং কুরুদে। রাধাবল্লভ চরণ-সেবন মতে। ভ্রমসি ভূশং রূপা বিষয় সন্ধানে ভবিতা গরলং তদপিশেষে।

#### মুলতান।

১৬। চিন্তায় চিন্তামণি গোকুলচন্দ্রং। নতুর্বা বিফলং যাতি জননং। মোহনমুরলী মুখরিত বিজনং অলকালস্কৃত ভালং। মোক্তিক-পঙ্ক্তি বিনিন্দিত দশন কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডং। যদি ভবপারং যাসি বিপারং ধনগদিতং কুরুসারং। গোপীনন্দন চরণ ব্যহিত্বং তত্র সমর্পয় সর্বাং॥ ?

এই দকল এবং অপরাপর পদাবলী ধ্বন তাল মান লয়ে ধ্রণীধ্র গান করিতেন, তথন লোকে মুগ্ধ থাকিত। প্রমন স্থাব্য দুঙ্গীত, কেহ কথন ভানে নাই, লোকে এই কথাই বলিত। দেশ বিদেশ হইতে প্রভাক করে

## কুশৰীপকাহিনী।

দিয়া লোকে ধরণীকে কথা শুনিবার জন্ত লইয়া যাইত। একা বর্জমানের রাজবাটীতে তিনি বংসরে পাঁচ ছয় হাজার টাকা পাইতেন। কথকতা ব্যব্দায়ে তিনি এত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন যে প্রভূত ব্যয়ও দান করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি লক্ষাধিক লৈকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ম্রলীধর বন্দোপাধ্যার। ইনি খাঁটুরাগ্রাম নিবানী সুপ্রসিদ্ধ ধরণীধর কথকের প্রতা। সন ১২৭২ সালে ইহার জন্ম হর। বাল্যাবস্থার বাটান্তে থাকিরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ৩৪ থানি পুস্তক পাঠ করিরা ইনি কলিকাতান্ত্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। পরে ক্রমশং নিজ অধাবসার গুণে প্রবেশিকা ও ফাই আর্ট্রন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা বিএ পরীক্ষার অনারে পাশ করেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সোণার মেডেলু প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে ইনি সংস্কৃতে এম্, এ পরীক্ষাণ দেন অবং এম্, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা শাল্রী উপাধি লাভ করেন। ইহার স্বভাব-অতি পরিত্র—ইনি বিনরী, সত্যবাদী ও শাস্ত প্রকৃতির লোক। এম্, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরে কটকের র্যাভেন্সা কালেজে ১৯ বিলুগ শত টাকা বেভনে ইনি প্রফেসারী পদে নিম্কু হয়েনণ এবং অদ্যাবধিও সেই কার্য্যে নিষ্কু আছেন। ইনি বংসর বংসর বিশ্ববিদ্যালরের পরীক্ষকতাশ্বার্যে ব্রতী হয়েন।

শ্রীশবিদ্যারত্ব। ইনি বিখাত কথক রামধন শিরোমণির পুত্র। ইহার জন্মভূমি খাঁটুরাগ্রাম। ইনি প্রথমে ভগবান বিভাগন্ধারের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি পড়িয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্যান্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অনেকবার বৃত্তিও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ইনি যথন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময়ে প্রাতশ্যেরণীয় বিদ্যাসাসরি মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যয়ন করিতেন সেই সময়ে প্রাতশ্যেরণীয় বিদ্যাসাসরি মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যয়ন করিতেন সেই সময়ে প্রাতশ্যেরণীয় বিদ্যাসাসরি মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা পদে ব্রতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ তথন বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ও উন্নত ছিল। একদিন গ্রণরি জেনেরাল লর্ডফার্ডিঞ্জ ফোর্ড উইলিয়ম কলেজ দেখিতে আদিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কিত নানা বিষয়ে আলাপ করেন। কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের উত্তরীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি গ্রেণমেণ্টের মনোযোগ নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন। একমাত্র জজ্পপ্তিতের পদ ছিল তাহাও উঠাইয়া দেওয়াতে সংস্কৃত শিক্ষাত্র লোকের অন্তব্যার ভাষ ক্রিকেলেজ সংস্কৃত

কালেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশ: অর হইতেছে। এজন্ত তিনি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের জন্ত কিছু করা আবশ্রক বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ ক্রমে লর্ডহার্ডিঞ্জ বাহাছর ১৮৪৬ খুটান্দের প্রারম্ভে অর্থিং ১২৫০ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে ১০১টা হাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকরিয়া সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যা প্রদান করিপার আদেশ করেন।

কোর্ট উইলিয়ম কাণেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থী সাহেবগণের মধ্যে সীটনকার, কট, চ্যাপ্মান, প্রে, গ্র্যাণ্ট, হ্যালিডে, বিডন্ ও ইডেন্ প্রভৃতি সম্রাপ্ত সিবিলিয়ান্গণ বিদ্যাদাগর সহাশয়কে অত্যক্ত ভাল বাসিতেন। উহাদিগের মধ্যে রবার্টকিট সাহেব অবসর পাইলেই বিদ্যাদাগর মহাশরের নিকটে আসিতেন, ও তাঁহার সহিত কণোপকথন করিতে অত্যক্ত ভাল বাসিতেন। কইসাহেবের নামে সংস্কৃত্তে একটা শ্লোক রচনা করিয়া দিবার জন্ত কট বিদ্যাদাগর মহাশরকে অত্যরেধ করেন। ভাহাতে বিদ্যাদাগর মহাশের কণ্ডনালমাত্র ভাবিয়া লইয়া নিয়লিধিত হুইটা কবিতা প্রস্কৃত করিয়া দেন।

শ্রীমান্ রবার্টকফোইগ্র বিগ্রালয় মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণবিরালাপৈ নিতরাং মামতোয়য়ৎ॥১
সহি সদ্গুণসম্পন্ধঃ সদাচাররতঃসদা।
প্রসন্নবদনোনিত্যঃ জীবত্বকশতং স্থা।।২॥

কট এই ছটী শ্লোকের রচনা দেঁথিয়া ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভূট হইলেন। এবং বিদ্যাসাগর মহশেরকে ২০০ ছুইশত টাকা পুরশ্বার প্রদান করেন। কিন্তু তিনি উক্ত দান গ্রহণ না করিয়া, সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত রচনার উৎকর্ষসাধন জ্ঞা, ঐ টাকা সংস্কৃত কলেজে জনা লাখিতে বলেন। তাহাতে ৫০, টাকা করিয়া চারি বৎসর ঐ টাকা পুরস্কার শেওরা হয়। এইরপে বিবিধ উপারে বিদ্যাসাগর মহাশ্রু সংস্কৃত কালেজের উন্নতি সাধন উহা উরতির পরাকাঠা প্রাপ্ত হইরাছিল। তখন বিদ্যাসাগরপ্রমুখ স্থপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচম্পতি ও অস্তান্ত মহামহোগাধ্যায়গণ ঐ কালেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্থতরাং শ্রীশ বিদ্যারত্ব তথনকার সংস্কৃত কালেজের প্রধানতম ছাত্র ছিলেন বিলিনে কম গৌরবের বিষয় ছিলনা। এজন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে একান্ত ভাল বাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমন্ত্রতা দীনবন্ধু আয়য়ত্ব শ্রীশবিদ্যারত্বের সহপাঠী ছিলেন। তিনিও ক্ততিত্বে শ্রীশ হইতে নুনে ছিলেন না। তথাপি সময়ে সময়ে এরপও হইত যে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীনবন্ধকে উয়ত্বন করিয়া শ্রীশের গক্ষ অবলম্বন করিতেন। ইহার একটী সামান্য দ্বীন্ত এইলে দেওয়া বাইতেছে।

উপরোক্ত কষ্ট, প্রদক্ত বৃত্তি পরীক্ষার বিতীয় বংসরে বিদ্যাদাপর মহাশরের মধ্যম ভাতা দীনবন্ধ ন্যায়রন্ধ ও শ্রীশচন্তে বিদ্যারন্ধ সর্বাপেক্ষা উৎকৃত্ত হন। রচনা হইন্ধনেরই সমান স্থানর হইন্যাছিল। শ্রীশচন্তের ব্যাকরণ ভূল ছিল, দীনবন্ধর তাহাও ছিল না। দীনবৃদ্ধর হুর্ভীগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ ও প্রস্কার দানের, ভার বিদ্যাদাগর মহাশরের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধ সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃত্ত হইলেও প্রস্কার পাইলেন না। শ্রীশ বিদ্যারন্ধই পুরস্কার লাভ করিলেন।

বিদ্যাদাগর মহালয় ও প্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব উভরের মধ্যে দ্বাতা বন্ধমূল ছিল। ১৮৬৪ খৃত্তীকো বিদ্যাদাগর মহালয় বখন মাইকেল মধুফান দক্তকে ভার্লেলিস্ নগরে পাঠাইয়া দেন, ভখন শ্রীশচন্দ্রেরই নিকট হইকে বিশুর টাকা ধার লন। বিদ্যাদাগর মহালয় যখন বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হন, তখন প্রীশ বিদ্যারত্ব মহালয় দ্বাত্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষ্কতা করেন। •ইনিই প্রথমে বিধবা বিবাহ করেন।

শকালা ১৭৭৮, সন ১২৬০ সাল, ইংরাজী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গদেশে সর্বপ্রথমে এই বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এই দিন, ভালন বা ছর্দিন, ভাহা কে বলিতে পারে ? পরস্ত এইরূপ সম্বারোহের বিবাই, এইরূপ অভূতপূর্ব বিবাহ, পূর্বে এদেশে

সভায় উপস্থিত হ্ইয়াছিলেন। বিদ্যাদাগর মহাশর এই বিবাহ উপলক্ষে নিজে দশহাজার টাকাব্যয় করেন।

বিবাহের কিছুদিন পূর্বেক কন্যা কালীমতী দেবী জননী সহ কলিকাতার স্থ্রিয়াষ্ট্রীটে বাবু রাজ্কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নহাশুয়ের বাটীতে বাস করিতে ছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশুক, রাজক্ষঃ]ুবন্যোপাধ্যায় বিদ্যা-লাগরের বিশেষ আহ্মীর ছিলেন। বিল্যাদাগর মহাশরের অনুগ্রহেই ইনি প্রেসিডেন্দী কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা প্রথমে ঐ বাটীভেই ছিল। বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ত কলিকাতার আসিয়া স্থাতে রামগোপাল ঘোষ মহাশরের বাটাতে উঠিয়াছিলেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবদ সন্ধারে প্রাক্কালে নানাস্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী ও অন্যান্য সন্তান্ত মহাশ্যুগণ বিধা**হ বাটীতে সুমাগত, হইলেন। পুরাজনা**রা কন্যাকে সময়োপযোগী বস্তালভারে স্থাজিত করিয়া বরাগমনের প্রতীকা করিতে লাগিলেন। স্থকিয়াষ্ট্রীট ও তরিকটবর্তী রাজপথসমূহ লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে; যে দিংকু দৃষ্টিপাত কর, মহুযামূর্তি ভিন আর কিছুই দেখা যায় না। পরিচিত অপরিচিত ইত্র ভদ্র গায়ে গারে মাথায় মাথায় দাড়াইয়াছে। বিদ্যাদাগর মহাশয় এইরূপ জনতা ও বাধা-বিম্নের আশক্ষা করিয়া পূর্বা হইতে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভদমুণারে স্থকিয়াখ্রীটে এবং যে পথে বর কাাগিবে, দেপথে প্রত্যেক হুই হস্ত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়। যখন বর ও বর্যাতীরা বিবাহ বাটীজে আদিলেন, তথন বর দেখিবার জন্য পথে এত জনতা হইল যে, বরের পাজী লইয়া অগ্রসর হওয়া স্ক্তিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নৃতন ব্যাপারের পধ প্রদর্শক হইতে পিয়া বরের সদা হিন্তিত ও চমকিতচিত্তে এই জনতাতে আশিক্ষার উদয় হইতৈছিল। বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ, জজু হরচক্র ঘোষ, হাইকোর্টের জজ্শস্তুনাথ পণ্ডিত ও দারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাদাগরের বন্ধুমণ্ডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পান্ধী ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে ছিলেন। এইরপ দুমারোহ ওজনতার মধ্য দিয়া বর ও বর্ষাত্রীগণ বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করেন। বিবাহসভায় সংস্কৃত কলে-

### কুশদীপকাহিনী।

থোনটাদ তর্কবাসীশ, ভারানাথ তর্কমচম্পতি ও ছিলেন। বিবাহ সভা, বিবাহের নিমন্ত্রণ ও আয়োজন কিরপ হইয়াছিল, এবং বিবাহ সম্বন্ধে লোকের মতামত কিরপ ছিল তাহা ১, ৭৭৮ শকাকার অগ্রহায়ণ মাসের তম্ববাধিনী দেখিলে জানিতে পারা যায়।

শ্রীশচল্র বিদ্যারম্ব সংস্কৃত - কলৈজ পরিত্যাগের পর কিছুদিন ৫০ টাকা বেডনে উক্ত কলেজের আদিইয়াণ্ট লেজেটারী পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে উক্ত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ থালি হওরার বিদ্যাসাগর মহাশম তাঁহাকে ৯০ নকাই টাকা বেডনে ঐ পদে ভর্তি করেন। কিছুদিন ঐ কর্ম করিরা ভিনি মুর্শিদাবাদে ১৫০ দেড় শত টাকা বেডনে জলুপণ্ডিভ পদে নিযুক্ত হইরা বান। জলুপণ্ডিভ অবহার তাঁহার পরী বিয়োগ হওরার তিনি বিধবা বিবাহ করেন। তদানীন্তন বলের লোট লাট হ্যালিডে সাহেবের নিক্ট বিদ্যাসাগর মহাশরের বিশ্বা পরিভিন্ন প্রতিপত্তি ছিল। তিনি হ্যালিডে সাহেবেকে অহরোধ করেন বে বিধবা বিবাহের উৎসাহ বর্জনার্থ বিধবাবিবাহকারীকে গর্পদেন্ট যেন একটা ডেপ্টা ম্যাজিইটো পদ দেন। হ্যালিডে সাহেবের বিদ্যাসাগর মহাশরের নিক্ট এ বিবর্ধে প্রক্রিশ্রুত থাকেন। স্থভরাং শ্রীশচল্ল বিধবা বিবাহ করাতে তাঁহার পদোরতি হইরা তিনি জচিরে ডেপ্টা ম্যাজিইট পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ত্রিশ বংগর বাবং ডেপ্টা মাজিইট পাকিরা পরে পেন্নান্ গ্রহণ করেন। পেন্সান্ লঙরার জনকাল পরেই পক্ষাবাভ রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়ু।

বিধবা বিবাহের জন্মই যে প্রীশচক্র বিধ্যাত, তাহা নহে। সংস্কৃত লাহিতো ও তাহার যশঃ ছিল। সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিতে তদানীত্তন প্রায় কেহই তাহার সমকক ছিল না। একারণ রাম দীনবন্ধ মিত্র মহাশ্র তাহার সুরুধনী কাব্যে প্রশাচকের সমকে লিথিয়াছেন:—

"সাহিত্য-সবিতা জ্রীশ স্থমিষ্ট পাঠক।"
বিধবা সধবা করা পথ প্রদর্শক॥
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার।
কবিতার পুরস্কারীপ্রকারত তার॥

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্র এক জন খনেশহিতৈবী সহাত্রা ছিলেন। তিনি মেশের অনেক ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র ও কলেজের বেতন দিয়া পড়াইতেন। তিনিই বাঁটুরার বিদ্যালরটী স্থাপিত করেন। যুখন তিনি গোবুরডালা মিউনিসিপালিটার চেয়ারমান্ থাকেন, তথন অনেক দেশ হিতকর কার্য্য তদারা সংসাধিত হয়। বামোড় তীরে জননীর নামে বে ঘাট ও তৎসংলগ শিবমন্দির বিশাণ করাইয়া উৎসর্গ করেন, উহা ও তাঁহার একটা কীর্ত্তি। সর্ব্যাপেকা তাঁহার অধান কীর্ত্তি এই বে তাঁহারই বিশেষ বত্নে ও চেটার যারাশাত সব্তিতিশান্টী স্থাপিত হয়। পূর্বে বাঁটুয়া গোবরডাকা বলীরহাট মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ইহাতে অত্যত্য অধিবাসীগণের বিস্তর অস্থবিধা ও অনর্থক অর্থ বায় হইত। বারাশাতে মহকুমা হওরাতে লোকের বে কি স্থবিধা হইয়াছে ভাহা বলা বায় না। স্ক্রাং আমরা অনেক পরিমাণে এই স্থবিধার জক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট ঝণী আছি।

শীশচন্দ্রের বিভীয় পক্ষে বিধবাবিবাহজাত প্র ক্যানি জয়ে নাই।
ভাহাতে জাবার বিধবা বিবাহের করেক বংসর পরেই ঐ বিধবাটীর মৃত্যু
হর। স্থতরাং তাঁহাকে স্বস্থানার ভূক্ত হইতে বিশেব কট স্বীকার করিতে
হর নাই। কিঞ্চিৎ জর্ম ব্যয় করিয়া দশ্টী ক্রিয়া ক্লাপ ক্যাভেই আবায়
ভিনি হিন্দুসমাজ মধ্যে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহজাত গুইটী
পুঁজ থাকে। প্রথমটা জকালে কালগ্রাসে পত্তিত হয়। এবং বিতীয়টী
বর্তমান আছেন।

ইহার বিতীয় পুজের নাম বন্ধবিহারী বন্দ্যোপীধ্যার। ইহার জীবনে লিখিবার উপযোগী কোন ঘটনাই দেখা যায় না। বরং ভাবিবার শিষর অনেকই আছে। ইনি বাল্যকালে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হন নাই। ইংরাজী স্থলে এন্ট্রান্স্ ক্লান্ পর্যন্ত পড়া শুনা করেন। একণে বড় বাজারে চিনির কারবার করেন এবং বারাণসী ঘোষের দ্রীট স্থিত স্থরমা প্রানাদে বাস করেন। এবস্বিধ জীবনর্ত্ত পাঠে সাধারণের কি উপকার হইবেক ! বরং মহামহোপাধ্যার পশ্তিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আধুর্নিক সভ্যতার প্রোরব বিশ্বত হইয়া বিদ্যান্ত্রহ্মণা জুর্গি করিয়া আধুর্নিক সভ্যতার স্থোতে পড়িয়া বিষর চর্চাতে মান সম্ভ্রম এবং জীবনের সার্ফণ্য লাভ করিছে

উদ্যোগী হইল, ইহাই চিন্তনীয়। শুদ্ধ বহু বাবু কেন, এমন সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে বন্ধারা দেখাইতে পারা যায় যে আদাণ পণ্ডিতের বংশে আর বিদ্যা অদাণ নাই—আদাণগিডিতের, স্রোভ লোপ হইক্রে চলিল। যে আদাণ পুর্বে জ্ঞান ও ধর্মের আদর্শ অরপ শীছলেন; যাহার পবিত্র চরিত্রের অফুকরণ করিবার জক্ত দকল বর্ণই ব্যস্ত থাকিত, যিনি সমগ্র সমাজের হিত্রকামনার পূর্বে বিষরচর্চ্চার জলাঞ্জলি দিয়া শান্তানুশীলনে খ্যাপৃত্ত থাকিতেন; যাহার তপ্রস্যা বলে পূর্বে সমগ্র সমাজে জ্ঞানস্রোভিও পূর্ণা স্থোত প্রবাহিত ছিল; কঠোর দারিদ্রা ও বাহাকে স্বীর কর্ত্তব্য হইতে বিচ্চাত করিতে পারিত লা—একণে সেই আদ্ধান বংশের এইরূপ পরিণাম—ছিন্তা ও হংবের বিষর তাহাতে আর সন্মেই কি ?

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্বের জীবন চরিত লিধিবার প্রায়ক্ত জামরা জীহার ভাগিনী स्थमही त्रवीत स्था উछार्थ ना कतिहा चाक्छि नातिनाक ना । स्थमही, क्रिन শন্মী ও ওপে সরস্থাই ছিলেন। বাল্কীক হইতে পিতা রামধন তর্কবালীক মহাশবের নিকট গুনিরা গুনিরা ইনি ক্লানেক,শাত্রে জ্ঞান লাভ করিরাছিলেন। সংস্কৃত ব্যাক্রণ ও কাব্যে ইহার বিলক্ষ বৃংপত্তি ছিল। একারণ ইনি অনেক বিষয়ে পিতার সাহায় করিতে পারিতেন । আমরা ইহার হত্তলিখিত পুথি সকল দেখিয়া ইহার লিপি নৈপুণা ও ভাষাবোধে চমংকৃত ছইরাছি ট व्यामालिक लिला विमाजी ध्रवलिक स्वी भिका व्यविक्ति नाई विमा—ध स्टिम्हे श्रीत्वाक्यव ष्राञ्चानाक्षकात्त्र थात्क विविद्या—संश्रामक श्रात्वा, औष्ट्रात्रा स्थ्यक्री দেবী প্রভৃতির ভার স্ত্রী চরিত্র আলোচনা করদন । আলোচনা **করিলে** দেখিতে পাইবেন যে প্রাচীন ও নব্য শিক্ষায় প্রভেদ কণ্ড--প্রাচীন জান বে প্রকারে আমাদিসের চরিত্রকে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে মঙ্গলময় পরে লইরা ষাইত, আধুনিক জ্ঞান সে বিষদ্ধে কতদ্র সক্ষা; প্রাচীন ভাবে শিক্ষিতা দ্রীলোকগণ ধেরূপ চতুর্বর্গ সাধনের উপযুক্ত ছিল, ন্বাশিকিতাগণ ভজ্ঞপ সমর্থা কি ঝাঁ—ইত্যাকার নানা বিষয় আমরা একপ্রকার আলোচনার শিথিতে পারি। "কুভরাং সুখননী দেবীর স্থায় নিষ্ঠা ও বিদ্যাবভী স্ত্রীলোকে# উল্লেখ করা এ স্থানে অপ্রাদঙ্গিক বিদ্যা।

## ব্ৰাহ্মণ মণ্ডলী

## গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবুদিগের র্ত্তান্ত।

কুশদীপ বাদীর পরিচয়ে অগ্রে অধ্যাপক মগুলীর পরিচয় দেওরা কর্ত্ব্য। শাবার ত্রাক্ষণমণ্ডলীয় মধ্যে অত্যে অনীদার বাব্দিপের বৃত্তান্ত উল্লেখ-ে বোগ্য। হিন্দুনমাজে সর্কাগ্রে জান ও ধর্মের সম্মান, তৎপরে আভিজ্ঞান্ত্য ও বিষয় বিভবাদির সমান। এই কারণেই হিন্দুসয়াকে একজন নিঃস্ব কৌপীন ধারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজিসিংহাসনোপবিষ্ট ক্ষতিগরাজ মন্তক অবনত করিয়া থাকেন। এই কারণেই আবার একজন সদাচার সম্পন্ন বৈশ্য দরিদ্র হইলেও অতুল বিবর বিভ্রেশালী কুকর্ম-भन्नोत्रम भृत्याद शृहर कम श्रष्ट्रम क्राहिक ७ भाभ गत्न करत्रन। এই कौत्राम 🐣 একজন সাধ্বী পতিত্ৰতা কুরুণা এবং অতি ধরিলা হইলেও পুজিতা হইয়া धवः धक्कन वाहालना मश्यनगालिनी रहेरल ७ छाहात छात्रा স্পর্শকরাকে ও হিন্দুসমাজ পাপ বলিরা মনে করে। অর্থ প্রণনাডেই অপরাপর আজিগণের মধ্যে উচ্চ নীচ গণনা হয়। সহস্র জ্ঞর্ম পরারণ হইলে এবং জ্ঞান-ধর্মে একেবারে বঞ্চিত থাকিলেও বদি কেহ বিভবশালী হয়, ভবে উচ্ছার সন্মান অপরাপর জাতির মধ্যে অকুণ্ণ থাকে। কিন্ত হিন্দুসমালে তাহা হইবার স্থযোগ নাই। হিন্দুশাল্রে বলে, "বিতঃ বন্ধ: বন্ধ বিদ্যা ভবতি পঞ্মী। এতানি মান্ত স্থানানি গরীয়ো যদ্যত্তরং" । অর্থাৎ বিস্ত, বন্ধু, বরুস, সদাচার ও বিদ্যা—এই পাঁচটী মানের স্থান; ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পুর্বে অপেকা পর পর শ্রেষ্ঠ। এবং এই বিবেচনা করিয়াই আমরা অগ্রে অধ্যাপক মণ্ডণী ও পশ্চাৎ ত্রাহ্মণ মণ্ডলীর অবতারণা করিয়াছি। এবং ত্রাহ্মণ মণ্ডশীর মধ্যে অত্রে গোবরডাকার জমীদারদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রহাত ছইয়াছি। (कन ना, मा<del>त्र</del> विट्यानात्र हैशांत्रा अधारिक मधनीत शरत्रहें উল্লেখ यात्रा। গোবরডাক্ষার জমীদার বাব্দিগের অন্দিপুরুষ শ্রামরাম মুখোপাধ্যায়।

মুখোপাধ্যাম একদা প্রসামান উপলক্ষে ইচ্ছাপুরে আইদেন ও তথার ন ঠাকুরের বাটীতে জুভিধি হন। গৃহস্বামী তাঁহার বিশেষ পরিচ্যাদি লইরা তাঁহার এক্টী ক্লাকে বিফ্লাহ করিতে ভাঁহাকে বিশেষ অন্নোধ করেন। এবং ভিনি তাঁহার কথার সম্মত হইরা তাঁহার ক্লাকে বিবাহ করেন।

তিনি বখন বাটাতে আঁসিলেন তাঁহার অগ্রন্ধ মহাশর এই সকল কথা তানিলেন এবং তাঁহাকে বংপরোনান্তি তিরকার করিয়া বাটী হইতে বহিন্ধত করিয়া দিলেন। তখন তিনি নিরূপার হইয়া ঐ গ্রামে একটি গন্ধ বণিকের বাটীতে আশ্রর গ্রহণ করেন। কিছুদিন তথার অবহান করিয়া ঐ গন্ধ বণিক মহাশরের বাটীতে গৃহান্তি নির্দ্ধাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার হইটী পুল্ল হয়। তিনি জ্যেকের নাম কগরাথ ও ফ্লিফের নাম ধেলারাম রাখিলেন।

এই বেশারাস সুখোগাগার সহাশরের অনৃষ্ঠ জাজিও গোষরভালার বাব্দিগের অনৃষ্ঠকে উদ্ভাসিত রাখিরাছে।

শেলারাম বাল্যকালে অতিশ্ব ছরস্ত ছিলেন। বথন তাঁহার বরস
১০।১২ দশ বার বৎসর, তথন একদিন তাঁহার জ্যেন্ঠ প্রাতা কোন কারণে
তাঁহাকে তিরস্বার করার তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইরা ইচ্ছাপ্রে মাতৃশাল্রে
গিরা বাস করেন। এইরপে কিছুদিন মাতৃশালরে থাকার পর একদা তাঁহার
মামী ঠাকুরাণী কোন কারণ বশতঃ তাঁহাকে বিশেষ রূপ তিরস্বার করার
তিনি মনের ছঃথে সৈই দিন বাটী হইতে নিজ্রান্ত হইরা বশোহরের কালেক্টর
মহোনরের সেরেন্তাদারের বাসার গিরা উপনীত হয়েন। তিনি সেরেন্তাদার
মহোনরের বাসার কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সকলের প্রিয় পাত্র হইলেন
এবং ঐ সেরেন্তাদারের প্রাদির সহিত্ব বাটাতে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে
লাগিলেন। তাঁহার সেখা পড়ার বিশেষ মন্ন দেরেন্তাদার
মহাশর তাঁহাকে অধিকত্বর ভাল বাসিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন
গত হইলে ফিনি কিছু লেখা পড়া শিবিলেন। এবং উক্ত সেরেন্তাদারের
ক্রপার কালেক্টারির কাছারিতে সামাক্ত বেতনে একটা মুন্তরিগিরি চাকরী
গাইলেন। কিছুদিন ঐ কিন্তা করিতে করিতে কার কর্ম্ম ভাল শিক্ষা

বেশারাম কার্য্য কর্ম্ম বেশ শিথিয়াছেন দেখিয়া অক্স কাহাকেও একটিনী না
দিয়া থেণারামকে ঐ কার্য্য নিবৃক্ত করিরা দেন। ধেণারাম নিজের
বৃদ্ধিতা প্রভাবে কার্য্য স্কচাক সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কানেক্টর
সাহেব ও তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া সাভিশর সুত্ত ইইরাছিলেন। তুর্ঘটনাবশতঃ
সেরেন্তাদার মহাশরের মৃত্যু হওয়ার তাঁহার ঐ কার্য্য হইয়া গেল।
জন্ম দিন মধ্যে সেরেন্তাদারি কার্য্য খেশারাম বিশক্ষণ পারদর্শী হইয়া
উঠিলেন ও সাহেবের প্রিম্ন পাত্ত ইবেন।

্ঘটনাক্রমে কালেক্টর সাহেব ক্ফনগরে বদলী হইবেন 🗢 আসিবার কালান খেল্যোমকে সঙ্গে আনিলেন।, এবং থেলারাম যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদেই নিযুক্ত রহিলেন। একদা খাজনাদি অনাদাদ বশতঃ গোবরডাঙ্গা নিলাম হইবার ঘোষণা হওয়ায়, উক্ত সাহেব থেলারামকে কহিলেন, "থেলারাম, সোবরডাঙ্গাগ্রাম নিলামে বিক্রম হইবে, তুমি থরিদ করিবে কি 🕫 ইহা ভনিয়া থেলারাম কহিলেন—বে আমি অভি সামাল লোক ও সামাল বেতনে এথানে চাকরী क्रिक्ছि। বিশেষতঃ আমার অর্থ নাই---আমি कि कतिया क्रमीमात्री अतिम क्रिनें के देश अनिया गार्ट्य मर्टामय বলিলেন, "আমি ভোমাকে বিনা হুদে টাকা কর্জ দিতে পাব্লি । ডুমি ক্রমশুন পরিশোধ করিও।" থেলারাম কহিলেন, "যদি সুদ না লামেন ভারা হইলে আমি টাকা কৰ্জ লইতে পারিব না। কারণ হিন্দু শাল্পে কথিত আছে - খণের টাকার স্থান। লইলে ঐ টাকা দানের মধ্যৈ পরিগণিত হয়। একারণ কুদ না লইলে আমি টাকা লইতে পারিব না।" স্কুডরাং কলেক্টর সাহেব বলিলেন, "আছো, তুমি সামর্থানুযায়ী স্থদ দিও"। গোবরডাঙ্গা নিলাফে খেলারামের হইল। এই ঘটনার ক্রিছুদিন পরে খেলারাম নিজ গ্রামে বাইরা প্রথমে গন্ধ বণিকের বাটী নির্মাণ করাইয়া দেন। তৎপরে নিজের বাস ভবন নির্মাণ করান। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জোঠ ভ্রাতা জগরাখকে উঞ নিজ বাস ভবন ও তিন সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি প্রদান হিরেন। তিনি তৎপরে গোবরভান্ধার আসেরা ভটাচার্য্য পাড়ার কাছারী বাটী প্রস্তুত করান। এবং মধ্যে মধ্যে ঐ কাছারী এটিতে আসিয়া বাস করেন। ভিনি তথনও তাঁহার পদ পরিত্যাগ করেন নাই। কাছারী বাটা প্রস্কৃত

হইলে পর তিনি বর্ত্তমান ষম্নাতীরে প্রকাণ্ড বাস ভবন নির্মাণ করাইয়া প্ররায় ক্লফনগরে নিজ কর্মে বান। তথায় কিছুদিন কার্য্য করিলে পর ওঁহার সাহেব মুরশিদাবাদে বদলি হন এবং তিনি ও সাহেবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে বাইয়া উক্রপদে নিযুক্ত থাকিয়া করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব পুনরায় মুরশিদাবাদ হইতে ক্লফনগরে বদগী হইয়া আইসেন এবং তিনিও উক্ত সাহেবের সঙ্গে আইসেন। ইহারু কিছুদিন পরে বেশারাম কর্ম হইতে অব্যর গ্রহণ করিয়া গোবরভালার আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ধেলারামের জন্ম হইলে উহার মাতামহ তাঁহাকে তাঁহার গাঁটুরার অমীদারীর ছই আনা অংশ বৌত্ক সর্বা দান করেন। প্রভাক প্রছার নিকট হইছে ঐ ছই আনা অংশ আদার করা হইছ। কালক্রে অপর অংশীদারগণ প্রর্ব হইলে তিনি এই ছই আনা অংশের স্বাধিকারী হইরা প্রভার উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন স্ক্রাং প্রভান্ত ভ্নাধিকারীকে স্বত্তাগ করিবার পহা অ্রেষণ করিতে হইল।

এইরপে অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খেলারাম ইংরাজী ১৮১৭ সালে প্রাণতাগে করেন। তাঁহার হই পুত্র, —কালীপ্রসার ও বৈদ্যনাথ। ইহারা পরম্পর বৈমাত্রের ভাতা। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী কালীপ্রসার বাবুর মাতা এবং বৈদ্যনাথ বাবুর মাতার নামু আনক্ষমন্ত্রী দেবী। খেলারামের মৃত্যুর পর উভর ভাতা একত্রে শীকিয়া বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। ইংরাজী ১৮২২ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। বৈদ্যনাথের সভ্যানাদি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর ৭৮ বৎপর বাদে তাঁহার বিষয়া পত্তীর ও মৃত্যু হয়। স্কুতরাং বৈদ্যনাথ বাবুর মাতা আনক্ষমন্ত্রী দেবী তাঁহার বিষরের উত্তরাধিকারিণী হন। কালীপ্রসার বাবু বামিক ৪৮০০ চারি হাজার আটশত টাকার বুল্ডি নির্দারণ করিয়া অনক্ষমন্ত্রী দেবীর নিকট হইতে বৈদ্যনাথ বাবুর সমৃদয় সত্ত ক্রয় করেন। আনক্ষমন্ত্রী ও বৃত্তি পাইরা ৮ কালীধানে বাস করেন। কালীপ্রসার বাবু এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আনক্ষমন্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে এই বৃত্তি দির্নীছিলেন।

বর্ত্যাল ব্যেক্রিডাঙ্গা ইষ্টেটের সমূদ্ধ অবস্থা কালীপ্রসন্ন বারার সংসাধিত

হয়। ব্যুনাকুলে "প্রসন্ন ভবন", খাদশ শিব্যন্দির সম্বলিত ৬ আনন্দ্যয়ীর বাটী প্রভৃতি দূর হইতে দৃশ্রমান সৌধরাজি মধ্যবঙ্গ নৌহবস্থ গামী পথিককে কাণী-প্রসঙ্গের স্থৃতি জাগরিত করিয়া দিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন অত্যস্ত ত্দিন্তি ও প্রবল প্রতাপাধিত ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতাববলেই জ্মীদারী বহু বিস্তৃত कर्त्रन। একবে গোবরভাকার ক্ষীদারগণের প্রধান আরকর ক্ষমীদারী খুলনা জেলার অন্তঃপাতী ৰে চিকলিয়া মধুলিয়া পরপণা, উহাকালীপ্রসয় বাব্রই খোণার্জিত। ঐ জনীদারী পূর্বে কলিকাতার প্রশিদ্ধনামা ছাতু বাব্দিণের ছিল। তথাকার প্রজারা অবাধা থাকার উহোরা কোন মতে অমীদারী শাসন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কালীপ্রসন্ন বাবুকে এ বিষয়ের উপযুক্ত ভাবিরা উ"হাকে ঐ প্রগণা ইজারা দেন। কালী প্রসন্ন বাবু বিস্তর দাঙ্গা হাঙ্গাৰা ক্রিরা ঐ পরগণা শাদন করেন ১ এমন কি এই বিবাদ হতে তাঁহাকে করেক দিন জেলে ও থাকিতে হইয়াছিল। পরে স্থীসকোর্টে আপীল করিয়া ভিনি মৃক্তিলাভ করেন। ঐ প্রগণার এবস্তুত অবস্থা দেখিয়া উহার সন্ধিকারীগণ, কালী প্রসন্ন বাবুকে উহাবিক্রের করেন। ঐ পরগণা হস্তগত ছ্ইবার পর গোবরডাঙ্গার ভাগালন্মী দিন দিন বর্দ্ধিত হুইতে থাকে। এইরপে কালীপ্রসর বাবু জ্মীদারীর আয় সর্ব্যাক্ল্যে লক্ষ টাকা পর্যাস্ত ৰাড়াইরাছিলেন।

কানীপ্রসর বাবু ১৮৪৪ প্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি মাসে জন্ন পঞ্চাশংবর্ষ বরসে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ধখন মরেন, তখন সারদার্প্রসর মুখোপাধ্যার ও ভারাপ্রসর মুখোপাধ্যার এই পুত্রবর নাবালক থাকার তিনি এক উইল করিয়া বান। তাহাতে সারদাপ্রসরের মাতা বিমলা দেবীকে এবং ভারা প্রসরের মাতা জামাস্থলরীকে আপুনার বিষয় সম্পত্তির এক্জিকিউট্রিক্স এবং ক্লিকাভার খ্যাতনামা আশুতোব দে ও প্রমথনাথ দে ( বাহাদিগকে লোকে ছাতু বাবু ও লাটু বাবু বলিত )—ইহাদিগকে সম্পত্তির এক্জিকিউটার নিযুক্ত করেন। কালীপ্রসর বাবুর মৃত্যুর পাঁচবংসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে ভারাপ্রসর বাবুর মৃত্যুর পাঁচবংসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে ভারাপ্রসর বাবুর মৃত্যুর পাঁচবংসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে

তারাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পর সারদাপ্রস্থ বাবুই বিষয়ের উত্তরাধিকারী-হন। কিন্ত তারাপ্রসন্নের মাতা সারদা বাবুঞ্চে নিক্ষককে বিষয় ভোগ করিছে

## কুশ্ৰীপকাহিনী।

मिन नारे। উनि मপত्नी পুত্ৰ বলিয়াই হঁউক অথবা সাভাবিক বিদ্বেষ বৃদ্ধি-তেই হউক, সারদা বাবুর উপর ঘোর শুক্তভাচরণ করেন। এমন কি সারদা বাবুকে প্রাণে, মারিবার জঞ্জ অনেক বার চেন্তা করেন। তাহাতে কিছু না করিতে পারিয়া ইনি ইচ্ছাপুরের রামধন চোধুরী মহাশয়ের সাহাধ্যে (ইইনি দিগকেই ইচ্ছাপুরে নঠাকুর বলে ) সারদা বাবুর সঙ্গে এক দালা উপস্থিত : করেন। ঐ দাসার বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়। এবং ঐ লাক্সা লইয়া অনেক দিন মোকদামা চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে ক্লতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভারা প্রদরের স্ত্রী দারা এবং নিজে ও পোব্য পুত্র গ্রহণ করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু লারদা বাবুর ভাগ্যক্রমে, ভারাপ্রদরের বিধবা পদ্ধী ও তাঁহার মাতা বে भाषा शूळ नहेटवन विनिन्ना श्वित करतन-डिअटबरे मात्रा योत्र। कार्ता सम्बन् मांछ। जातक मिन धतिया এই अर्थ मात्रमा वस्त्र महिङ माक्षमा कर्जना শেৰে আদালত হইতে ভিন হন যে ভানাপ্ৰদলেন মাভা বিষয় হইতে বাৰ্ষিক চৌদহাজার টাকা সুনক। পাইবেন। ভিনি এই সুনকা পাইরা বছদিন ধ্রিয়া কাশীতে বাস করেন এবং তুথায় থাক্ষিয়া শ্রিব প্রতিষ্ঠাদি অনেক সংকার্য্য করেন। এমন কি, তাঁহার সংকার্য্যের প্রভাবে কাশীতে তাঁহাকে গোবরডাঙ্গার রাণী বলিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অংশ সারদা বাবুর পুজেরা প্রাপ্ত रात्रन। नात्रना वात् এই ऋश्य এकाकी नम्बग अमीनात्रीत উख्ताधिकाती रून।

নারদা বাবু ইংরাজী ১৮৩৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বালাকালে ইনি
শীল সাহেব নামক একজন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।
উনি বরাবর ইহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। ষধন তারাপ্রদক্ষ বাবুর মার সঞ্জে
ইহার দালা হালামা হয়, তথন ঐ সাহেব চাকুরি ছাড়িয়া দেন। সাহেব
কর্মাছাড়িলে পর বরাহনগরের ম্রারিমোহন শীল উঁহার গৃহ-শিক্ষক-পদে
নিযুক্ত হন। এইরূপে সারদা বাবু ইংরাজীতে বিলক্ষণ বাৎপন্ন হইয়াছিলেন।
তিনি ইংরাজীতে বিলক্ষণ শিক্ষ্তি হইলে ও নিজের জাতীয় বর্ম্ম ত্যাগ করেন
নাই। প্রতিদিন প্রন্ধা আহ্নিক, কালীবাড়ীতে যাতায়াত, প্রাদ্ধ শান্তি প্র
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্যে সকল সম্পন্ন করিতেন। জমীদারী কার্ম্যে তিনি বিশেষ
অভিজ্ঞ ছিলেন। এজস্ত তিনি ব্রিজ চেষ্টার জমীদারীর আন্ন ২০।২৫
হালার টাকা বৃদ্ধি করেন।

সারদা বাবুর ভাষ পরোগকারী লোক আর দেখা যায় না। গোবর-ডাঙ্গায় যে স্কল বড় বড় রাস্তা ঘাট<sub>্</sub>দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সারদা বাবুর চেষ্টায় ও অর্থানুকুলো নির্শ্বিত হয়। ° ছুভিক্ষের সময় ইনি প্রতিদিন । । হাজার লোককে অন্ন দান করিতেন। তবং এই রূপ অন্ন দান ৮।১০ মাস পর্যাম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আভিথেয়তা এতদ্র হিল, যে তাঁহার সময়ে গোবরডাকরে বাজারে কাহাকে ও রাধিবার জগু হাঁড়ি কাঠ কিনিতে হইত না। গ্রামে বা বাজারে আগুন লাগিলে তিনি লোকের ঘর ঘার স্ব নির্দাণ করাইরা দিতেন। যে যে সদ্গুণ থাকিলে লোকরঞ্জন হ্ ওয়া যায়, সারদা বাবুর সে সমুদর সদৃত গই ছিল। তিনি একজন আদর্শ-জমীদার ছিলেন। গ্রামের চতুস্পাঠীতে তিনি যথেষ্ট সাহাযা করিতেন। গোবরডাঙ্গাতে তিনি নিজবায়ে একটা উচ্চপ্রেণার ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। দেশের লোকে যাহাতে চিকিৎসা অভাবে কণ্ট না- পার, একারণ তিনি গোবরভাকার একটা ডিসপেন্সারা স্থাপন করেন। তিনি যমুনা নদীর উপরে একটা দেতু প্রস্তুত করিতে অক্সিন্ত করেন। ১২৭৫ সালে বঙ্গদেশে বে ভীষণ বাজ্যা হয়, ভাহাতে অনেকেই গৃহহীন ও নিঃস হইয়া যায়, কিজ সারদা বাবুর অনুগ্রহে সে সময়ে গোবরডাঙ্গা ও তলিকটবর্তী গ্রাম সমূহের লোকে কোন কট অনুভব করিতে পারে নাই। এসময়ে তিনি যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য ও নিজের শ্রম ও যত্ন দারা লোকের উপকার করিয়া-ছিলেন, তাহা দেখিয়া তদানীস্তন সুল ইন্সেকটার উড়ো সাহেব তাঁহার এড্কেশান রিপোর্টে লেখেন, যে সারদা বাবু বিগত ভীষণ বাত্যায় যেরূপ অর্থ-বাস ও কায়িক শ্রম করিয়া প্রজা পুজের উপকার সাধন করিয়াছেন, আমি স্বচকে দেখিয়াছি, যে যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করিবার তাঁহার মানস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করিতে হইত। তিনি সাধারণ হিতকর যে যে গুরুতর কার্যা করেন, ভাহা কাইশকে ও জানিতে দেন না। বাস্তবিক ও সারদা বাবুরু ভাষ পরোপকারী ও দয়াবান্ লোক জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্ষণে অতি বিরশ। আমরা তাঁহার বদান্যতার ভূরোভূয়ঃ উদাহরণ 🔏 বগত আছি। কিন্তু স্থান সংক্ষেপ

একজন ব্রাহ্মণ সারদা বাবুর পিতার নিকট ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা
কর্জ্ব লইয়াছিল। অনেক দিন যাবং ঐ টাকা অনাদায়ী থাকায়
বাহ্মণকে বার্যার তাগিদ্ কুরা হয়। কিছুতেই টাকা আদায় না হওয়ায়
ঘারবানেরা ব্রাহ্মণকে একদিন হুপরবেলায় জমীদারী কাছারিতে ধরিয়া
লইয়া আইসে। সারদা বাবু তথন বৈঠকখনোর ছিলেন। মুসা ঐ ব্রাহ্মণকে
সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পোষাক পরিছেদ
ও মুখলী দেখিয়া, বিশেষতঃ অনাহারী অবস্থার হুপর বেলা তাঁহাকে আনা
হইয়াছে বলিয়া, সারদা বাবু আমলাদিগকে বংপরোনান্তি তিরস্কার করিতে
লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে অগ্রে ভোজন করাইতে বনিলেন। আহারের
পর ব্রাহ্মণ বর্ধন সারদা বাবুর নিকট আনীত হইল, তথন তিনি ব্রাহ্মণের
বর্জমান হরবস্থার কথা শুনিয়া বংপরোনান্তি ব্যাধিত হইলেন। এবং সমুদায়
আমলাদিগের সন্মুখে ঐ প্রাহ্মণের পাঁচ হাজার টাকার খত ছিঁড়িয়া দিলেন।
এবং ব্রাহ্মণকে আয় দেনা দিতে হইবেকুক না বলিলেন। অধিকন্ত উহাকে পাঁচ
টাকা পাথের দিয়া বিদায় করিলেন। আজ ও গোবরডাকায় অনেকে সায়দা
বাবুর সহাদয়তার দৃষ্টান্ত স্কর্মণ এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

পল্লীস্থ কোন বাক্তির পীড়ার সম্বাদ পাইলে সারদা বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধ ডাক্তার ও পণ্যাদি পাঠাইরা দিতেন। কোন কোন সময়ে নিজে ও রাজি ছপ্রহর পর্যান্ত পীড়িভের বাটাভে উপস্থিত থাকিতেন। একবার গবীপুরের ৮ মাধব বাঁডুজ্যে মহাশ্মরর উরুক্তওঁ পীড়া হয়। পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বর্জ ও মাংস ব্যবহার করিতে বলে। কিন্ত তাঁহাদের অবস্থা বড় কুল ছিল। বরফ ও মাংস যোগাইবার ক্ষমতা ছিল না। ৮ মাধব বাঁড়ুজ্যে মহাশ্রের ১০।১২ বৎসরের একটা বালক ছিল। সে পিতার এরপ সাংঘাতিক পীড়া ও চিকিৎসার এরপ ব্যবস্থার জন্ম কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইতে ছিল। সারদা বাবু উপর হইতে দৈবঘটনায় তাহা দেখিতে পান। এবং বালকটীর নিক্ট তাহাদের অবস্থা ও তাহার পিতার পীড়ার বিবরণ বিশেষ অবগত হইয়া আলকটীকে সান্তনা করিলেন। এবং তাহার পিতার কারণ কলিকাতা ইইতে বরফ ও মাইর আনিবার জন্ম ডাক বসাইয়া দিল্লেন। যত

মাংস যোগাইয়া ছিলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে বাঁচিতে । নাই। ঐ উক্তম্ভ পীড়াতেই সৰৱ তাঁহাৱ দেহত্যাগ হয়।

সারদা বাব্র সহাদরতা সম্বন্ধে এরপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভিষে আমরা সে সকল এহানে দিলাম না। দেশের হুর্ভাগ্যবশতঃ সারদা বাবু অপরিণত বরসে ১৮৬৯ সালে ইহুলোক ত্যাগ করেন। ইহার চারিটী পুত্র। গিরিজাপ্রসুল, অল্লাপ্রসল, জ্ঞানদাপ্রসল ও প্রমদাপ্রসল। ঈশবের নিকট প্রার্থনা করি, ইইারা যেন পিতৃগুণের অধিকারী হন।

## মাটিকোম্রা।

Å,

## রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শশীভূষণ স্মৃতিরক্স।

খুল্না কেলার অন্তঃপাতি খাঁসনা কাটিপাড়া গ্রামে রামহন্ত স্থারালয়ারের জন্ম হয়। ইনি রাঘব সিদ্ধান্তবাগীল মহালয়ের সমসামরিক লোক হিলেন।
ইচ্ছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীল মহালয়েই ইহাকে মাটিকোম্রা গ্রামে আনিয়া বসবাস করান। কিবদন্তী এইরুপ, রামভন্ত স্থারালয়ার গুটিকাসিদ্ধান্তির বিভাগি প্রতিদিন নিজ্ঞাম হইতে ৩০ ত্রিল ক্রোল দূরবর্ত্তী ত্রিবেণীতে প্রাতে গঙ্গালান সমাধা করিয়া বাটী গিয়া ছাত্রবর্গকে অধ্যয়ন করাইতেন। সিদ্ধান্তবাগীল মহান ও নিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ সন্ধান জানিতে পারিয়া রামভদ্রকে অ নোর উপগুরুষকে বিলা করী দান করিয়া তাথার তাহাকে বসবাস করান। কালক্রমে বমুনা নদী তথা হইতে দুরে গমন করায় ছাত্রবর্গের তথা হইতে জল আনিয়া পাকশাক করিয়া থাইতে কন্ত হওয়ায়, ঐ মাটিকোমরা গ্রামের মাজের পাড়ায় বেখানে তাহার বংশধরেয়া এক্ষণে বাস করিতেছেন, তথায় পুনরায় জমীদান করিয়া বাস করান।

মাটিকোমরা গ্রামটী যমুনাই নদীর পুর্বিতীরে অবস্থিত এই গ্রাম দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্তে আর মাইলে সমন্ত নতী ক্রোমে সমন গভীর, এরপ কুত্রাপি ও দৃষ্ট হয় না। গ্রীম্মকালে এখন ও এখানে ২০।২৫ হস্ত জল থাকে। ঘটকেরা ও বাদ্যকরেরা এই গ্রামের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে অন্ত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে এখানে আসিয়া বাস করেন। এখন ও এই গ্রামের সাধারণ লোকে বলে "বাঁশ বাজনে ঘটকেরা, তিন নিমে মাট-কোময়া"।

বানভন্ত কুশদহের মধ্যে একজন প্রাণিদ্ধ নৈয়ারিক পণ্ডিত ছিলেন। "নদের গদা, কুশদহের জদা" এই প্রবাদ বাক্যটী আবহমানকাল শুনা বাইতেছে। নববীপের গদাধর শিরোমণি বেরপ প্রাণিদ্ধ নৈয়ারিক ছিলেন, কুশদহের রামভন্ত তর্কনিদ্ধান্ত ও জ্যারশাল্রে সেইরপ থ্যাতনামা ছিলেন। গদাধর শিরোমণি এবং রামভন্ত তর্কদিদ্ধান্ত উভরে নহাধ্যারী ছিলেন। জ্যারশাল্রের শেষ গ্রন্থ অধ্যরন করিতে উভরে একসমরে বিশিলার গমন করেন। সে সময়ে মিথিলার জারশাল্রের বিশেষ চর্চা ছিল। এক্ষণে লোকে বেমন নববীপে জ্যারশাল্র অধ্যরন করিতে খাইত। গদাধর শিরোমণি, রামভন্ত তর্কনিদ্ধান্ত ও পূর্বাঞ্চলের (নগদীপ বিশায় খ্যাত) অজ্ঞাতনামা সিদ্ধান্ত উপাধিধারী কোন এক পণ্ডিত—এই তিনজন এক সময়ে মিথিলার অধ্যয়ন করিতে বাইরা আপনাদের এইরপ পরিচয় প্রদান করেন: "কুশদীপ, বিশ্বীপ নববীপ নিবাসিনঃ। তর্কসিদ্ধান্ত, গিরোমণি মনীবিণঃ।

রামভদ্র অতি দরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকে ভাহার দৃষ্টান্ত অরপ লোক বক্ষামাণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। ভৎকালো মিথিলা দেশবাদী পণ্ডিতবর্গের নিয়ম ছিল যে বিদেশস্থ কেহ অধ্যয়ন করিতে যাইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে কোন রূপ দীকা দিরানী দিতেন না। গদাধর শিরোমণি ও নামভদ্র ভর্ক সিদ্ধান্ত এই নিয়মে তথার পাঠ অভ্যাদ করিতেন বটে কিন্তু প্রতিদিন আপত্র আপন বাসার আসিয়া গুরু মুখে যেরপ দীকা টিপ্লনি শুনি-তেন, তাহাই পুন্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। যথন উভরে এইরূপ অপ্রাপ্ত গ্রহির পাঠ শেষ করির্দ্ধ মিথিলা হইতে বাটী ফিরিয়া আইদেন, তথন পথে নৌকায় ব্যিয়া পরম্পরে পরস্পরের গুরু মুখী টিকা টিপ্লনি মিলাইতে

লাগিলেন। টীকা মিলাইয়া দেখেন, থে রামভন্তী টীকা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গদাধর রামভদ্রের টীকা দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমি এত পরিশ্রম করিয়া ধে টীকা প্রস্তুত্ত করিলাম, তাহা বিফল হইয়াছে। আপনার টীকা থাকিতে আমার টীকা কোন মতেই প্রচলিত হইবে না। রামভদ্র এত উদার ছিলেন ধে গদাধর ছংথিত হইবেন বলিয়া নিজের এত বল্ল ও প্রমের টীকা টীপ্রনি সমুদ্র অতল জলে নিকেপ্র করিলেন।

দায়-ভাগের ও ক্সায় শান্তের কোন কোন গ্রন্থের রামভন্তী টীকা একণে দেখিতে পাওয়া যায়। রামভন্ত দেশে তর্কসিদ্ধান্ত ও পরে মিথিলার যাইয়া ক্সারালক্ষার উপাধি প্রাপ্ত হন। রামভন্ত ৮ কাশীধামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

রামভদ্রের হুই পুত্র—বিখেলর ভর্কবাগীশ ও র্মাকান্ত বিদ্যাবাগীশ।
বিশ্বের্মর তর্কবাগীশ ও কাশীধানে শিব প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। বিশ্বের্মর ভর্কবাগীশের হুই পুত্র—কেশবরাম ও বিশ্বর্মর বিদ্ধান্ত। বিশ্বর্মর ছুই পুত্র—রামশরণ ন্তান্ত বাচস্পতি ও রামহলাল ভট্টাচার্য্য। রামশরণ ন্তান্ত বাচস্পতি মহারাদ্ধ ক্রকচন্তের সমসামন্ত্রিক লোক ছিলেন। রামশরণের চারিটা পুত্রই গ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। রামশরণ নিজেও ন্তার স্থৃতি প্রভৃতি শাল্পে বিশেষ বৃহণের ছিলেন। তৎকালীন তাহার সমকক লোক অতি বিরল ছিল। তাহার নিচাও পাণ্ডিত্য এতদ্র ছিল, যে দেশ বিলেশন্থ বহুতর ব্রাহ্মণ সন্তান তাহার শিব্যুর স্থানার করিরাছিল। রামশরণের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্টের নাম কালীনাথ সার্কভৌম, বিতীয়ের নাম কাল্যাথ বিদ্যা পঞ্চানন, তৃতীয়ের নাম কাল্যাথ বিদ্যাপঞ্চানন ও চতুর্থের নাম হরচক্র তর্কসিদ্ধান্ত ছিল। তাহার বিশেষ বৃহণ্ডি ছিল। ধর্মপান্ত সম্বন্ধীয় তিনি যে ব্যব্যুর দিত্তন তাহা ক্ষেট্য ছিল। গোবর্ডাঙ্গার ক্ষমীদার কালীপ্রসন বাবু তাহার ব্যব্যার বিশেষ আদের করিছেন।

জগরাথ বিদ্যাপঞ্চাননের চারিটী পুত্র—রামচক্র শিরোমণি (২) অমৃত-লাল ভট্টাচার্যা (৩) রামকমল চূড়ামণি এবং (৪র্থ) তারিণীচরণ ভট্টাচার্যা। রামকমল চূড়ামণি অভি ধর্মজীক লেটে ছিলেন। তিনি স্থতি শাস্তের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র (১) কালীদাস ভট্টাচার্যা (২) নব-

কুমার ভট্টাচার্য্য, (৩) মহেজনাথ ভট্টাচার্য্য (৪) কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (২) শনীভূষণ ভট্টাচার্য্য।

শশিভূষণ ভটাচার্যা—ইশিই রামভদ্র আয়ালফারের বর্তমান বংশধর। সন ১২৬২ সালের ৩রা মাঘ তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইহার জন্মের পুর্কেই ইহার পিতার অপর চারিটী পুত্রই উপযুক্ত হইরা কালকবলে পতিত হওরার ইহার পিতা রামক্ষণ চূড়াম্বির ইহার জীবনের প্রতি তারুশ আহা ছিল না। ইনি বাল্কোলে গ্রাম্য পাঠশলোর সামান্ত শিক্ষা লাভ করিয়ী ইচ্ছাপুরের বঙ্গবিদ্যালয়ের ২য় শ্রৈণী পর্যান্ত পড়া ভানা করেন। সপ্তমবর্ধ বয়:ক্রমকালে ইহার পিতৃ বিয়োগ ও দশমবর্ঘ বয়দে ইহার মাতৃ বিয়োগ হয়। স্করাং ইনি নিরূপার হইরা আপনার জ্যেতভাত ব্লামচক্র শিরোমণির সংসারে পাকিয়া তাঁহার নিতট স্থপন্ন ব্যাকরণ পঞ্জিতে আরম্ভ করেন। পরে চতুর্দশ বংসর বয়সের সময় আপনার জ্ঞাতি পিতৃবা ৮ বীরেখর বিদ্যালভার মহাশরের নিকট যাইয়া ৮ কাশীধামে ঐ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তথায় অস্থবিধা হওয়ার দেশে প্রভ্যাগয়ন করিয়া ত্গবীকেলার অন্তঃপাতি বৈচি গ্রামে উদেশচক্র তর্করত্বের নিকট সমগ্র বাঁচকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তথা হইতে প্রসরকুমার ঠাকুরের স্থাপিত মুলাযোড়ের সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া দন ১২৮৬ সালে গ্রণ্মেণ্ট সংস্থাপিত উপাধি প্রীকায় সাহিত্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার সহ বিদ্যালক্ষার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে অসীম যত্ন ও পরিশ্রীমে তিনবৎসরের মধ্যে সমগ্র নব্যস্থতিশান্ত অধ্যয়ন করিয়া ১২৮১ সালে নব্য স্থৃতিশাল্রে ও দায় ভাগের পরীক্ষা দিয়া স্থৃতি রক্ন উপাধি ও c • পঞ্চাপ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। ১২৯ • সালে দেৱল অসিয়া চতুপাঠী করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্থতিশাস্ত্রের অধ্যায়ন করাইতেছেন। স্থপর ব্যাকরণ অতিশয় দুরাহ বলিয়া ইনি ঐ ব্যাকরণ অবলম্বনে সরল প্রণালীতে স্থান চল্রিকা নামে একথানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি শৈশবে পিত্যাত্হীন হৈইয়া নিজের যত্ন ও শ্রম বলে কির্মণে বিদ্যালাভ করা যায়, • শশিভূষণ তাহীর দৃষ্টাস্ত। রমেভদ্রের বংশে ইনিই এক্ষণে একমাত্র শাস্ত্র ব্যবসায়ী ও বর্তমান কুশদহসমাজের মুশ্য ইনিই একণে দর্ব্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হয়েন।

## রামভদ্রের বংশাবলি পরিচায়ক শ্লোক।---

গোড় দ্বীপ প্রকার্ত্তী রতিপতিজ্ঞনকে গ্রন্থকর্ত্তাতিভক্ত, ভূলোকৈঃ পৃজিতো ২ভূৎ অতুলকুল মুশো রামভদ্রশ্চ ধীমান্। ভট্টাচার্য্যোহতিধৈর্য্যঃ সকল গুণ্যুতশ্চণ্ড মার্ত্তগুমুর্তিঃ, छा। या नकात भीतः न थलू পतिकाको मन्कित्रकाथि काणाः ॥ ১॥ তৎপুত্তো সর্বশান্তাশয়বিনয়দয়াপুণ্য সৌজগুমুকো, বেদান্তং গীয়মানো কিভিতল বিদিতো পুতিবংশোদ্ভকো ছো। সদ্গকে বিশ্ব পূর্বেশ্বর ইতি চ রমাকান্ত নামা সুধীমান্। স্থামান্ সাধুশীলঃ পর্মকুলভষঃ পাপলেশৈক হীনঃ॥ ২॥ বিশে বিশেশরস্য প্রতিনিধি রতুলঃ শ্রীল বিশেশরাখ্যঃ, সৎশীলঃ পুণ্যপুঞ্জঃ সকল গুণ্যয় স্তর্কবাগীশ শেষঃ। কাশ্যাং তস্যাপি কীর্ত্তিঃ সকল গুণযুজো বিদ্যতেহদ্যাপি মৌমা, স প্রাদাৎ জ্যেষ্ঠ কন্যাং পরমকুলভবে কৃষ্ণমুখ্যে স্থপাত্রে॥ ৩॥ নীলাদ্যে কণ্ঠচটে তদমুবছগুণে রূপযুদকত চ ধীরে, তৎপুত্রে কেশবাখ্যঃ স্থমতিরতিধনো বিষ্ণুরামশ্চ ধীরঃ। আসীৎ শ্রীবিফুরামঃ ক্ষিতিবিদিততমঃ সাধুশীলঃ, সিন্ধান্তাখ্যোপি সর্বোপরি পরিগণিত স্তস্য নাসাৎসদৃক্ষঃ॥ ৪॥ সংশীলঃ শ্রীলগোপালক মুখ কুলজে ঢেন্দ্রনারায়াগাখ্যে, শ্রীযুক্তে কেবলাদ্যে তদমুচ তনুজাং রামশেষে দদে। সঃ। জাতঃ পুত্রোহস্য রামাদিক ইতি শরণো ন্যায় বাচস্পতিহি, রেজে যন্তর্ক সাখ্যাগম নিগম বিদাং মাননীয়ে। মহাত্মা॥ 💰 🛭 সোহয়ং বন্দ্যে তমুক্সাং রঘুস্তচরণে শ্রীভবান্যাদিকেচু, দথা শ্ৰীকাশীনাথে মুখকুলজবরে ভাতি ধীরঃ পৃথিব্যাং। চহারস্তস্য পুত্রা বিবুধগুরুসখা ভাস্থি শাস্ত্রপ্রবীণাঃ, (कार्ष्यः श्रीकांशीनांशः स्वतंशकात्रप्राच्याः प्रहेर्वतराज्योग्याका क्रीका

তেষাং যো মধ্যমোহসৌ বিবিধগুণুযুতঃ শ্রীক্লগলাধ নামা, বিদ্যাপঞ্চাননাস্তঃ স্মৃতিষু স্থানপুণঃ প্রাভরাদিভামূর্তিঃ। স প্রাদাৎ স্থায় কভাং নিলমণিমুখজে, বন্দ্যবংশাবতংসে খ্যাতস্ত্রসামুজোহসে শিব বিরতি সদা স্থায়ালকার ধীরঃ ॥ ৭॥ চক্রান্তঃ শ্রীহরাদিঃ খলু ভদবরজন্তর্কসিদ্ধান্তশেষঃ, ইত্যেতিঃ শ্রপুত্তিঃ স খলু পরিবভৌ সোমবৎ সোমাযুক্তঃ। भिरेषार्छार्रेशार्याभाष्टिर्धनकनिशरेम स्वम् नामीर मन्कः, দূরাদাগত্য বিপ্রা বিবিধগুণযুজস্তস্য শিষ্যাবভূবুঃ॥৮॥ -যোখয়ং জগন্ধাথবুধো বভূবস্তদ্যাপি বেদান্তনয়। বভূবুঃ। জ্যেষ্ঠস্ত তেষাং স্মৃতিশান্ত্রশৃরঃ শ্রীরামচন্দ্রণি শিরোমণি হি॥১॥ তস্যামুজোৎসাবমুভাদিলারঃ শাস্ত্রানীভিজ্ঞা দশকর্মযুক্তঃ। তস্যাসুজো যঃ সমৃতো হি বাল্যে শ্রীতারিণীরৈ চরণাস্ত সংজ্ঞঃ ॥১০॥ সর্বাসুজোহসৌ কমলাভিরামশচ্ডামণি খ্যাভিযুতঃ স্থার:। স্মার্তঃ স্থশীলঃ কিল সোমামুর্ভিঃ সদা সহাস্যো মিত সত্যবাদী ॥১১॥ ভার্যামুরপা চ বভ্বস্তদ্য বিশেশরী নাম সদামুরক্তা। দেব্দিকাঠাপুরতা স্থীল। পতিব্রতাভুর্মতাপুবর্তিনী ॥ ১২॥ তস্যাং স জনয়ামাস পঞ্পুত্রান্ মহামতিঃ॥ অধুনা বিদ্যতে তৈুষাং কনিষ্ঠঃ শশিভূষণঃ ॥ ১৩ ॥

মাট্কোম্রা গ্রামের মধ্যে কেবল বে রামভন্ত ন্যারালন্ধার মহাশর ও তদীর বংশধরগণ পরিচর দিবার যোগ্য তাহা নহে, পরস্ক এই গ্রামে আরও অনেকানেক বর্দ্ধিক লোক আছেন, যাহাজের নামোল্লেখ করা অপ্রান্তিক নহে। ঘটক মহাশরেরাই এই গ্রামের মধ্যে প্রাচীন ও বর্দ্ধিক। লোকে আজও কথার কথার বলিয়া থাকে, "বাঁশ বাজানে ঘটকেরা, তিন নিয়ে মাট্কোমর্ম'। এই গ্রামে লা্শ, বাদ্যকর ও ঘটক বহুল পরিমাণে ছিল। সেই ঘটক মহাশের দিগের আরু পূর্বা প্রা নাই—তাঁহাদের মধ্যে নামোল্লেখ

করিবার লোক অতি বিরশ। বর্ত্তমান এই বংশে শ্রামাচরণ ঘটক নামে একব্যক্তি আলিপুরে মুম্পেফ্ কোর্টে ভকালতী করিতেছেন। ইনি ধৎসামান্ত বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। ইনি অভিশব্ধ ধার্শ্বিক ও সংক্রিয়াশীল এবং সেই গুণে সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সমানিত।

এই গ্রামে নিবারণচন্দ্র ষটক নামে এক ব্যাক্তি আছেন। ইনি যদিও উপরোক্ত ঘটকবংশ সভুত নহেন, তথাপি ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি সংখ্যায়িত ও ধার্মিক বণিয়া পরিচিত। একণে ইনি নাটোরের ডেপুটী মেকেষ্টরের পদে এতী আছেন।

### ি গৈপুর।

যম্নার পশ্চিমতীরে গৈপুর প্রাম অবস্থিত। প্রাম থানি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল ও প্রন্থে অর্জ মাইল। গৈপুর গোপীপুরের অপজ্ঞংশ মাত্র। এই প্রামে অন্ন ৪।৫০০ ঘর প্রাক্ষণ কার্ছের বাস। অপর প্রেণীর লোক এখানে বিরল। গৈপুরের কার্ছ মুকুম্লারেরা এ প্রান্থের প্রথম অধিবাসী। তৎপরে লব্ধ বন্দ্যোপাধ্যারের পরপুরুষ মুগুরানাথ এই প্রামে আসিরা বাস করেন। গৈপুরের বন্দ্যোপাধ্যারদিগের মধ্যে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যার সক্ষর্জ হইরছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যারদিগের দৌহিত্র সম্ভান বেগের গঙ্গোপাধ্যার প্রার্থিত করান বেগের গঙ্গোপাধ্যার-বংশীর বাবু স্র্যাকুমার গঙ্গোপাধ্যার ভাক কিন্তাগের প্রথম শ্রেণীর স্থারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সামান্ত বেতনে তিনি ভাক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে স্বীর ক্ষমতাগুলে ৫০০ পাঁচশক টাকা বেজনের পদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। অন্তন্ত্রতা বশক্তঃ কার্য্য ত্যাগ করিতে না হইলে তিনি সম্ভবতঃ তেপুটী পোট্টমান্টার জেনেরালের পদে উরত হইতে পারিতেন।

এই প্রামের বাব্ পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যার গ্রণমেণ্টের অধংস্তন বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। পরে পাক্ড রাজএপ্টেটের ম্যানেজার হইয়া এপ্টেটের অনেক উরতি-নাধন করেন। রাজা সভীশচক্র পাড়ে উহাঁকে ভাত্বৎ স্বেহ করিতেন।

রামজীবন বন্যোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রভাগ ও তাঁহার দৌহিত লালচাঁদ

## কুশৰীপকাহিনী।

চট্টোপাধ্যায় মহাশর অভিধি সেবা ও ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া গিয়াছেন।

গৈপুর গ্রামের ভারকনাথ শিরোমণি মহাশরের পুত্র গিরীশ্চক্র মুখোপাধ্যার সদমুষ্ঠান ও পাণ্ডিত্যগুণে পিভূপিতামহের প্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতে অণারক ইইয়া একণে কিসিকাভার আসিয়া কাপড়ের দোকান করিয়াছেন।

এই গ্রামে পূর্বে অনেক" স্থায়শান্তবিৎ ও ধর্ম শান্তক্ত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু একণে তাহার আর কিছুই নাই।

## • গোবর ডাঙ্গা।

পোবরডাঙ্গা আধুনিক প্রাম। কুশখীপ সমাক্রের মধ্যে এই প্রাম্বী মিউনিসিপাল টাউন। মুখোপাখনর জমিদার মহাশরগণ হইতেই এই প্রামের বাহা কিছু শ্রীর্দ্ধি দেখিতে পাওরা বার। এই গ্রামের আদি ইভিবৃত্ত জানিবার জন্ত আমরা অনেকবার অনেক ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইরাও কুভকার্য্য হইতে পারিনাই। লেখকও নিজেঁ এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তবে আমরা লোক পরম্পারা ছ এক জনের বিষয় বাহা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিষয়ণ

ভবানীপুরে চক্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্লীট্ বিনিয়া বে ব্লীট্টী বর্ত্তমান আছে,
ঐ চক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশরের নিবাস গোবরডাঙ্গায় ছিল। তিনি আলিপ্রের জল্প আদালতের একজন প্রদিন্ধ উকীল ছিলেন। বক্তৃতার ক্ষমতা অপেক্ষা
আদালতের পাণ্ডলিপি প্রস্তুত্ত করণে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি খাদেশ
হইতে যদিও দ্রে থাকিতেন, তথাপি তিনি দেশের কল্যাণে রত ছিলেন।
ইহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এক জন মহাশয় লোক ছিলেন।
তিনি গ্রণফ্রেন্টের বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। স্বদেশবাসীদিগের
ছংব মোচন জল্প তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে একটা প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করিয়া
দিয়াছেন। আল্পুও ঐ অঞ্চলে শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রাস্তা" তাঁহার
স্থাতি জাগর্মক্র রাথিয়াছে। তিনি পরিণত ব্রসে ৺কাশীধানে বাস করেন এবং
সর্বপ্রথম কাশী বাস করাতে কুশ্রীপবাসীদিগের কাশী প্রাপ্তির পথ প্রদর্শক।

ইহারই পৌত্র ডাক্তার ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোগাধ্যায় মহাশয় একজন আসিটাণ্ট সার্জ্জন। মহাকালী পাঠশালার অবৈতনিক সম্পাদক বলিয়াও অনেকে তাঁহাকে চিনেন।

হরদেব ভট্টাচার্যা (স্থৃতিরত্ব )—গাঁটুরিয়ার পথিতমগুলীর গুণকীর্ত্তন করিছে। কিন্তু করিছা আমরা কুশন্বীপকাহিনীর কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছি। কিন্তু নীলমণি ভট্টাচার্যা মহাশন্ন অর্গারোহণ করায় খাঁটুরা একণে অধ্যাপকশূন্য হইয়াছে। ধর্মপাজ্যের ব্যবস্থা লইতে হইলে খাঁটুরা বাসী দিগের একণে গোবর ভালার হরদেব স্থৃতিরত্বের শন্ত গ্রহণ ব্যতীত আর উণায়ান্তর নাই।

কিন্ত আজকাল লোকের স্বধর্ম ও ধর্মণাজ্রের প্রতি এতদ্র অনাস্থা বে হরদেব এপর্যাস্ত খাঁটুরাতে একটা স্বতন্ত চতুম্পাঠী করিতে পারিলেন না। তিনি শাল্তরক্ষার জন্ম খাঁটুরার কোন পাঠশালার অধ্যাপনা করিতে যান। পাঠশালাটী বিজাতীয়-রাজসাহাব্যে পরিচালিত। স্বতরাং ঐ পাঠশালার পরিদর্শক আসিতেছে শুনিলেই ওাঁহাকে প্রাইতে হইত। জাতীয় মুর্জশার পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি আছে ?

## খাঁটুরা।

সকলেই ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিজের ও পূর্ব্বপুর্বগণের গৌরব কাহিনী প্রচারিত হয়। ইতিবৃত্ত লেখকের গক্ষে সকলের বিবরণ সাধারণের স্থাতিপথে জাগরিত রাথা কিন্তু ছুরুহ ব্যাপার। রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন মহাশন্ধ খাঁটুরার এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। নিজ বাটীতে তাঁহার চতুপাঠীও ছিল। কথিত আছে, কোন সময়ে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার রতনরায়ের বাটীতে পণ্ডিতগণের একটী মহতী সভা আহত হয়। নানা দিক্ দেশ হইতে পণ্ডিতগণ ঐ সভায় আগমন করেন। সেই সভাতে ন্যায়শাত্তের বিচার হয় রামকুমার স্বীয় বিদ্যাবলে তর্ক বিতর্কে সমুদ্র পণ্ডিত্মগুলীকে পরাস্ত করিয়া জন্মী হয়েন। তাহাতে জমীদার বাবু অত্যন্ত খুনী ইইয়া সভার মধ্যে রামকুমারকে একটা সোধার পৈতা প্রদান করেন। এবং তাহাকে

সর্বাপেকা উচ্চ বিদার দেন। খাঁটুরা বাসীর পকে ইহা কম গৌরবের বিষয় নর। পরস্ত এই সকল মহামহোপাধ্যারের বংশে একণে জ্ঞানস্রোভ ও ধর্ম স্রোভের আর বিন্দুমাত্রও প্রবাহ দেখা বার না। রামকুমারের অধন্তন এক পুরুষ পর্যান্তও পাণ্ডিভীর কথঞিৎ চর্চ্চা দেখা বার। কেন না, ভাঁহার মধ্যমপুত্র রাজীবলোচন ক্যোন সমরে সাভক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরী মহাশরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ইহার শেষ কংশধর বাবু উপেক্রনাথ ভটাচার্য্য মহশ্লের যদিও একজন পণ্ডিত নহেন, অথবা কোন বিশিষ্টভার জন্ম জনসমাজে পরিচিত নহেন, তথাপি ইনি এই কুশদীপ কাহিনীর একজন প্রধান সহায় বলিয়া আমরা ক্বভজ্ঞতার অসুরোধে তাঁহার নামোলেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রভুত্ত ধন মান বা বিদ্যা উপার্জন করার পক্ষে ইহার অদৃষ্ট স্থপ্রসন্ত নর বটে; পরস্ক ভীর্ষাত্রা ও নানাদিক দেশ প্রমণ ছবি৷ জীবনের কথঞিৎ সার্থকতা লাভ ইহার ভাগেট ঘটিয়াছে। আজকাল ইয়ুরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকা অমণকারী, ভারতবাসীর নিকট যেমন ভ্রমণজনিত গৌরব প্রাপ্ত হয়েন, পঞ্চাশ-ৰৎসন্ন পূৰ্বে যে বঙ্গদেশীয় লোক কাশী প্ৰবাগ প্ৰভৃতি তীৰ্থ ভ্ৰমণে বাইভেন, তাঁহাকে লোকে ষণেষ্ট ভাগাবান্ ও পুণাাত্মা বিবেচনা করিত। খাঁটুরা গ্রামের কয়জন লোকের ভাগ্যেই বা ছই চারিটা তীর্থ দর্শন ঘটিয়াছে ? উপেন্দ্র বাবু কিন্ত ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার দক্ষিণপ্রাপ্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। উনি যে কত নদ নদী হদ সরোবর, বন উপবন, পাহাড়, পর্বত, ও পৌরাণিক স্থানসকল দেখিয়া বৃদ্ধ ও মনের পরিভৃথি লাভ করিয়াছেন—তাহার বিশেষ বিবরণ শিখিতে গেলে একধানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া গড়ে। বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষতঃ খাঁটুরা ৰাশীৰ পক্ষে এ ভাগাও কিছু কম নয় । -

সম্ভ্রের উপযোগিতা অনুসারে অধ্যাপকমগুলীর বংশধরগণ শাস্ত্রাবৃত্ত রসাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিনির ব্যবসারের মিন্টতা আসাদন করিতে-ছেন। উপেন্দ্রনাণের প্লতাতপুত্ত শ্রীযুত্ত কৃশচক্রী ভট্টাচার্যা বিট্মুলোৎপাদিত শর্করার ব্যবসারে লক্ষেশ হইয়াছেন। গ্রাক্ষণ পণ্ডিতের সন্তান শাস্ত্রব্যবসারীর শিব্য না হইয়া প্রকণে শর্করাব্যবসারীর শিব্যক স্বীকার করিতেছেন।

# थाँ देता इ भाषिना शाबी स्त्रत वश्भावनी।

খাঁটুরাত্ব শাণ্ডিল্য গোত্রিয়গণ সর্বানন্দীনেল। ইহারা কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটী। প্রথমে গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যার মহাশর খাঁটুরাতে আগমন করেন। বর্ত্তমান বে সকল শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ খাঁটুরাতে আছেন, সকলেই উহার বংশধর। গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যায়ের বংশাব্লীর জম এইরূপ। বধা:---

ক (১) গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যার; (২) উঁহার পুত্র গোরিন্দ; (৩) গোবি-ন্দের পুত্র রূপনরোরণ; (৪) রূপনারায়ণের পুত্র রাম, লহ্মণ, বাদ্বেন্দ্র, বাহ্ম-দেব, ও মহাদেব। (৫) রামের পুত্র গঙ্গাধর; বিশ্বের, রুমাকান্ত ও মুকুন্দ। (৬) গঙ্গাধ্যের পুত্র রুফদেব ও রামনারায়ণ; (৭) রুফদেবের পুত্র হুর্গা-প্রেবাদ ও রামরুদ্র; (৮) হুর্গাপ্রসাদের পুত্র স্লাশিব ও কালীপ্রসাদ; (৯) স্লাশিবের পুত্র চক্রকান্ত; (১০) চক্রকান্তের পুত্র দীর্নাথ; এবং দীন্নাথের পুত্র দ্বিদ্নাথ, রুদ্রাদ্র, ভক্ষ্রি, বরুণ ও অভিযুক্ত।

খ। ৮নং ছর্গাপ্রসাদের পূজ যে সদাশিব ও কানীপ্রসাদ, তন্মধ্যে
সদাশিবের বংশ বিস্তার বলা হইর্নছে। একণে কানীপ্রসাদের বংশবিস্তার
এইরূপ। যথা:—কালীপ্রসাদের পূজ উমাচরণ; উমাচরণের পূজ ফ্রির,
সন্নামী ও ষ্টি।

- গ। ৭ নং ক্ষণেবের পুত্র যে গুর্গপ্রিসাদ ও রামক্র, তন্মধ্যে 
  হুর্গপ্রিসাদের বংশ বিস্তার বলা হুইরাছে। একণে রামকুরের বংশ বিস্তার
  এইরূপ। যথা:—রামকুদ্রের পুত্র রামকুমার; রামকুমারের পুত্র মাধ্য ও রাজীর
  লোচন; মাধ্যের পুত্র পাঁচকড়ি ও রামগোপাল বা নদীরাম; পাঁচকড়ির পুত্র
  উপেক্র, ধরেক্র বা কালীপ্রদর, হুরেক্র ও জ্ঞানেক্র; এবং উপেক্রের পুত্র
  হুরেক্র ও জিতেক্র।
- (গ) চিহ্নিত প্রারাধ রামক্ষারের পুত্র যে মাধব ও রাজীব লেইচন্ত বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাজীব লোচনের পুত্র রাম, গণেশ, হরিশ ও মৃত্রথ। রামের পুত্র বৃদ্ধি এবং গণেশের পুত্র স্থাতাত ও স্থীর।
- (গ) চিহ্নিত প্যারায় মাধবের পুত্র বে পাঁচক ড়ি ও রামগোপাক, বা নসী-রাম — তমধো রামগোপাক বা নসীবামের প্রত্তর কল অকল অফকল

অতীক্র ও ফণীক্র। কুশের পুত্র জগংচক্র, অতুগের পুত্র অধিগ এবং অমু-কুলের পুত্র স্প্রত্ব।

- (क) विक्रिक भागित अपन् श्रमायदात भूव (य क्कार्य अ त्रामनात प्राप्त वना रहेशा हि, अधारण त्रामनात प्राप्त भूव प्राप्त अपन त्रामनिश्च अपन त्राम
- (ক) চিহ্নিত প্যারার ৫ নং রামের পূর যে গলাধর, বিখেশর, রমাকান্ত ও মৃক্লের কথা বলা হইরাছে, তন্মধ্যে বিখেশরের পূর গোপাল ও গোপালের পুর রামানক। রমাকান্তের পুর বিক্রাম ও অনস্তরাম। বিক্রামের পুর কালীশঙ্র; কালীশন্তরের পুর রামহক্র, রামহক্রের পুর চণ্ডীচরণ এবং চণ্ডীচরণের পুর রসরাজ ও হিজরাজ।

উপরিন্ধিত প্যারার রমাকান্তের পুত্রে বিফ্রাম ও অন্তরাম বলা ইইরাছে, তর্মধ্যে অন্তরামের পুত্র ভবানীপ্রদান্ত ও দেবীপ্রদান। ভবানীপ্রদানের পুত্র গদাধর, গদাধরের পুত্র পোবিন্দ; গোবিন্দের পুত্র রামানন্দ ও হরি। এই দেবীপ্রসাদের পুত্র রাধানাথ, রাধানাথের পুত্র সধু; মধুর পুত্র রজনী ও ক্ণী।

- (ক) চিহ্নিত প্যারার ধনং রামের পুত্র যে গদাধর, বিখেমর, রমাকান্ত ও মুকুল বলা হইরাছে, তন্মধ্যে মুকুলের পুত্র নীলকণ্ঠ ও প্রীকান্ত। নীল-কণ্ঠের পুত্র গোপাল; পোপালের পুত্র কানাই; কানাইরের পুত্র রামনারায়ণ, রামনারায়ণের পুত্র বেণী, হারাণ, চক্র ও নিমাই এবং চক্রের পুত্র জানেকা। মুকুলের দিতীয় পুত্র প্রিকান্ত; শ্রীকান্তের পুত্র নবকুমার, নল, কালী ও রামতারণ।
- ্ ক চিহ্নিত প্যারায় ৪নং রূপনারায়ণের পুত্র যে রাম, লক্ষণ, যাদবেক্র, বাস্থদের ও মহাদের বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে রামের বংশবিস্তার পূর্বে দেখান হইয়াছে, লক্ষণ নিঃসন্তান ছিলেন; একণে যাদবেক্রের বংশবিস্তার বর্ণিত হইতেছে। স্থা:—

योग्रदेवराम् व श्राह्म वास्त्रम् व

পুর রামচরণ। রামচরণের পুর রামকান্ত। কাশীখরের পুর কৃষ্ণরাম রামকাবন ও রামগোপাল। কৃষ্ণরামের পুর রামকিক্ষর, রামকাবনের পুর রামধন ও
কালীক্মার; রামকানাইরের পুর রামগতি এবং শ্রীরামের পুর কালাচাদ।
রামধনের পুর অন্ধিল্ল ও কালীকুমারের পুর প্রসরচন্দ্র; রামগতির পুল
গোবিলা ও রামতারণ এবং কালাচাদের পুর পুর প্রিরাম। অন্ধিচন্দের পুর
ক্রেলিলা, ফ্লিরাম ও গ্লাধর। গোবিলের পুর শতিরাম; রামতারণের
পুর রাসবিহারী ও ক্রেবিহারী।

বাদশেক্রের ভৃতীয় পুত্র শিবরাম বলা হইয়াছে, উহার রামকিশোর বলিয়া একটী মাত্র পুত্র ছিল। এবং রামকিশোর ও নিঃসন্তান।

যাদবেক্রের চতুর্থ পুত্র কলপ। এক্ষণে কলপের বংশাবলী বলা যাই-তেছে। যথা—

কলপের পূত্র কালীচরণ ও রামরাম। কালীচরণের পূত্র রামকান্ত এবং রামরামের পূত্র কালাই। রামকান্তেব পূত্র নবকুমার। এই নবকুমার এই বংশের শেষ সন্তান। কালাইত্রের পূত্র সৌর ও ভবালী। গৌরের পূত্র দীনবন্ধ এবং দীনবন্ধর পূত্র বিশ্ববন্ধ। ভবানীর পূত্র কৈলাশ, মতিবাল ও ছীরালাল। কৈলাশের পূত্র উপেন্ত এবং যোগীক্ত।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৪নং রূপনারায়ণের পুত্র যে রাম, লক্ষণ, বাদবেশ্রে বাহ্মদেব ও মহাদেব বলা হইরাছে, তক্মধ্যে রাম, লক্ষণ ও যাদবেশ্রের বংশ-বিস্তার দেখান হইরাছে, এক্ষণে বাহ্মদেবের বংশবিস্তার বর্ণিত হইজেছে। যথা।—

বাহদেবের পূত্র নন্দরাম ও রাজারাম। নন্দরামের পূত্র রামপ্রসাদ এবং রাজারামের পূত্র রামানন্দ, রামিকিশোর ও ব্রজকিশোর। রামপ্রসাদের পূত্র রামকানাই ও রামত্লাল। রামকানাইয়ের পূত্র কালাচাক ও রাম। তন্মধ্যে রাম নিঃসন্তান হটরা মরেন। কালাচাদের পূত্র ষ্ঠা ও রামচক্র (দত্তক)। রামত্লালের পূত্র কালীদাস ও মধুস্দন। কালীদাদের পূত্র চারচক্র ও ঘনস্ঠাম এবং মধুস্দনের পূত্র ধর্মদাস (দত্তক) ন চার্সচক্রের পূত্র অভিলাষ ও স্বরেন্দ্র এবং ঘন্সামের পূত্র বীরেন্দ্র ও উপ্রেক্ত। রাজারামের যে রামানন্দ, রামকিশোর ও ব্রহ্মকিশোর বলিয়া তিন পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানন্দের পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের পুত্র বিজয় ও গোপাল। বিজ্য়ের পুত্র স্থাল, স্থীর, স্থাংও, স্থান্থ ও স্কুমার এবং গোপালের পুত্র সভ্যসাধন।

রামকিশোরের পুত্র গৌলমেহিন ও রামমেহিন। তন্মধ্যে রামমেহিন নি:সম্ভান। গৌরমোহনের পুত্র জগল্মাহন ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নি:সম্ভান। জগল্মাহনের পুত্র দারকানাথ, অমৃতলালী, ও যালাথ। জ তন্মধ্যে দারকানাথ নি:সম্ভান। অমৃতলালের পুত্র সারদাচরণ এবং ষচনাথের পুত্র অমদাচরণ। রাজারামের যে ভৃতীয় পুত্র ব্রজকিশোর, উহার পুত্রের নাম শস্তক্র। শস্তক্র নি:সম্ভান ছিলেন। স্ক্রাং ব্রজকিশোরের বংশ বিস্তার নাই।

ক) চিহ্নিত প্যারাম ৪ নং-ক্লপনারামণের পুর যে রাম, লক্ষণ, যাদবেজ্র বাহ্নদেব ও মহাদৈব বলা হইয়াছে, ভন্মধ্যে রাম, লক্ষণ, যাদবেজ্র, ও বাহ্নদেবের বংশ বিস্তার বলা হইয়াছে, এক্ষণে মহাদেবের বংশবিস্তার বর্ণিত হইতেছে। যথা:—

মহাদেবের পুত্র চক্রদেধর বা রামভক্র। রামভক্রের পুত্র রাম রাম ও রামশঙ্কর। রাম রামের পুত্র রামহরি, কালীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও রামপ্রাণ। বর্মহরির পুত্র রামগভি। রামগভির পুত্র শুলালাচরণ, স্প্রিধর ও বীরেখর। শুলালাচরণের পুত্র প্রেম্নটাদ ও প্রভাগ। তন্মধ্যে প্রভাগ নিঃস্থান। প্রেমটাদের পুত্র ননী ও-ক্ষীরোদ। স্প্রিধর নিঃস্থান। বীরেখরের বিশ্লি, স্থীর ও স্পীল।

রামরামের পুত্র যে রামছরি, কালীশঙ্কর ও রামপ্রাণের কথা বলা হইরাছে, তন্মধ্যে রামছরির বংশ বিস্তার লেখা গেল। পর এক্ষণে কালীশঙ্করের বংশ বিস্তার বল্পনাইতেছে। যথাঃ—

কালীশন্ধরের পুত্র বিশ্বন্তর ও রাজচন্ত্র; বিশ্বন্তরের পুত্র ক্ষেত্রনাহন ও জয়গোপাল; রাজন্দ্রের পুত্র ক্ষমোহন, নীলমাধন, কেদারনাথ, দারকানাথ, নবীন ও পূর্ণ দ রাজচন্ত্রের সকল পুত্রই নিঃসন্তান, কেবল পূর্বের পুত্র হরিধন ও রাম্যান। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র সহায়নারায়ণ, বিহারী ও আদিত্য এবং

জয়গোপালের পুত্র কাশীনাথ ও ভারকনাথ। সহায়নারায়ণ নিঃসন্তান ; বিহারীর পুত্র দেবেক্ত এবং আদিভ্যের পুত্র কানাই।

রামভদের পুত্র যে রামরাম ও রামশঙ্কর বলা 'হইরাছে, এবং রামরামের পুত্র যে রামহরি, কালীশঙ্কর ও রামপ্রাণ বলা হইরাছে, ভন্মধ্যে রাম হরি ও কালীশঙ্করের বংশ বিস্তার লেখা হইরাছে। এক্ষণে রামপ্রাণের বংশবিস্তার লেখা যাইক্ষেছে। যথা—

\* বামপ্রাণের পাঁচ পুত—রামরতন, কেরার, রামধন, রাধামোহন ও উমাকাস্ত। তথ্যধ্যে রামরতনের আনন্দ, ভবানন্দ ও দীনবন্ধ প্রভৃতি পনরটী
পুত্র কমে। ইহারা সকলেই নিঃসন্তান; কেবল দীনবন্ধর হুই পুত্র জমে—
হারান ও শিবনাথ। শিবনাথ নিঃসন্তান। হারানের হুই পুত্র—পঞ্চানন
ও হরি। রামরতনের শাখা বিস্তার এইরূপ।

কেদারের পুত্র যাদব ও ধরণী। যাদবের পুত্র বেণী। বেণী নি:সন্তান। ধরণীর পুত্র মূরলীধর। মূরলীধরের পুত্র জ্যোতির্দ্ধর ও প্রভামর। রাম-প্রাণের ছিতীয় পুত্র কেদারের বংশ বিস্তার এইরূপ।

রামপ্রাণের তৃতীয় পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র গণেশ ও প্রাশ।
গণেশ নিঃসন্তান। প্রীশের পুত্র বঙ্ধহারী। বঙ্ধবিহারীর পুত্র হরেশ
(পালক) নরেশ ও যোগেশ। স্বরেশের পুত্র শিবদান। রামপ্রাণের
চতুর্থ পুত্র রাধামোহন। রাধামোহনের পুত্র মহেন্দ্র (দত্তক); মহেন্দ্রের
পুত্র নগেন্দ্র; এবং নগেন্দ্রের পুত্র দেবীদান ও বঠিদান।

শামভজের পুত্র যে রামরাম ও রামশঙ্কর বলা হই গ্লাছে, তল্মধ্যে রামরামের বংশবিস্তার লেখা হইরাছে। একণে রামশঙ্করের বংশ বিস্তার লিখিত হইতেছে। যথা:—রামশঙ্করের পুত্র গোবর্জন; গোবর্জনের পুত্র বাজরুষণ; এবং রাজ-রুষণের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ি নিঃসন্তান। খাঁটুরাম্থ শাভিলা গোতীয়-গণের বংশাবলী এই কীর্ত্তিত হইল।

#### কায়স্থ।

কুশদ্বীপ সমাজে ইদানীস্তন কালে কায়স্দিপের মধ্যে যেমন রায় দীনবস্থ মিত্র বাহাত্র সাহিত্যদেবী বলিয়া পরিচিত্র হইয়াছিলেন, এরূপ আর কেইই

### কুশদ্বীপকাহিনী i



নহে। একারণ আমরা কারস্থবিষয়ক প্রবন্ধে অত্যে রায় দীনবন্ধর কথা আরম্ভ করিলাম। পরস্ক তিনি এরপ দেশবিখ্যাত লোক ছিদেন যে তাঁহার ফীবন চরিত স্বতন্ত্র প্রকাশিত হওয়াতে আমরা তাঁহার বিষম এয়ানে বাহল্যা ভাবে লেখা নিপ্রান্তনীয় মনে করি। বিশেষতঃ তিনি স্বকীয় জন্মভূমির সহিত্ত যৌবনের প্রারম্ভে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বনবাস করেন বলিয়া কুশরীপ সমাল তাঁহার কাহিনীর প্রতি তত আস্থাবান নন্। তবে কুশরীপের প্রকৃতিদেবী এরপ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার নামোল্লেখ মাত্রও গৌরবের বিষয় মনে করিলাম। প্রীগ্রামের অবস্থা যে ক্রমশই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াই-তেছে, তৎপ্রতি নানা কারণ থাকিলেও ইহা একটী প্রধান কারণ বলিতে হইবেক, যে আজকাল পল্লীগ্রামের লোকের একটু প্রীর্মি হইলেই তাঁহারা জন্মভূমি ও প্রতিবেশীমগুলকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া একেবারে রাজ্বাত্রমি ও প্রতিবেশীমগুলকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া একেবারে রাজ্বাতি আদিরা নৃতন প্রাক্তারের সহাত্নভূতি রীতি নীতি ও বিলাসিতার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। স্বতরাং তাহাদের বাল্যবন্ধ বা আত্মীয় স্বজনের তাঁহাদের উরতিতে আর কোন প্রত্যাশাই থাকেনা।

পতিতপাবন সিংহ।—কান্তহ পরিচয়ে ইনি একজন পরিচর দিবার যোগ্য।
ইনি কলিকাতা জান্বাজারের রাজচক্র মাড় ও রাণী রাসমণির আমলে দেওরান্
ছিলেন। রাজচক্রমাড়ের মৃত্যুর সময় লক্ষাধিক টাকার নোট পতিতপাবন
সিংহ মহাশারের হরত ছিল। এ টাকা তিনি আত্মন্নাৎ করিলে কেহ তাহার
বিল্বিস্থিত জানিতে পারিত না। কিন্তু পতিতপাবন সিংহ এতদ্র ধার্মিক
ছিলেন, যে তিনি সমস্ত টাকা রাণী রাসমণির হস্তে সমর্পন করেন। তাঁহার
এইরপ ধার্মিকতা দেখিয়া রাণী রাসমণি মহোদয়া তাঁহার জীবদ্দা পর্যান্ত
তাঁহাকে পিতৃবৎ মাত্র করিতেন। পতিতবান্ সিংহের তান্ত চরিত্রবান্ পুরুব
একাসে দেখা যান না। লক্ষ্টাকার লোভ সম্বরণ করা দ্বে থাকুক, যৎনামান্ত
অর্থের জন্ত আজকাল উকীল ও মোক্তারাদি নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় কি না
কুকার্য্য করিকেছেন ও নেকালের লোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, তাহাদের
ধর্মসংস্কার এতদ্র জীবন্ত ও জাগ্রত ছিল, যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রশালীতে
শিক্ষিত লোকের ধর্মসংস্কার তাহার নিকট লক্ষা পাইয়া থাকে। যাহা হউক.

পতিতপাবন সিংছ যে কেবল লক্ষ্টাকার লোভ সম্বরণ করিমাছিলেন বলিয়ালোকে তাহার স্থশ করে, তাহা নহে। তাঁহার নাম কীর্ভন করিবার আরও একটা প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার তুল্য অন্নদান সে কালে অনেকের ছিল না। প্রতিদিন তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে বিস্তর লোক অন্নাছ্যাদনে প্রতিপালিত হইত। তিনি রাণী রাসমণির ষ্টেটের সর্বাময় কর্তা হইরাও মৃত্যুকালে যে এক ক্পর্দ্ধকও স্ত্রীপুত্রাদির জন্ত রাখিতে পারেন নাই, তাহার কারণ আর কিছু নর। ভাহার কারণ তাঁহার অতুলনীর দান শক্তি। পাঠক! আক্রকাল ত অনেক লোকে অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন; অনেক লোক ভাত্তাবের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এরপ স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত কর্মটী দেখাইতে পারেন?

গৈপুরের মিত্রদিগের ন্থায় সংক্রিয়াবান্ লোক প্রারহ দেখিতে গাওয়া যায় না। কেবল যে হুর্গাপ্রসাদমিত্রের সংক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তাঁহার পুল্ল তারাপ্রসাদ এবং ভাতৃপুত্র মধুস্দন, যাদবচক্র ও রাধাপ্রসাদ মিত্র মহাশরেরাও বিবিধ ক্রিয়াকর্মে বেরূপ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, মনেক লক্ষপতিও সেরূপ অকাতর ব্যয়ংকরিতে পারেন না। রামচক্র মিত্র মহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোষ্টাপিশের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিলেন। আসাম ও প্রবিক্রের ডাকের স্থবাবস্থা করিয়া তিনি গ্রথমেন্টের নিকট সম্মানভাজন হইয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুল্ল নারায়ণচক্র এক্ষণে আলিপুরে ওকালতী করিতেছেন।

গৈপুর নিবাসী ৺ভারাপ্রসন্ন বস্তর পুত্র বাবু প্রমণনাথ বস্থ পিল্ফাইট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমন করেন। পরস্ক শারীরিক অন্ত্রতা নিবন্ধন তিনি বিলাতের সিবিল্যার্ভিন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পরে B. S. E. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জিওলজিকেল দার্ভে বিভাগে প্রবিষ্ট হয়েন। এক্ষণে তিনি আগিটান্ট সার্ভেয়ারের পদে কার্য্য করিতিছেন। তাহার পূর্বেক কোন বাঙ্গালী উক্ত বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। প্রমণ বাবু প্রাচীন আর্য্যগণের রীতি নীতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে এক থানি পুত্তক রচনা করিয়াছেন। ঐ পুত্তকথানিতে তাঁহার গভীর চিস্তাশীল্ভার পরিচয়

#### কুশদীপকাহিনী। তামুলী।

কথিত আছে, বাঁটুরার বর্তমান তাত্বিগণ বাঁটুরার আদিম নিবাসী নহেন। উহারা পূর্বে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্তপ্রামে বাস করিতেন। বর্তমান হললী সহরের অতি নিকটেই সপ্তপ্রাম অবস্থিত। তদানীস্তন কালে সপ্তথামের তৃল্য বন্দরস্থান বাঙ্গালা দেশে আর বিতীয় ছিল না। বহুকালাবিধি ঐ বন্দর সাতিশর সমৃদ্দিশালী থাকিয়া প্রীষ্টার বোড়শশতান্দীতে ধবংদাবত্থার পতিত হয়। আন্মানিক প্রীষ্টার বোড়শশতান্দীরে মধ্য-ভাগে বথন জাফের খাঁ বঙ্গদেশের নবাবপদে অধিরুত্ থাকেন, তৎকালে অত্যা-চারপীড়িত হইয়া বিস্তর লোক এখান হইতে নানা দিক্দেশে গিয়া বস্বাস করেন। সেই সময়ে সপ্তথামবালী ৪২ বেয়াল্লিশ গ্রামী তান্থ্লিগণ কুশদহের নিকটবর্তী গ্রাম সমৃহে আনিয়া বস্বাস করিন্তে আরম্ভ করেন। উহা-দিগের মধ্যে কেই কেই বনগ্রামে, কেই কেই শান্তিপুরে, কেই কেই বড়া কড়েলা প্রভৃতি হানে, কেই কেই বাছকুগর, কেই কেই মল্লিকপুরে, এবং কেই কেই বিডেলা বৈটি প্রভৃতি গ্রামে আনিয়া বাস করেন।

খাঁটুরা প্রামে আজকাল একরে যে অধিকাংশ তার্লির বসবাস দেখা বার, তাহা ইছাপুর প্রামের জমীদার রঘুনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী মহাশরের প্রেসাদাও। তিনি আনুমানিক ১৬৪৬ প্রীপ্তার্কেণ্ডার্লিগণকে পার্মবর্তী প্রাম্ন সমূহ হইতে আনাইরা খাঁটুরাগ্রামে বসতি প্রদান করেন। তার্লিগণ খাঁটুরাগ্রামে বসবাস আরম্ভ করিলে পর, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়ন্তকন গণকেও দ্রবর্তী গ্রামসক্ল হইতে ঐ গ্রামে আসিতে আহ্বান করেন। তদ্দুদ্দারে আনুমানিক ১৬৬৬ প্রীপ্তান্দে বঙ্গীর ১০৭০ সালে মহেশচন্দ্র দন্ত মহাশম বেড়েলা বৈচি হইতে এখানে আনীত হন। বড়বাড়ীর বন্দোপাধ্যার মহাশরগণের আদিপুক্ষ রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরও সেই সময়ে বেড়েলা বৈচি হইতে এই গ্রামে উঠিয়া আইসেন।

তিবল যে সপ্তগ্রামের প্রংসাবস্থার এইরপে কুশ্রীপসমাজ তামুলি উপাদানে গঠিত হর্, তাহা নহে। পরস্ত বর্গীর হাজামা কালেও বিস্তর তামুলি আসিয়া এখানে বাস করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত নবাব আলিবন্দিখার রাজস্ব। যদিও বর্গীর হাজামা পূর্ব পূর্ব নবাবগণের সময় হইতেই মহামারীরূপে বঙ্গদেশকে ব্যক্তিবাস্ত করিয়াছিল জ্লাপি এই

দশবৎসরকাল বঙ্গদেশের পক্ষে যে কি কালরাত্তি স্বরূপ ছিল, ভাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে কত পরিবার গৃহচ্যুত, প্রাণে নষ্ট, অনাহারপীড়িত ও দিক্ বিদেশে পলায়িত হইয়াছিল তাহা বলাযায় না। গুদ্ধ তায়ুলিগণের কেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ কার্যস্থ প্রভৃতি সম্দর বর্ণের বর্তমান বসবাসের মৃণ কারণ অন্তেষণ ক্রিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বগীর হান্সামতিহার কারণ। যথন ছর্জ্জয় মহারাষ্ট্রবাহিনী ভীষণ মুখব্যাদান করিতে করিতে ঘবনকর্ত্ব হাতস্ক্র বালালীর ভগাবশিষ্ট ধনপ্রাণ গ্রাস করিবার জম্ভ পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া নেগোলিয়ান্নিপীড়িত ইউরোপবাদীর স্থায় সম্ভাত ও শশবাস্ত করিয়া তুলে, তথন যে যেদিকে পাইয়াছিল সে সেই দিকেই পলাইয়া ছিল। আজিকালি পেলেগভরে ভীত হইরা কলিকাতাবাদীগণ যেমন পুজ ক্সা ভাতা ভগিনী লইয়া দেশদেশা্ন্তরে প্রস্থানপর হইয়াছে, এবং কলিকাতার বহির্ভাগে আদিয়া অপেকারত ভীতিশৃক্ত গর্ত্তবাহান অবেষণ করিয়া লইতেছে, ৰগীবিধ্বন্ত অথবা বগীভয়াকুল বাজাদীও তখন উৰ্ন্নখানে পলাইয়া অপেকাকৃত নিরাপদ স্থান সকল অন্বেষণ ক্রিয়া লইয়াছিল। কুশদহ প্রগণার মধ্যে খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর, এভ্তি ক্রেক থানি গ্রাম তৎকালে প্রস্তুতিদেবী সহজেই গুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। এই ক্ষেক্থানি গ্রামের দক্ষিণ-দিকে বেগবতী স্লোভস্তী ইছামতীর সঙ্গে যমুনানদী প্রবেশবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রসন্নসলিলা খরস্রোতা চালুনিয়া নামী অপর এক হ্রাদিনী বিপ-ক্ষের বল উপেক্ষা করিয়া ও শতশত পণ্যপেতি বক্ষে লইয়া ইহার অপর তিন-দিক্ সর্বাদা রক্ষা করিতেছে। কালের কুটলগতিতে 'যদিও শেষোক্ত হাদিনী নিয়তির অন্ত:গুল কার্শ করিয়াছে, তথাপি আজিও ইহার কোন কোন অংশ নানাবিধ বিল্থালে পরিণ্ঠ হইয়া ছর্ভাগ্যের কঠোর পরিণাম প্রদর্শন করি-তেছে। ইহারই কিয়দংশ আজও "কঙ্কণা" বা "বামোড়" নাম পরিগ্রহ করিয়া খাঁটুরা ও হয়দাদ্পুরের পূর্ব্যপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বর্গির-হাঙ্গামাকালে চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিভ ও বংশবন সমাকীর্ণ অনুপেক্ষাক্বত ঈদৃশ তুরাক্রম্য স্থান সকলই সাধারণ ভদ্রমহাশরগণের বাসোপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইত। তদনুসারে ভাদ্বলিগণ খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গা গ্রামই সম্বিক বাসো-প্রোগী বলিয়া মনোনীত করেন।

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ইছাপুরের চৌধুরী মহাশরেরা ভাষুলিগণকে পুর্বেজি মিলিকপুর, বনগ্রাম, বড়া, কড়েলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া চতুর্দিক জলবেন্টিত । বর্গীপণের ইঠাৎ অনাক্রমণীর গ্রামে বাস প্রদান করেন। সাধারণের অবগতির জক্ত আমরা উক্ত করেক বংশীর ভাষুলির নাম নিমে নির্দেশ করিলাম। এই ভারুলিগণ যে যে স্থানে আসিয়া বাস করিয় ছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের নামামুনারে খাঁটুরা গ্রাম এক এক বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জক্তই খাঁটুরার প্রত্যেক পল্লীতে এক এক বংশীর ভিন্ন অপর বংশীয় ভাষুণী দৃষ্টিগোচর হয় না। খাঁটুরা প্রধানতঃ আশপাড়া, শালপাড়া, দাঁপাড়া, সেনপাড়া, বাজারপাড়া, রিক্তিপাড়া, ব্রাহ্মণাড়া, ভিরম্বপাড়া, কলুপাড়া, নিকারিপাড়া, কাপ্রাপাড়া, বা হাড়িপাড়া, ও কুমারপাড়া, এই কএক ভাগে বিভক্ত।

গাঁটুরাতে নিম্নিথিত ক্ষেক বর ভাব্নী প্রথমে বাস করেন। য্থা:—
পত (১); সেন (২), আশ (৩): রিকিত (৪); চেল (১); পাল (৬);
দে (৭); কোঁচ (৮); কুও (১) এবং ক্র (১০)।

\* খাঁটুরা গ্রামের যংকালে সমুদ্ধ 'অবস্থা ছিল, তথন গোবরডাঙ্গা নিতাপ্ত হীনাবস্থ ছিল। খাঁটুরাতে তৎকালে একটী প্রদিদ্ধ বাজার ও একটী নিম্দ্ মহল ছিল। ঐ বাজারটী "এক্ষণে প্রাতন বাজার" বলিয়া প্রানিদ্ধ। ঐ বাজারের অবাদি জিলা বিক্রয় করিয়াই, তদানীস্তন আর আর স্নিহিত গ্রামবাদীগণের গ্রাসান্তাদন নির্বাহ হইত। গোবরডাঙ্গায় বেমন বর্ত্তনান বাঙ্গায় আছে, খাঁটুরাতে ঐরপ বাজার ছিল। অমুমান ১২৪৭ বঙ্গালে কমল কর্মান কারের দোকনে প্রথমতঃ অয়ি লাগিয়া পুড়িয়া আয় । পরে গোবরডাঙ্গার জমীলার কালীপ্রসন্ন বাবু গোবরডাঙ্গায় বাজার প্রবল করাতে ক্রমে ক্রমে এই ব্রাজার উল্লাবস্থায় পতিত হইয়া প্রকণে একেবারে লোকদ্শ্যের অগোচর হইয়াছে। প্রকণে খাঁটুরা আমতলার হাটে বাজার হয়। দন ১২০৩ সালে ৬ শ্যামাচরণ সানের বিতীয় শল্লী বিনোদিনী দাদী ঐ স্থানে চাঁদনী প্রস্তুত্ত করিয়া দিরীছেন।

কমল কর্ম্ম কারের অগ্নিদাহের পর হইতে তামুলিগণ ছই এক জন করিয়া

ক্রমে ক্রমে স্থানের মমতা ত্যাগ করেরা বিদেশে উটিয়া ষাইতে আরস্ত করেন। সর্ব প্রথমে রাজকুমার আশ মহাশর বরাহ নগর উঠিয়া আসেন। তৎপরে তাঁহার দেখাদেখি শরচ্চক্র সেন, হারাণচ্ক্রপোল, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ও বরাহনগরে বাস করিতে আরস্ত করেন।

তৎকালে এদেশে, তাঘুলি ও ব্রাহ্মণগর্ণের নমধ্যে যেরূপ সৌহাদ্যি দেখা যাইত. এরণ আর কুত্রাপি ও ছিল না। তথন তাঘুলিগণই খাঁটুরার ব্রাহ্মণগণের শ্রীবৃদ্ধির কার্নণ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাঘুলিগণের শ্রীবৃদ্ধির সহারতা করিতেন। উভর পরিবার পরস্পারের এতদ্র হিতার্থী ও স্থাদ্ ছিলেন, যে শুদ্ধ মাত্র পাক্ষির প্রভেদ ভির ইহাদিগকে অন্ত কোন রূপে প্রভেদ বির্মা বোধ হইত না। উভরে উভরকে এতদ্র প্রীতি ও শ্রহার চক্ষে দেখিতেন, যে একটা সামান্ত তাঘুলি তনরের জন্য গ্রাহ্মণমণ্ডলী প্রাণিবিস্থান করিতেও স্ক্রিয়ান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্ত হার! একণে আর সে দিন লাই। চলিণ বংগর পূর্বে বে প্রাহ্মণ ও তামুলীগণ এক স্থানে আহার, একাসনে শরন, এক স্থানে উপবেশন, এক লক্ষে লক্ষবান্. একার্থে অর্থবান্ এবং একের জ্বলে আনা প্রাণ বিস্ক্রেন করিতেন, আজি কালি সহাস্তৃতির অলাবে কেই কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেন না। বর্ত্তমান তামুলিগণের পূর্বেপিতামহর্গণ ত্রাহ্মণ মণ্ডলীকে আহারে, বিহারে, শরনে, উপবেশনে, দানে, দীক্ষায়, এমন কি, সামান্ত বন্তী পূলা হইতে বহুৎ বহুৎ ক্রিয়া কাণ্ডে হোতা তম্বধার ও সর্বাময় কর্ত্তা করিতেন। সেই জনাই এখানকার আহ্মণনগুলী গ্রাসাচ্ছাদনের হিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে শাল্লাস্থালন করিতেন। তামুলিগণ বাণিজ্যের অম্পর্যাণ করিয়া বেমন একদিকে লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্ররূপে সর্বতি সমাদৃত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্ত দিকে এখানকার আহ্মণ মণ্ডলীও নির্বিদ্ধে শাল্লাস্থালন করিয়া সরস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিণত হইতে পারিয়া ছিলেন। স্তর্গাণ এই, উভয়জাতির সন্মিলিত চেষ্ঠা, যন্ত্র ও অধ্যবদার্ঘে খাঁটুরা নেগাবরভাঙ্গাও এক সময়ে কৃশ্দহের শার্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

এক্ষণে গাঁটুরা গ্রাম ভাষুলিগণের বাণিজ্য প্রভাবে ধেমন মহাধনশালী ইইয়া উঠিয়াছে, পূর্বে উহার অবস্থা অক্সরুগু ছিল। ভাস্থলিগণ আজন্ম বাবসার-প্রিয়; কিন্তু আজিকালিকার স্থায় তংকালে কাহারও কোন নির্দারিত বাবসায় বা আড়তাদি ছিল না। শিম্লপুর, মধুস্দনকাটি, বিষ্ণুপুর, বড়া, কড়েলা, মল্লিকপুর প্রভৃতি হব সকল স্থান হইতে উহারা ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের যত্ত্বে খাঁটুরায় আদিয়া বাস করেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা এক একটা গোলাবাড়ী ও খামার করিয়া রাথিয়াছিলেন এবং ভাঁহারা সেই খানে গিয়া তেজারতি ও মহাজনী কার্যা কবিজেন।

মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে ফকির চাঁদ দত্তের সময় পর্যান্ত খাঁটুরার ভালুলিগণ এইরপে মহাজনী ও ভেজারতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তৎপরে ফকিরচাঁদের সময় হইতেই ইহারা কলিকাভার দোকান ও আড়ভাদি করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করেন ও বিশ্বন ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া লক্ষীর বরপুত্ররূপে পরিগণিত হন। আনরা শুনিয়াছি, ফকিরচাদ দত্ত প্রথমে বলদে, করিয়া চাঁছড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্যাদি ক্রেয় করিয়া আনিয়া খাঁটুরার বাজারে রিক্রয় করিতেন। খাঁটুরার দত্তপরিবারেরা আজিও বিজয়াদশমী যাত্রার দিনে, ফকিরচাঁদ ও ভদীর পূর্বপুক্ষগণের সময় হইতে রক্ষিত কতকগুলি ছালার মাজেলা জবারূপে প্রথমতঃ দর্শন ও প্রণাম করিয়া, পুরোহিত ও অভাত্ত আত্রীয় স্বজনগণের বার্টাতে প্রণামাদি করিছে বাত্রা করিয়া থাকেন।

# थें हिताञ्च पछ वश्मावली।

আদিপুরুষ মহেশ্চন্দ্র দত্ত হইতে বর্তনান কালপর্যান্ত।

মহেশ্চন্দ্র দত্তের পুত্র গোবর্দ্ধন; গোবর্দ্ধনের পুত্র রামরাম; রামরামের পুত্র দীননাথ, শকর, রঘুনাথ ও বিজয়রাম। তন্মধ্যে দীননাথ ও শকর নিঃস্তান। রঘুনাথের পুত্র ফকিরটাদ দত্ত। বাঙ্গালা ১১৭৫ সালে ইং ১৭৬৩ সালে ফকিরটানের জন্ম হয় ও বাঙ্গালা ১২৪১ সালের ইং ১৮৩৫ সালের ১৫ই প্রাবণ মঙ্গালার ফকিরটানের মৃত্যু হয়।

ফকিরচাঁদের পুত্র কালীকুমার, আনন্দমোহন ও বৈদ্যনাথ। কালী-কুমারের পুত্র গিরিশ্চক্র, প্রসন্ধার, মঙ্গলচক্ত, হারাণচক্ত, হবিশ্যক ও বিজ্যান গিরিশুলোর পুত্র মহেন্তনাথ, শ্রীমন্তর্মার ও প্রমথনাথ। মহেন্তনাথ নিঃসন্তান। শ্রীমন্তর্মারের পুত্র নরেন্ত্রার ও ব্রজেন্ত্র্মার এবং নরেন্ত্রারের পুত্র নৃপেন্তর্মার।

কাশীকুমার দত্তের বিতীয় পুত্র প্রসরকুমার। প্রসরকুমারের পুত্র বসস্তকুমার ও হেমস্তকুমার। হেমস্তকুমার নিঃদন্তান। বস্তকুমারের পুত্র প্রথনাপ, এবং প্রম্থনাথের পুত্র অক্যকুমার।

কালীকুমার দত্তের তৃতীর পুত্র মঙ্গলচন্দ্র নিঃসন্তান। উহার চতুর্থ পুত্র হারাণচন্দ্র। হারাণের পুত্র বিনোদবিহারী। বিনোদের পুত্র কালীদান, হরকালী ও কালীশঙ্কর।

কালীকুমারের পঞ্চন পুত্র হরিশ্চন্তা। হরিশের পুত্র অতুলক্ষণ ও আদ্য-কুষণ (নিঃসন্তান)। অতুলের পুত্র-অপূর্বকৃষণ ও অনুপক্ষণ।

কালীকুমারের ষষ্ঠ পুত্র বিজয়চন্দ্র। বিজয়ের পুত্র সভীশচন্দ্র। ফ্রিরটাদ দত্তের প্রথম পুত্র কালীকুমারের বংশবিস্তার লেখা হইরাছে। একণে দিতীর পুত্র আনন্দ্রমাহনের বংশবিস্তার। ব্যাঃ—

আনন্দমোহনের পুত্র উমেশ, গোবিনা প্রভাগ ও পূর্ব। ভন্মধ্যে সকলেই নিঃসন্তান; কেবল পূর্ণের পুত্রের নাম শশীভূষণ।

ঁ ফকিরটাদ দভের ভৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও বোগেলা। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র চারুচক্র ও শরৎচক্র এবং যোগেলের পুত্র বীরেক্র।

ফকিরচাদ দত্তের বংশাবলী লেখা গেল। একণে রামরাম দত্তের চতুর্থ পুত্র বিজয়রামের বংশবিস্তার লেখা যাইতেছে:---

বিজয়রামের পুত্র রূপারীম, গোরিকান্ত এবং সহস্ররাম বা শিবরাম। রূপারামের পুত্র শ্রীরাম ও বিশ্বরাম। শ্রীরাম নিঃসন্তান। বিশ্বরামের পুত্র তমুরাম।

গৌরিকান্তের পুত্র অনস্তরাম ও কাশীনাথ। অনন্তের্র্ন পুত্র হুর্লাচরণ, হুর্গাগতি ও গুরুদাস। হুর্গাচরণ (নি:সম্ভান)। হুর্গাগতির পুত্র শ্রীনিবাস ও শ্রীহরি। শ্রীনিবাসের পুত্র সারদা। শ্রীহরি (নি:সম্ভান)। গুরুদাসের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথ (নি:সম্ভান)। গৌরিকান্তের দিতীর পুত্র কাশীনাধা। কাশীনাধের পুত্র ঠাকুরদাস,
পুরুষোত্তম ও অভিথিদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র চিস্তামণি। চিস্তামণি নিঃসন্তান।
পুরুষোত্তমের পুত্র ষষ্ঠাবর। বিষ্ণাবরের পুত্র নগেক্রনাথ। অভিথিদাসের পুত্র
কেদারনাথ। কেদারের পুত্র রামানক ও লক্ষীশচক্র।

বিজয়রামের ভৃতীয় পুত্র শিবরাম। শিবরামের পুত্র বংশীবদন। বংশী-বদনের পুত্র গোলোকচন্দ্র। গোলোকচন্দ্রের পুত্র শ্রীমন্তর পুত্র আততোষ ও দ্বিজরাজ। আততোষ (নি:সন্তান)। দ্বিজরাজের পুত্র শীরোদ, ননী ও মাথন।

খাঁটুরাছ দত্ত বংশাবণীর বিষয় এই বর্ণিত হইল।

ইছাপুরের অমীদার মহাশরেরা বেমন নানা গ্রাম হইতে ভালুনিগণকে আনাইরা খাঁটুরা গ্রামে বসবাদ করান, ভালুনিগণের সমৃদ্ধ অবস্থার উহাঁরা সেই খণের প্রতিদান করিতে বিস্তৃত্ত হন নাই। ঘটনা এই, যথন ইছাপুরের জমীদার তিলকটাদ চৌধুরী মহাশ্বের জমীদারী সরকারি করের দারে বিক্রম হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তথন এপ্রদেশবাদী ভালুনিগণ একতা অবল্যন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত টাকা কর্জ দিয়া তাঁহার জমীদারী রক্ষা করিয়া দিয়া ছিলেন। অনন্তর তিলকটাদের উত্তরাবিকারী শ্যামটাদ চৌধুরী মহাশার যথন ঐ দেনা মার হয়্ম ও আগল পরিশোধ করিতে আইদেন, তথন ভালুনিগণ অতি বিনীতভাবে তাঁহায় নিকট বৃদ্ধির টাকা গ্রহণ না করিয়া বয়ং রাজসন্মান স্কৃত্ব সকলে আগল হইতে কিঞ্জিৎ কিঞ্জিৎ প্রণামি স্বরূপ দিয়া তাঁহাকে খণজাল হইতে বিমৃক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্ষ্মীদার মহাশার যৎপরোনাত্তি সন্তই হইয়াছিলেন।

## চতুৰ্থ তাঁধ্যায়।

#### তামুলিগণের পারিবারিক, র্ভান্ত। প্রথম দত্ত বংশ।

এই বংশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই খাঁচুরা প্রামে অবস্থিত। প্রাচীনত্বে ইহা বে প্রকার শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছে, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে ও ইহা কোন অংশে নান নহে। এই বংশের পূর্ণ পুরুষ মহেশ্চন্দ্র দত্ত বর্গীর উৎপীড়নে ভীত হইয়া পূর্বে বাসস্থান পরিত্যাগ করতঃ এই গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। এই গ্রাম কলিকাতা হইতে অস্টাদুশ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত ও খাঁটুরা নামে অভিহিত। মহেশচন্দ্র দত্তের বৃদ্ধ প্রপ্রের কর্মিরটাদ দত্ত ১১৭০ সালে খাঁটুরা গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইহার পিতার নাম রঘুনাথ দত্ত। ক্ষির্বিদ দত্ত নিজ জন্মভূমির পার্শ্ববর্তী ১০।১২ থানি গ্রামে ধান্ত ও তৎসহ তেজালিত, মহাজনী এবং নগদ টাকার কার্যান করিয়া অভ্যানকাল মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েন। ইহার তিন পূত্র। জ্যেষ্ঠ কানিকুমার দত্ত, মধ্যম অধনন্দ্রমান্ত এবং কনিষ্ঠ বৈদ্যমাণ দত্ত।

১১৯৭ সালের বৈশাধী অক্ষয় ভৃতীয়া দিবদে কালিকুমারের জন্ম হয়। বয়ং-প্রাপ্ত হইয়া কালিকুমার পিতার তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য অপেকাকৃত প্রশন্ত করিয়া এবং ব্যবসা কার্য্যের উন্নতি করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চর করেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা বটতলায় ভূলা ও প্রতার কার্য্য আরম্ভ করেন। এবং বড়শুজার চিনিপটীতে চিনির কার্য্য করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্যে কনিষ্ঠ লাতা বৈদ্যনাথ ও মধ্যম জাতুস্পুত্র উমেশচক্রকে নিযুক্ত করেন। উপরোক্ত ব্যবসায়ে ক্রতকার্য্য ও লাতবান্ হইয়া তিনি কলিকাতায় করেকটা বাটা এবং জমিদারী ক্রয় করেন। ইন্তার প্রবিনের প্রধান কর্ম প্রোপকারী ও ধর্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। ইন্তার প্রবিনের প্রধান কর্ম অতিথিসংকার। ইন্তার জ্ঞাতিপিতৃব্য স্বর্গীয় অনন্তরাম দর্জ এক জন দেশ বিধ্যাত অতিথিগরায়ণ লোক ছিলেন। স্তরাং গ্রেই বংশে জন্ম

## কুশৰীপকাহিনী।

পরিগ্রহ করিয়া যে কাণীকুমার পিতৃব্যের পথামুসরণ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

স্থাঁয় অনস্তরামের শিতার নাম গৌরীকান্ত দত্ত। কিম্বদন্তী আছে, অনস্তরামের নাম করিলে দিন ভাল যায়। ইনি অভিথি সংকারে ধেরপ দৃত্রত ধারণ ও পালন করিয়া গিয়াছেন, শুনিলে বিস্মায়িত হইতে ইয়। তিনি এতদ্র অতিথিপরারণ ছিলেন, যে প্রশ্তাহ অতিথিসৎকার না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এইরূপ জনশ্রতি আছে, যে তিনি পীজিত লোকের গাত্রে হস্তার্গন করিলে ভাহার পীজার উপশম হইত। ভিনি কতদ্র অভিথিপরায়ণ ছিলেন নিয় গিখিত বৃত্তাত্তে ভাহা স্কর্কপে প্ৰতীয়মান হইবে। কোন সময়ে তাঁহার ৰাটীতে গুই দিবস অভিধিঃ সমাগম না হওয়ায় তিনি সন্ত্রীক ত্ই দিবস ধনিরস্থ উপবাসী থাকেন। আতঃপর তৃতীর দিবদের মধ্যাহ্লকালে জনৈক কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকোর, কৃষ্ণ উপবীতধারী ও ক্বন্ধ বস্ত্র পরিধায়ী ব্যক্তি আসিত্রা তাঁহার আতিগ্য গ্রহণ করেন এবং ক**হেন যে,** "অন্য দ্বাদশী, আমি ভোয়ার বাটাতে পারণ করিব। কিন্তু আমার বাহা থাইতে ইচ্ছা তাহা পুরণ করিতে হইবে। #নত্বা এই মধ্যা**ত্রকালে অনাহারে ভোমার** বাটী হইতে চলিয়া যাইব। ইহাতে তোমার সমূহ অকল্যাণ সাধিত হইবে 🖑 অনস্তরাম কর্যোড়ে তাঁহার প্রার্থিত থাদোর বিষয় জিজ্ঞানা করায় ঐ ব্রাহ্মণ কাঁচা আত্র ও ইলিশ মংস্য ভোজুনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া (তংকালে আন্ত ইলিশ মংস্য অপ্রাপ্য জানিয়া) অনন্তরাম পাছে অভিথি বিমুধ হইয়া চলিয়া যায়, এই আশক্ষায় জড়ীভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে জগংপাতা জগদীখরকে ডাকিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ঐ অভিথি ব্রাহ্মণ অনন্তরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে ভক্ত অনন্তরাম ! তুমি এউদূর অভিথিপরায়ণ যে ঈশ্বর কোন বিষয়েই তোমার অভাব রাখেন নাই। তুমি রোদন করিভেছ কেন ? যাও, ভোমার পুক্রিণীতে জাল নিকেপ ক্রুঁ. জচিরে ইলিশ মংস্য পাইবে এবং বাটের জ্বদ্রে যে আত্র-বৃক্ষ আছে তাহাতি কাঁচা আত্র পাইবে।" বাক্ষাৰের বাক্যে অনন্তরাম ধেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। স্তর পু্করিণীর নিকট গমন করিয়া বৃক্ষে অসময়ে আয় ঝলিতে দেখিলা মনিকালে ভাষিত ভি—-

লইয়া পুকরিণী হইতে ইলিশ মৎস্য উত্তোলন করিলেন। অতঃপর বিধিমতে অতিথিসংকার করিয়া সন্ত্রীক প্রসাদ পাইলেন। আহারান্তে ঐ ব্রাহ্মণ অতিথিভক্ত অনস্তরামকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন; "অনস্তরাম্। ভোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র গঙ্গাহ্মানে গমন করে। আমাকে অতই তীর্থ্যাত্রা করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া অতিথি প্রস্থান করিলেন। ভক্ত অনস্তরামপ্র তাঁহার কথামক গঙ্গাহ্মানে গমন করিয়া ভথার পাততপাবনীর ক্রোড়ে সজ্ঞানে অনস্তকালের জন্ত বিপ্রায় লাভ করিলেন। যাহা হউক, তিনি এতজ্ঞপ পুণাশ্লোক লোক ছিলেন যে, অদ্যাবধি এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেয়া তাঁহার পবিত্র নামে ভগ্ন পাকস্থালি সংযোজিত হয় বিশ্বাসে চুন্নীতে তাঁহার নাম করিয়া হাঁড়ি চাপাইয়া থাকে। অনস্তরামেন আতিথেয়তা সম্বন্ধে আরপ্ত যে একটা প্রচলিত জনশ্রতি আছে, তাহা নিয়ে বিবৃত্ত হইল।

প্রকাণ এক অতিথি অনস্তরামের পাছশালার মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রেরান করে। এই বিষয় অবগত হইরা অনপ্ররাথ স্বীয় ভার্যায় নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ঐ পাছশালা পরিকাম করিবার অন্ত অনুরোধ করেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অস্বীকৃতা হইলে, অনস্তরাম মনি মনে ছির করিলেন, যে আমি নিজেই পরিকার করিব। ইতিমধ্যে তদীয় কনিঠা ভাতৃবধূ নিজে বাইয়া ঐ মলমূত্র পরিকার করিয়া আনেন। অতঃপর অনস্তরাম পাছশালায় প্রবেশ করিয়া মলমূত্র কিছুই দেখিতে না পাইয়া অস্তঃপুরে জিজ্ঞানায় জানিলেন যে, তাঁহার কনিঠা ভাতৃবধূ সেই মলমূত্র পরিকার করিয়া আলিয়াছেন। ইহাতে তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন. যে উনি আমার গৃহলক্ষী। যাহাহউক, যে হস্তে উনি ঐ মলমূত্র পরিকার করিয়া আলিয়াছেন, সেই হস্ত আমি স্থাপ বলয়ে শোভিত করিব লি বলা বাহুল্য, ঐ সময় স্থালেকার প্রচলিত ছিল না। অনস্তরাম ঐ দিনেই আপন ক্রীকে উপেকা করিয়া স্থাকার ডাকাইয়া তাহার জন্ম স্থাণ গড়াইতে দিলেন। ইহার কলিকাতায় মৃত ও চিনির ব্যবসা ছিল এবং সেই স্ত্রে ধনোপার্জন করিয়া স্থীয় নাম ও বংশ মর্য্যাদা অক্ট্র রাথিয়া গিয়াছেন।

কালীকুমারও এই বংশের এক জন উন্নতমনা সনাম খাতি পুরুষ ছিলেন, তাহার অধুমাত সন্দেহ নাই। বংকীলে ভূতপুর্ব বঙ্গেশ্র সার

এদ্লি ইডেন বারাদতের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ঐ সময় তিনি একদা শীতকাৰে অমণার্থ গোবরভাঙ্গার আদিরাছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে কালীকুমা তাঁহার সহিত দাকাৎ করিতে যান। ইডেন বাহাদুর তথন তাঁবুর উছিরে খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। কালীকুমার উহিার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া ইডেন সাহেব স্বয়ং বাহিরে আসিয়া সাদ্রে कालिक्यारदत इक्ष्मक्नानस्त थान कामतात्र सहित्रा जित्रा दनाहेग्रा नाना आकार কথোপকথনে পরিভূষ্ট হইয়াছিলেন। ইডেন সাহেব পূর্ব হইভেই কালীকুমারের নাম শ্রুত ছিলেন। তাহার কারণ তৎকালে অত্রন্থ ভাদুলিদিগের যুশোহর জেশার কেশবপুর, ত্রিমত্নী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে চিনির কারবার ছিল। ঐ চিনি বিক্রেয়ার্থ ক্লিকাভার আসিত এবং প্রতি সপ্তাতে কলিকাভা হইভে লক্ষ টাকার উপর ঐ চিনি খুরিদ করিবার জন্ত প্রেরিড হইত। ঐ সমস্ত টাক। হাজার টাকার তোড়াবনদী হইর। সামাক্ত মুটের হারা পাঠান হইত। উপরোক্ত মুটেরা যথন টাকা লইয়া কাছারির সম্পূর্ণ দিয়া যাইত, তথন বিনা প্রহরীতে সামাজ মুটের দারা এতটাকা পাঠান হেতু ইডেন বাহাত্র সাতিশ্র বিশাগাখিত হইগা কুলীদিপকে বিজ্ঞানা করিতেন, "কাহার এই সকল টাকা যাইতেছে ?" তহত্তেরে কুলিগণ বলিত, "কালীকুমার দত্তের টাকা যাইতেছে↓" যাহা হউক, থাসকামরায় বসিয়া কথা প্রসঙ্গে ইডেন সাহেব ঐ প্রকার কুলিমার্ফত টাকা পাঠান অভাত্তে অসমসাহসিকের কাষ বলার, কালাকুমার মুক্তকঠে বলিয়া ছিলেন ষে, "আমরা প্রাৰণ প্রতাপান্তিত বৃটিশাধিকারে নির্কিলে ও স্বচ্ছনে বাস করিভেছি। আমি ভয়ের বিষয় কিছু দেখি না।" ইহাতে ইডেন বাহাত্র তাঁহার উল্ভ মনের ওু বুদ্দিমভার পরিচর পাইরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

সনু ১২৪১ সালের ১৫ই প্রাবণ মুকলবার ফ্কিরটার্দ দত্ত মৃত্যুম্থে পতিত ইন। পিতৃপ্রাদ্ধ উপলক্ষে কালীকুমার বিশেষ থ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি প্রাদ্ধে দেশস্থ ও বিদেশস্থ বহুতর অধ্যাপক বিদার, ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বজাতি ভোজন ও কালালী বিদারে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার পিতার সময় হইতে ইহাদের বাটীতে ছুর্গা পূজা আরম্ভ হইয়া ইহার পৌত্র পর্যান্ত সমস্ভাবে চলিয়া আলিক্ষেত্র। ভূমেনিক্সাল বিশ্বিত্র

প্রতিষ্ঠা, পুদরিশী খনন দোল প্রভৃতি ক্রিয়া কর্মে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন।
ইনি অত্যস্ত অপক্ষপাতী লোক ছিলেন। পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে
ইনি দালিদী নিয়ুক্ত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন এবং গ্রামে কোন
খানে ক্রিয়া কাণ্ড উপস্থিত হইলে তিনি ন্সেস্থানে অধাক্ষতা করিতেন।
ব্যবসা ব্যতীত জ্মীদারিতেও ইহার বিশেষ কার্য্য কুশলতা পরিলক্ষিত
হইত। ইনি ক্রিয়াবান্ ও বিবাদ মীমাংসক লোক ছিলেন। ১২৬৮ সালের
১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৭১ বংসর ব্যাক্রম কালে ইনি চারিটি পুত্র রাখিয়া
কালকবলে পতিত হন।

হরিশ্চন্দ্র স্বর্গীয় কালীকুমারের চতুর্প পুত্র। ১২০৭ সালের ১৪ অগ্রহারণ শনিবার হরিশ্চক্রের জন্ম হয়। পশ্চালিখিত দৈব তুর্বিপাক বশত: ইনি পূর্ব স্ঞিত অনেক ধন নত করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় শুভগ্রহ প্রযুক্ত পাটের কার্য্য করিয়া পূর্কাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়া লমীদারি ও অক্তান্ত ভূদম্পত্তি ক্রেম করেন। হরিশ্চন্দ্র দোরা, চাউল, প্রভৃতিখনানা প্রকারের ব্যবসা করিয়া ছিলেন। ইনি পিতার ভাগে বুদ্ধিমান্; অভিথিপ্রির ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন। ইহার একটা অলোকিক গুণছিল। কি পুত্র, কি বন্ধু, কি কর্মচারী-সকল-কেই সমচকে দর্শন করিতেন। শুনা যায়, হরিশ্চক্র একদা একটী ক্ষিত্ত ফল কোথা হইতে আনিয়া ছিলেন। ঐফল সমভাগ করিয়া পুতের বে অংশ ভূত্যেরও দেই অংশ রক্ষা করিয়া, সমদ্শিক্সার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। যাহা হউক, ইহার জীবনে যদি কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব থাকিত, তবে বোধ হয় পুত্রের জন্ম অধিক পরিমাণে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইজে কিন্তু তাঁহার এই অলোকিক সমদর্শিতার জক্ত আজ তিনি সকলের স্মরণীয় ও বন্দনীর । বাল্যকালে হরিশ্চন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাদ করেন i দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চক্র গোবরডা<u>স্থায়</u> তাঁহার পিতার যে কারবার ছিল, সেই কারবারে কর্ম শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তথ্য ত্রিশ্চন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের নিকট পাঁচ বংগর কাল থাকিয়া ব্যবসা সম্বন্ধীয় লেখা পড়াও দ্রব্যাদি থরিদ বিক্রেয় সহন্ধে কতকট্টা অভিজ্ঞতা কাভ করেন। ধোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চক্র তাঁহার পিভার নিকট

পুলের আগ্রহাতিশয়ে কালীকুমার তাঁহার বড় বাজারস্থ নিজ কুটির দিতল গৃহে একটী কাপড়ের ব্যবসা করিয়া দেন। ঐ সময় কলিকাভায় লবণের স্বতি থেলা হইড। সেই থেলাভত ভাগ্যবান হরিশ্চক্র ৬০০০ ছয় হাজার টাক। প্রাপ্ত হন। ঐছয় হাজার এবং তাঁহার মাতার নিকট হইতে ১০,০০০ দশ হাজার একুনে ১৬,০০০ ষোল হাজার টাকা মূল ধন লইয়া হবিশচন্দ্র কাপড়ের কায আরম্ভ করেন। উপযুচ্পরি তিন বংদর কাল কাপড়ের ব্যবদা ফুল্রেরপে চলিয়াছিল। ভাহাতে ইনি বিশেষরপ লাভবান্হন। এই সময় কালীকুমার ও বৈদানাথ তুই ভাভায় মনোমালিন্য হওয়ায় উভয়ের ব্যবসা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চলিতে থাকে। •কালীকুমার পুত্রের বাবসা সম্বন্ধে তীক্ষবৃদ্ধি ও কার্য্য-দক্ষতা অবলোকনে বড়বাজারের দমন্ত কার্যভার তাঁহার হন্তে অর্পণ করি-८ लन। जन्म जन्म इति का निर्विवास क्याय >२ वर्म तकाल वर्ष वाकार्य কার্যা করিয়া পিতাকে তুই লক্ষ টাকা লাভ করিয়া দেন। এই সময়েই কালীকুমার কত নিজাংশে চারি লক টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। স্বর্গীর মহাত্রা কালীকুমারের আর্ক উপ্লেকে তাঁহার পুত্রগণ প্রায়—৩০০০ ৩৬০০০ সহস্র টাকা বায় করিয়াছি**র্লন**ে ১২৬৯ সালের পৌৰ মানে হরিশ্চক্রের জননী ইহধান ত্যাগ করেন। মাতৃ বিয়োগের অহমান এক মান মধ্যেই ত্র্ভাগ্য লক্ষ্মী আলক্ষ্যে আসিয়া হরিশ্চক্রকে আশ্রেষ করিল। পশ্চিম দেশস্থ পাটনা, বাড় প্রভৃতি মোকাম হইতে তাঁহাদিগের গোরা, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি নৌকাধোগে আমদানী হইত। ভাগ্য দেধে ঐ সময় ঐস্কল মাল নৌকা সমেত জলমম হয়। তাঁহাতে ইহাদের অন্যন ৬০,০০০ ষ্ঠি সহস্মুদ্রা কাতি হর। তৎপরে ১২৭১ দালের মাঘ মাদে তাঁহার অগ্রঞ্জ গিরীশচন্দ্র ৮ কাশী প্রাপ্ত হয়েন। অগ্রজের মৃত্যুতে হরিশ্চন্দ্র দারুণ স্থলপ্তান। তৎপরেই অর্থাৎ ১২৭২ সালে অন্তম লাটে উঁহাদের জমীদারী •ৰিক্রয় হইল। সেই ক্ষীদারীতে কলিকাতা জানবাজারস্থ প্রাসিদ্ধ জমীদার রাণী রাস্মণির মালিকান্ সত্ত ছিল এবং ক্লিদ্যাব্ধিও আছে। ১২৭২ সাল হইতে এই মোকদ্মা আরম্ভ হয় এবং ১২৭৮ <mark>সালে বিলাতে ইহার মীমাংসা হয়। জজকোর্ট হইতে বিলাত</mark> পর্যান্ত সর্বত্রেই **এই মোকদমায় হ**রিশচক্র জয়লাভ করেন। দীর্ঘকাল মোক-দ্মার থরচ বহন, সাংসারিক ব্যায়, গৈতৃক ক্রিয়া কলাপাদির ব্যায়, পুত্র

কতাদির বিবাহ ইত্যাদি ব্যয়ে হরিশচত্র জর্জরীভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ মোকদ্দমা তদিরের জন্ম ব্যবসা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ব্যবসায়ের উপায় ও জনীদারীর আয় সমস্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ক্রমশঃ ইনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও কাহারও নিকট এক কপদিকও ৠণগ্রস্ত ছিলেন না। কালের কুটিল গতিতে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ্রিশ্চদ্র আজ অর্থ্যান ও নিঃস্ব ! কিন্তু তাঁহার অটল ধৈর্য্য ক্ষণ কালের জন্মও তাঁহাকে বিচলিত করিতে দেয় নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে পুনরায় অতুল অধ্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া ছিলেন। ১২৮৬ সালে হরিশ্চক্রের কনিষ্ঠ ভাতা বিজয়চন্ত তাঁহার ও তাঁহার ভাতুপাু ত্রগণের সহিত পৃথক্ হইবার জ্ঞা কোর্ট হইতে নোটীশ দেন। নোটীশ হস্তগত হইবামাত্র হরিশচক্র একেবারে অতলম্পর্শ ছঃথদাগরে নিম্ম হইলেন। কারণ বিজয়চন্দ্র পাঁচ সহোদরের মধ্যে সর্বাকনিষ্ঠ। এই হেতু তাঁহার উপর ইহার বিশেষ লেহ মমতা ছিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকটু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "যাহাতে ভাতা বিজয়চক্ত আমার সহিত পৃথক্ নাহন, আপনারা এইরূপ করিয়া দিন"। কিন্ত বিজয়চন্দ্র কংহারও কথা না শুনিয়া ১২৮৬ সালে হরিশ্চন্দ্রের সহিত পৃথক্ হইলেন। পৃথক্ হইবার পর হইতে হরিশ্চন্দ্রের আইবস্থা উত্তরোত্র উল্লভ হইতে লাগিল। হরিশ্চক্র তথাপি মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাকে একানবভী করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিজয়চ<u>ক তা</u>হাতে স্বীক্ত হন নাই।

একণে যে স্থানে বালি পেপারমিল অর্থাৎ কাগজের কল আছে, পূর্বে ঐ স্থানে হাউয়ার্থ কোম্পানীর চিনির কল ছিল। ঐ কলে হালিসহর নিবাসী বাবু গিরিশ্চক্র উদ্ধাৎস্থ দি ছিলেন। উপরোক্ত বাবু মহাশয় হরিশচক্রের নিকট হইতে চিনি লইতেন। চিনি লওয়ার হিসাবে উক্ত মুৎস্থ দির নিকট ইরিশ্চক্রের অনেক টাকা পাওনা হয়। কলিকাতা সিম্লীরি নিকট উপরোক্ত মুৎস্থ দি বাবুদের পোরা রিফাইনের এক স্থরহৎ কার্থানা ছিল। মুৎস্থ দি বাবুরা হরিশ্চক্রের ঐ টাকা পরিশোধ করিতে লা পারায় তাঁহার নিকট ৬০,০০০ যাট হাজার টাকায় ঐ কার্থানা বাটী বন্ধক দিন। এবং কিছুদিন পরে ঐ কলবাটী ফোরক্রোজ করিয়া লয়েন। যাহা হউক, হরিশ্চক্র

ঐ সময় কলবাটী অনর্থক ফেলিরা না রাখিয়া সোরা রিফাইনের কার্য্য করেন।
ঐ কার্য্য যথন স্থান্ডলে চলিতে ছিল, সেই সময়েই রাণী রাসমণির জামাতা
মথুরমোহন বিশ্বাসের সহিত্ব মোকদমা আরম্ভ হয় এবং তদবধিই সঞ্চিত
অর্থ ও অপরীপর ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হয়।

সন ১২৭৯ সালের বৈশ্যি মাসে কলিকাতা উন্টাডিন্সি নামক স্থানে হরিশ্চক্র আড়ত করেন। তথার চাউল, পাট, তিলি, গম ইত্যাদি দ্রব্য ব্যাপারিয়ান হিসাবে আমদানী হইত এবং নিজ হিসাবেও পরিদ বিক্রেয় হইত। আদ্যাবধি ঐ স্থানেই ঐ কার্য্য চলিতেছে। সন ১২৮৭ সালে হরিশ্চক্র প্রথম পাটের গাঁটের কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই কার্য্যও আদ্যাবধি সমভাবে চলিতেছে। তিনি গাঁটের কার্য্যে বে প্রকার উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সেরুপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। চাউলের কার্য্য প্রের্মের আয় সমভাবেই চলিতেছে। ইনি ১২৯১ সালের ২৮শে কৈঠ সোমবার তাঁহার উপত্রক ভাতুপাত্রগণের হত্তে তাঁহার নাবালক প্রেদ্যের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গিত হন। তাঁহার ভাতুপাত্রগণের হত্তে তাঁহার গ্রেগার প্রগণকে প্রতিপালন বিদ্যাশিক্ষা ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাগাদির স্থাছানে স্মাহিত করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীনিবাদ দত্ত। ইনি স্বর্গীয় অনস্তরাম দত্তের পৌত্র। ইহার পিতার নাম ছর্গাগতি দত্ত। শ্রীনিবাদ প্রথমে দামান্ত মূলধন লইয়া কলিকাতায় পটলভালায় দাগীকতা প্রভৃতির একটা সামান্ত দোকান করেন। ২।৪ বৎসর পরে ঐ দোকানে কিছু লভা হইলে সেই টাকায় বড়বাজার পগেয়াগটীতে একটা নৃত্র স্থতার দামান্ত খুচরা বিক্ররের দোকান খুলেন। কিন্তু ভাহাতে ক্ষতি হওয়ায় ঐ দোকান ভূলিয়া দেন। অভ্যথর শ্রীনিবাদদত্ত তাঁহার শশুর উত্তমচন্দ্র রক্ষিতের নিকট হইতে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা লইয়া কলিকাতা প্রটেগভারিয় বিলাতী ইন্ডেন্ট হার্ভপ্রয়ারের কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ সমর কলিকাতায় শুর্ভপ্রারি ইন্ডেন্টের কার্য্য শিবকৃষ্ণ দাঁ ও শ্রীনিবাদ দত্ত ভিল্ন আর কাহারপ্ত ছিল না। ৩।৪ বৎসর কাল ঐ কার্য্য স্ক্ররন্ত্রের তাহাত তাহাত আরম্ভ করেন। শ্রীনিবাদ দত্ত আরম্ভ করেন। শ্রীনিবাদ দত্ত স্থার তিনি বিস্তারিতরূপে ই কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীনিবাদ দত্ত মুক্তর্কালে অস্থান ৬০০০০ হাজার টাকা রাথিয়া

যান। ইহার এক মাত্র পুত্র সারদাচরণ দ্বন্ত বিপুল অর্থ পাইরা পিতা অপেকা বিস্তারিতরপে লোহের কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। তিনি ব্যবসা ও তেজারতি প্রভৃতিতে অনেক আর বৃদ্ধি করেন। ইনিও গরিশ্রমী, বৃদ্ধিমান ও পরিনিত বার্য়ী। কলিকাতান্থ বাটীতে শারদীরা পুজা প্রভৃতি ক্রিয়া কর্মান ও পরিদাকেন। শ্রীনিবাসদন্ত স্বজাতির মধ্যে লোহ ব্যবসায়ের পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন। একণে করেকজন কুশ্বীপবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথের অমুগামী হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইরাছেন। দত্ত বংশ শর্করা ভিন্ন বছবিধ ব্যবসা-কুশলতা প্রদর্শন করিয়েছেন। ব্যবসায়ের বিষয় বর্ণনা করিছে হইলে ভাহার উৎপত্তি, বর্জমান অবস্থা ও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত। ব্যবসায়ে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি কিগুণে ও কি উপায়ে ক্যবকার্য্য হইলেন, তাহা উল্লেখ করা কর্ত্ব্য। যদি যোত্রহীন হইয়া থাকেন, কি লোষে ও কি প্রকারে নিঃশ্ব হইলেন ভাহাও বর্ণনীর বিজ্ঞ এই সকল ভত্ব বুঝাইয়া বলিতে পারেন, লেথকের সমক্ষে এমন কেছ উপস্থিত হন নাই। শ্বন্তরাং ব্যবসায়ের নিগৃচ কথা অব্যক্ত রহিল।

শ্বর্গীয় কালীকুমার দত্তের ভাতৃপ্ত অ্থাৎ বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশরের পুত্র ক্রেমাহন দত কলিকাতা হইতে কুশ্পহে ব্রাহ্মধর্ম লইরা যান। তাঁহার ভাতৃপ্ত বসন্তকুমার তাঁহার সহযোগী ছিলেন। তিনি ফার্ট আর্টন্ পর্যন্ত পাঠ করিরা মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাক্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিলাতে ঘাইয়া গিভিল সার্জ্জন হইবেন এই কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অর্থসাহায়া না করাম ক্রুত্রগায় হইতে পারেন নাই। হোমিওপ্যাথিক শাক্রী বাবু রাজেক্রচক্র দত্তের নিকট সদৃশ চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বাঁকিপুরে প্রথমে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি মিতাচারী ছিলেন না, এ জন্ত অর্থ সঞ্চর করিতে পারেন নাই। কলিকাতার প্রত্যাগমন করিয়া ইনি চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গুলি গ্রন্থ ক্রিনাত্র হইলে তদীর সহধর্মিণী বিজয়ক্রফ গোস্থামীর মন্ত্র শিন্যা ছইয়াছেন। ক্রেনান্ত হইলে তদীর সহধর্মিণী বিজয়ক্রফ গোস্থামীর মন্ত্র শিন্যা ছইয়াছেন। ক্রেনান্ত হালাক্র প্রিচায়ক্র সন্তের নাই। ক্রেনান্ত হালাক্র গ্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেনান্ত ব্যব্ধানিক সন্তের প্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র প্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র প্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র প্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র ব্যব্ধানিক সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র প্রিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র ব্যবিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র ব্যবিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র ব্যবিচায়ক্র সন্তের বাই। ক্রেন্ত্র ব্যবিচায়ক্র সন্তের বাই।

হইরাছে। ব্রাহ্ম আখান এই গ্রন্থের উপযোগী নহে। ভজ্জন্ত আমরা প্রথম প্রাটী মাত্র উদ্ভ করিয়া কান্ত হইলাম।

"কলিকাতা নগরের অন্তানেশ ক্রেশ উত্তর পূর্ব্বে জেলা চরিবেশ প্রগণার অন্ত:পাতি থাঁটুরা গোবরডাঙ্গা নামক পলীগ্রামের থাঁটুরা গ্রামে ১২৫০ সালে কুমুদিনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দেব। তিনি শান্ত প্রকৃতি, হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ এবং মধাবিত্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। বিণিকদিগকে সচরাচর যেরপ ত্রাকাজ্জ এবং অভায় আচারী দেখা যায়, তাঁহার অভাব সেরপ দোবে দ্ধিত নয়। তিনি অপেক্ষাকৃত সন্তই চিত্ত এবং ভায় পরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কুমুদিনী তাঁহার প্রথমা কভা ছিল।"

এই বংশে অনস্তরাম প্রমুখ করেক ব্যক্তি অসা গ্রহণ করিয়। কি প্রকারে অভিথি সেবা ও অর্থের সহাস্ক করিতে হুর ভাহা সাধারণকে দেখাইয়া গিয়া-ছেন। ই হারা যে কুলোজ্জনকারী সন্তান তরিষরে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গীর অনস্তরাম তাঁহার একটা ভাতৃস্পু ত্রের নাম অতিথিনাস রাথিয়াছিলেন। এই দত্ত বংশে করেকটা প্রীলোক ও আভিথেমতা ও পতিভক্তির পরাকার্ছা দেখাইয়া গিয়াছেন। যংকালে লর্ভবৃণিটক রামমোহন রায়ের সহায়তায় সতী প্রথা নিবারিত করেন, সেই সময় অথবা ভাহার কিছু পূর্মে এই বংশের ৮ লাটুমোহন দত্রের মাতা পতি অমুগামিনী হইয়াছিলেন।

## শাণ্ডিল্য গোত্তীয় প্রথম দত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ ক্ষেত্রমোহন দত্ত ২ প্রীশরচন্দ্র দত্ত ৩ যোগীক্রনাথ দত্ত ৪ রাসবিহারী দত্ত ৫ বিনোদবিহারী দত্ত ৬ কালিদাস দত্ত ৭ হরকালী দত্ত ৮ কালীশঙ্কর ৯ প্রীমস্করণ দত্ত ১০ নির্মানচক্র দত্ত ১১ ফণীক্রনাথ দত্ত ওরুকে ব্রজেক্রক্রমার ১২ প্রেমথনথি দত্ত ১০ সতীশচকু দত্ত ১৪ অতুলক্রফ দত্ত ১৫ অপূর্বারক্ষণ দত্ত ১৬ অনুপরক্ষণ দত্ত ১৬ অনুপরক্ষণ দত্ত ২০ সারদাচরণ দত্ত ১৯ আশুতোম দত্ত ২০ সতাচরণ দত্ত ২১ শ্বিজরাজ দত্ত ২২ ক্ষীরোদগোপাল দত্ত ২০ ননীগোপাল দত্ত ২৫ কালিচরণ দত্ত ২৭ পাঁচুগোপাল দত্ত ২৮ মন্মথনাথ দত্ত ২৫ কালিচরণ দত্ত ২৭ পাঁচুগোপাল দত্ত ২৮ মন্মথনাথ দত্ত ২৯ চন্দ্রনাথ দত্ত ৩০ কালিচরণ দত্ত ৩০ হরিমোহন দত্ত ৩২ হারাণচক্র দত্ত

৩৩ সভাচরণ দত্ত ৩৪ স্থেশচন্ত্র দত্ত ৩৫ সভাছরি দত্ত ৩৬ শশীভ্ষণ দত্ত ৩৭ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ লক্ষ্ণচন্ত্র দত্ত স্ত্রীলোক ৩৬ বালক ১০ এবং বালিকা ১২ সমষ্টি ৯৬।

#### দ্বিতীয় দত্ত বংশ।

এই বংশে উমাচরণ দত্ত নামে জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার জন্ম স্থান গোবরভাঙ্গা গ্রামে। অভি শৈশবকালে ইনি পিতৃহীন হন। ঐ সময় তাঁহার তুরবস্থার এক শেষ হইয়াছিল। তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন খলিয়া অতি কণ্টে কোন রূপে,গ্রানাছাদন চালাইতেন। উমাচরণ গ্রামা পাঠ-শালায় যৎসামাশু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই অত্যস্ত বিনয়ী ও অধ্যবসামী ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে জ্ঞানী ও ধার্মিক হইডে পারিয়াছিলেন। যথন উমাচরণের ব্যঃক্রম ১০/১২ বৎসর তথন হইতে তাঁহার ব্যবসা কার্য্যে ঔৎস্ক্র জন্মে, কিন্তু অর্ধাভাব বশতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদা তিনি তাঁহার°মাতার নিকট°ব্যবসা করিবার জন্ম কিছু টাকা প্রার্থনা করেন — কিন্তু তাঁহার হর্তে নগদ টাকা না থাকায় সামাস্ত তুই এক থানি অসম্ভার বিক্রেয় করিয়া ঐ গ্রামেই সামান্তভাবে একটী চিনিয় কারধানা খুলেন। ব্যবসা কার্য্যে তীক্ষ বৃদ্ধির প্রভাবেই হউক বা শুভাদৃষ্ট বশতই হউক অত্যল্ল কাল মধ্যেই উমাচরণ ব্যবসায়ে সমূহ উল্ভি লাভ করেন। এই ব্যবগায়ে তিনি অনুমান লক টাকা উপীৰ্জন করেন। দান ও ক্রিয়া কলাপে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। দেশ হিতক্য কার্য্যেও ইনি বছল অর্থ ব্যয় করেন। ইনি শায়ি তুই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ধ্যুনা নদীর তীরে নিমতলা নামক গ্রামের নিকট একটী বাঁধাঘাট ও রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন এবং অনুমান দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে ইনি গোবরডাঙ্গার ইংরাশি বিদ্যালয়ের ছইটা গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। শেষ অবস্থে ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর ও সুঁটে নামক স্থানে অনুমান বিংশতি সহস্র টাকা ব্যয়ে ছুইটা পুল নির্মাণ করাইয়া জনসাধারণের বিশেষ উপকার ক্ষরিয়া সাম। একদ্বাভীত ইনি গোপনে অনুক্তে অর্থ সীহায় করিতেন।

हैनि এक छन वृक्षिमान, विष्ठक्रव, माननीय, क्रियावान ७ माडिश्व निर्विद्धाधी व्याक छिलन। मन २००२ मालव आश्विन मारम शृधिमात मिन উमाष्ठत्रव आश्रीय स्वक वस्तु वासवरक स्थाकार्यस्य निर्माध कतिया अनुम १९।१৮ वरमत वयः क्रियाक क्रियाक क्रिया अनुम १९।१৮ वरमत वयः क्रियाक क्रियाक क्रिया अनुम १९।१৮ वरमत

জ্ঞানেক গুলি কারণ সমবৈত হইরা একটা কার্যা উৎপাদন করে। উমাচরণ চিনির কারথানা করিয়া যেমন অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, জন্ম কেছ
তেমন অধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিতে পারেন নাই। তিনি গুড়ের
প্রেরতি অতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। চাঁহুড়িয়ার হাটে গুড় জন্ম
করিবার সমর উত্তমরূপে, পর্যাবেক্ষণ করিতেন। কোন্ গুড়ে কিরপ চিনি
জানিবে ব্রিয়া মূলা দ্বির করিতেন। মধন বিভ্রশালী হইরা উঠিলেন,
আড়েডদারের নিকট টাকা লইরা হাদ বিভে ইংবে না, এমন সময়ে চিনির
পর্যাবসান কালে বিক্রয়ার্থ দল্য়া ও গোঁড় রাঝিয়া দিতেন। অসময়ের স্থবিধা
তিনি এইরূপে নিজের আয়ত করিয়া লইয়া ছিলেন।

## শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দিত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীনিবাশ চক্র দত্ত, ২ শ্রীহরিদাস দত্ত, ৩ বিহারিলাল দত্ত, ৪ মহানন্দ দত্ত, ৫ যজেখন দত্ত, ৬ তারকচন্দ্র দত্ত, ৭ শিবচক্র দত্ত, ৮ মাণিকচন্দ্র দত্ত। জীলোক ১, বালক ৪, বালিকা ৩, সমষ্টি ২৪।

### তৃতীয় দত্ত বংশ 📲

এইরপু জনক্রতি আছি যে খাঁটুরা নিবাদী স্বর্গীয় রামপ্রাণ বিদ্যাবাচপ্রতি
মহাশয় কোন কার্য্য উপলক্ষে একদা বৈচিগ্রামে গমন করেন। তথায়
কালিচরণ দত্ত নামক জনৈক পিতৃমাতৃহীন বালককে নিঃসহায় অবস্থায়
দেথিয়া, তাঁহার স্থদয়ে দয়ার সঞ্চার হইলে তিনি ঐ বালককে সঙ্গে করিয়া
নিজ গ্রামে লইয়া আইসেন। তথন কালিচরণের বয়দ অফুয়ান ১২০৩ বৎসর
হইবে। অতঃপরী বাচপ্রতি মহালয় কি গ্রামে সালক্ষির বিষ্ণাহ্যি

তাহাকে স্থাপিত করেন। এই বংশ বৈচিয় দত্ত বংশোদ্ভব। কালক্রমে ঐ বংশে কমলকান্ত নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। উভার চারিটী পুত্র হয়। তনাধ্যে দর্কা কনিষ্ঠের নাম ছুর্গারেণ। কমলকান্ত তেজারতি, মহাজনী কার্য্য করিয়া ষৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করেন। কমলকান্তের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার অক্তাক্ত পুত্রেরা ঐ তেজারতি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্কাহ করিভেন। অভি শৈশবে ছুর্গাচরণ পিতৃমাতৃ হীন হয়েন**\*** ষধন তাঁহার বয়গ ১০।১২ বৎসর তথন তিনি কলিকাতার বৈঠকথানার এক মুদির দোকানে সামাত্ত বেতনে চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন ঐ স্থানে কার্য্য কলিকাতা বড়বাজার রামকৃমার বৃক্তির কেনে রামদেবক রক্ষিত মহাশয়ের দোকানে চাক্রী করেন। তৎপরে ঐ দোকানে ভালরণ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার প্রভূ তাঁহার উপর বিশেষ সম্ভষ্ট হইয়া ঐ দোকানের কিছু অংশীদার করিয়া দেন। অংশীদার হইয়া তুর্গাচরণ বিশেষ দক্ষভার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ঐ ব্যবসারে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহাব প্রভুর মৃত্যু হয়। প্রভুর মৃত্যুর পরেই অত্যন্তানে ৮খামাচরণ রক্ষিত মহাশরের পুত্র কেদারনাথ রক্ষিত মহাশরের সহিত বধরায় একটা চিনির কারবার খুলেন। তুর্গাচরণ ঐ ব্যবসায়ে পর পর বিশেষ উন্নতি করিয়া ছিলেন। তুর্গাচরণের দোকানে প্রতাহ প্রচুর পরিমাণে অন্নব্যয় ছিল। অনেক লোক তাঁহার দোকানে আহারাদি করিত। যদি কেহ কোন বিপদে পড়িত, র্গাচরণকে জানাইলে, তিনি যথাদাধ্য চেষ্টা করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে বিমুথ হইতেন না। ইনি পরিশ্রমী, পরোপকারী, বুদ্ধিমান ও মিতবায়ী ছিলেন। সূন ১২৮৮ নলে কলিকাভার বেনেটোলার বাটীতে ইনি স্ত্রীপুত্র পরিজন গণকে শোকার্ণবে ভাসাইয়া ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। তুর্গাচরণ চিনি পটির ব্যবসাধীদিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন।

\* এইরপ জনশ্রতি আছে যে গুর্গাচরণের মাতা সহমৃতী ইইয়াছিলেন।
প্রতিবেশী মণ্ডলীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি গতি সহগামিনী হন ি ঐ সময় প্র্যাচরণ নিতান্ত শিশু। অনেকেই শিশু গুর্গাচরণের মুখ চাহিয়া তাঁহার মাতাকে
এই কঠিন অধ্যবদায় হইতে বিরত থাকিতে ইহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়া

ছিলেন যে, "আমি আশীর্কাদ করিভেছি, আমার সম্ভানের কোন কট হইবে না, বরং ভালই হইবে। অতএব ভোমরা আর আমাকে বাধা দিও না। আমি কখনই এদেহ রাখিব সা"। ধখন প্র-ভিবেশীগণ দেখিলেন তুর্গাচরণের মাতা কিছুতেই কাহারও নিষেধ বাক্য ভনিবেন না, তথন তাঁহারা र्शिष्ट्रिया माडोरक वनिरमम, "'आह्या, यमि मरम्डा हरेरव, ऋश्य **এই**" দীপশিধায় তোমার একটী অঙ্গুলি দগ্ধকর দেখি।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার কনিও অঙ্গুলি ঐ দীপ শিখায় ধরিলেন। অঙ্গুলি পট্ পট শব্দে পুড়িতে লাগিল। পতির মৃহ্যুতে তিনি একাদৃশ শোকান্বিতা হইয়া-ছিলেন যে ইহাতে তাঁহার কোন যন্ত্রণা বা কণ্ট অমুভব হয় নাই। প্রতিবেশী-গণ এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই মাজিশয় বিশায়ায়িত হইলেন। ঐ সাংবী জ্রা তথন সময়োচিত বেশ ভূষায় স্ক্রিড ইংলেন। আগ্রীয় স্ক্রন স্মারোহের সহিত তাঁহার পতির শ্বদেহ শাশান্ত করিল। তথ্ন গৈপুরে যখ্না ননীর তীরে শাশান ঘাট ছিল। পতিব্রতা জীও পদবজে তথায় উপনীত হইলেন। এই ঘটনা অচিরকাল মধ্যেই গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচার হইয়া পড়িল। তৎকালীন গোবরভালার জনীবার কালীপ্রসর বাবু স্বদলে এই বিসায়কর ব্যাপার দেখিবার জ্ঞু ঐ খাশান ঘটটে উপস্থিত হই**লেন। খাশানঘাট ক্রমে** ক্রমে জনতার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি জী, কি পুরুষ, সকলেই এক বাক্যে পতিব্রতার প্রশংদা করিতে লাগিল। ক্রমে চিতা দক্ষিত হইল; পতিকে চিতার শয়ান করাইলে ঐ সতী জ্রী চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্যবদনে চিতার ঝাঁপ দিলেন। চিতায় চলন কাঠ, ধুনা ও মৃত প্রচুর পরিমাণে দেওয়া **হইয়া**-ছিল। দেখিতে দেখিতে চিতা ক্রমশঃ ভশ্মীভূত হইয়া গেল। এই পতিব্রতা ন্ত্রী মতীত্বের পরাকাণ্ডা দেখাইয়া গিয়াছেন।

#### শাণ্ডিল্য গোত্রীয় তৃতীয় দত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীমহানন্দ দত্ত ২ স্থরেক্তনাথ দত্ত ৩ যোগীক্রনাথ দত্ত ৪ বসস্তক্ষার দত্ত ৫ হেমন্তক্ষার দত্ত ৬ উমাকান্ত দত্ত ৭ জীবনক্ষণ দত্ত । জীলোক্ ৯, বালক ৪, বালিকা ৪ সমষ্টি ২৪।

#### আশ বংশের রতান্ত।

এই বংশ অভি প্রাচীন ও বৃহৎ গোষ্ঠীসমন্বিত। অমুমান তৃই শত বং-'সারের মধ্যে এই বংশের পূর্বপুক্ষ শহর আশী সপ্তগ্রানের প্রতি কোন ব্রাহ্মণের অভিদম্পাত হওয়ার সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশে আসিয়া বাদ করেন। একণে শহর আশ হইতে দশম পুক্ষ পর্য্যন্ত চলিতেছে। ইহার পূর্বের বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। বাহাইউক এই বংশে অনেক ক্রিয়াবান ও খ্যাতনামা লোক জনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় স্কলেই ব্যবসা স্ত্ৰে ও ভেজারতি কার্য্যে উন্নত হইরাছিলেন ও তদারা বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়া নানা প্রকার ত্রিগ্রা কলাপাদি করিয়া আসিয়াছেন। কশ্কর আশ, গোকুল আশ, রমানাথ আশ, কালিচরণ আশ, কীভিচন্ত আশ, বিষ্ণুরাম আশ, রামজীবন আশ, রামগোপাল আশ, পার্বভীচরণ, আশ, এবং মুর্লীধর আশ। যদিও আশ বংশের এই দশম পুরুষ পর্যান্ত নাম পাওয়া ষায় কিন্তু ইহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কোন বৃত্তান্তই এ পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। এই বংশে বীরেশর আশ নামধের জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক জন স্বদেশহিতৈথী লোক ছিলেন। বীরেশ্বর আশ এবং আরও ক্তিপর গণ্য মান্ত দেশহিতিধী ব্যক্তি খাঁটুরাস্থ পালপাড়ার রামজয় পাল মহাশয়ের বাটীতে জাতীয় একটি সভা গঠিত করেন। ঐ সভাব কার্য্য প্রতি বংসর বর্ষালি পূজার সময় আরম্ভ হইত। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন দূষিত বা কোন গহিত কার্যা করিত অথবা সমাজের বিরুদ্ধে কেহ কোন কার্য্য করিলে এক বংশর অন্তে পুনরায় ঐ পূজার দম: সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে যে যে ব্যক্তি স্মাজের বিক্লাচরণ করিয়াছে অথবা কোন

#### কুশ্বীপকাহিনী।

দ্বিত কার্যা করিয়াছে, ভাহাদিগকে সভার আহ্বান করা হইত। সভার দিন স্বজাভিম ওলী সকলেই ঐ সভাতে আসিভেন। সভার বীরেশর আশা প্রভৃতি কভিপয় প্রধান প্রধান লোক বিচার কার্য্য নারস্ত হইতেন। স্বজাতিন্য ওলী সকলে সভাস্থ হইলে সভার কার্য্য আরস্ত হইত। বিচারে বাঁহারা দোধা সাব্যস্ত হইতেন, সভা ভাঁহাদের প্রতি অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। আদেশ মাত্রেই ঐ টাকা সভায় জমা দিয়া আসিতে হইত। শুদ্ধ যে তিনি অর্থ দণ্ড দিয়া নিজতি পাইভেন ভাহা নহে, সভাস্থ স্বজাতিবর্গের নিকট ভাঁহাকে কভাপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রথানা করিতে হইত। এবং ঐ দণ্ডিত অর্থ সভা হইতে দাতব্যরূপে দীন, হংখী, অনাথদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। তথন প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই কেমন স্বলম্ব নিরম সকল প্রচলিত ছিল কিন্ত কাল প্রভাবে সমাজেবন্ধন শিথিল হওয়ায় সমজের এই উন্নশা। এখন সকলৈই স্ব স্ব প্রধান। সামাজিক নিম্ব সকলেজাজ কাল অতি জন্ম লোকেই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

১১৯৮ সালে খাঁটুরা প্রামের্মান্ত্রীনে আশ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি অতিশয় নিংল ছিলেন। কলিকায়া বড় বাজারে চিনি পটীতে লক্ষ্মীনারারণ আশের দোকানে ইনি থেঁতন স্থানী রূপে কার্য্য করিয়া অতি কটে সংসার যাত্রা নির্কাহ করেন। অতংগর ইংরাজ সপ্তদাপর কুক্ কোম্পানির আপিনে চিনির দাল্যলি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঐ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উর্নতি হয়। তাঁহার গুই পুক্র—জােই, লারকানাথ এবং কনিষ্ঠ রামগ্রোপাল। ১২০১ সালে লারকানাথের জন্ম হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ছারকানাথ প্রথমতঃ পিতারে সহিত দাল্যলি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ঐ কার্য্যে মথেন্ত অর্থিউপার্জন করেন। কিছুদিন দাল্যাল কার্য্য করিয়া বিশেষ পারদেশী-হইলে পিতাকে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া এবং নিজে কিছুদিন পারে দাল্যাল কার্য্য করিয়া বিশেষ পারদেশী-হইলে পিতাকে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া এবং নিজে কিছুদিন পারে দাল্যাল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিতার অনুমতি অনুমারে কলিকাতা বড়বাজারে নাকদার ও ইংরাজ সপ্তদাগর-দিগকে চিনি বিক্রেয় করিবার জন্ত একটা দোকান খ্লেন। ঐ চিনি কলিকাতার আমদানীর কন্ত কেশবপুর, বরণডালি, ত্রিমাহনা প্রভৃতি স্থানে তিনি চিনির মোকাম করিরন। ২াও বৎসরের মধ্যে তিনি ঐ কার্য্যে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন

৭- বংশর বয়:ক্রমকালে রামজীবন ইহধাম ত্যার করেন। দারকানাথ
পিতৃ প্রাদ্ধে আফ্মানিক ১২।১৪ হাজার টাকা বায় করেন। ঐ প্রাদ্ধ অত্যন্ত
সমারোহে নিম্পন্ন হইয়াছিল। ছারকানাথ পিতার মৃত্যুর পর চই থানি
দ্বমিদারী ক্রয় করেন। এক থানি মশোহর জেলার অন্তর্গত তর্মফ যাত্রাপ্র
পত্তনি মহল। অপর থানি ডিহি সান্টা কালেকটারি ভ্রুনন। তুই থানি
দ্বমিদারী ক্রয় করিয়া তিনি কলিকাতা বড়বাজারে চিনির কার্যা তুলিয়া দেন।
দারকানাথ সহজা, ক্রিয়াথান্, ও সরলচেতা লোক ছিলেন। সন ১২০৫
সালো ৬৪ বংসর বয়:ক্রমকালে ইনি ইহধাম ত্যার করেন।

আশবংশীয় মঙ্গলচন্ত্রের প্রাজোপলকে তাঁহার পুর লকণচন্দ্র পিতার যে জীবনচরিত প্রকাশ করেন তাহা হইতে উদ্তঃ---

থাঁটুরার প্রসিদ্ধ আয়ুখান্ ও বলবান্ আশবংশের মধ্যে রামকাস্ত আশ 🕆 নামে একজন প্রাচীন হিন্দু ক্রিয়াবান্রহৎ গোষ্ঠীপতি ছিলেন। উক্ত রাম-কান্তের পৌত্র মল্লচক্র। ইনি ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মঙ্গলচক্র ত্তক্রমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যুর্ণভ্যাস করিয়া যৌবনাবস্থায় পৈতৃক ব্যুবসা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতামহ রামকান্ত আশের যেরূপ ধনস্ম্পত্তি ছিল তাঁহার পিতা বিখনাথের সময় সেরপ ছিল না৷ মঙ্গলচন্দ্র এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ঈশব্রচক্স উভয়ে তজ্জ্ঞ শিতার জীব্দ্রশায় নিঃস্ব অবস্থায় স্বভন্তররূপে ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করেন। ঈশইচন্দ্র-স্বভন্তভাবে অবস্থিতি করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ নিজ ইচ্ছাফুগারে ব্যয় করিতে লাগিলেন। মঙ্গলচন্দ্র পরিবারস্থ সকলকে লইয়া সংসার্যাতা নির্কাহ করিতে লাগিলেন। জ্রমশঃ **উাহ্যুর ব্যবসায়ের উ**ন্নতি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পর পূর্বাণে**কা** তাঁহার অবস্থা ক্রমে ক্রমে অনেক ভাল হইল। অনন্তর উপার্জিত অর্থে তিনি কিছু ভূদপাত্তি ক্রম করিয়া একমাত্র পুত্রের উপর তাহার ভার অর্পণ করিলেন এবং নিজে পৈতৃক ব্যবসা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত-ইইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বেনেটোলার বাটীতে অল্লদিনমাত্র অবস্থিতি করিয় নগরের কোলাহল হইতে পল্লীগ্রামের নির্কান ভবনে অবস্থান কবিতে লাগিলেন।

তাঁধার চরিত্রের মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে ভিনি অভিশয় শাস্ত, ধীর এবং স্থিমু ছিলেন। মনের ভিডরের ভাব এমন আশ্চর্যারূপে সমরণ ক্রিভে পারিতেন যে অতিশয় অপ্রিম্ন আচরণেও কাহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ বা ইর্কাক্য প্রয়োগ করিতেন না। মনে তৃঃথ বা আননের উদয় হইলে বাহিরে ভাহা প্রকাশ করিভেন না। লোকের স্থাতি অধ্যাতি লক্ষা করিয়া তিনি কার্যা করিতেন না। তাঁহার শ্রেণীস্থ লাকেরা যেরপু ক্রিয়া কর্মানির অনুষ্ঠান দার। লোকের স্ব্যাতিভাজন হইবার নিমিস্ত চেষ্টা করিতেন, তিনি সেরগ করিডেন না—তাঁহার জীবন হইতে এইটী বিশেষ শিক্ষণীয়। খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে যাহাদিগের অল বজের কষ্ট—এমন ছঃখী লোকদিগকে অমুস্কান করিয়া তিনি মাদিক অর্থ সাহায্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিদ্ধিক এক শ্ত টাকা মাদিক ব্যয় হইত। ভদ্রেশিকের অন বদ্রের কট ইইলে লোকলজায় প্রার্থনা করিতে পারে না, কিন্ত ইনি-কোন ভদ্রপরিবার কষ্টে পড়িয়াছে কি না গোপনে তাহার অফুস্কান লইতেন এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্যও করিতেন। কতিপর অক্ষ হঃখী লোকের থাকিবার জন্ত তিনি আপনার বাগানের মধ্যে এক একথান পশকুটীর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রভাত্ নিজ বাটী হইতে তাহাদের জন্ম অনব্যঞ্জনাদি পাঠাইয়া দিতেন। তিনি আড়ম্বর করিয়া প্রকাশ্যরণে কোন কার্য্য করিতে ভাগ বাগিতেন না। গ্রীমকালে তিনি হিন্দু ও মুসলমনি দিগের জহা সভন্ত জলছত্র দিতেন। তৎস্ মিষ্ট দ্রব্যাদিরও ব্যবস্থা থাকিত। তিনি কোন কোন দিন নিজে জলছত্ত্বর নিকট ব্যিয়া সুখানুভব করিতেন। রোগশ্যায় পড়িয়া তিনি একখিন জনৈক আত্মীয়কে বলিলেন, "তোমরা যাহা কিছু হয় সুংবাদপত্তে ছাপাইয়া দাও কেন ? আমার কোন বিষয় সংবাদপত্তে প্রকাশ করিবে না স্বীকার কর।" ত্নি কাহাঁকেও সাক্ষাত্রসক্তি আদেশ করিয়া কোন কার্য্ করিতে বাধ্য করিতেন না। ধকান বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত কন্ত বোধ হইলে কেবল চক্ষু দিয়া জাল পড়িত, মুখৰদিয়া কোন কথা বাহির হইত না। তিনি একবার ডিন্মাস-ব্যাপী ভারত দিয়া ছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদার, কাঞালী বিদার ও স্বজাতি ভোজন্ধে অনেক বায়, করেন। ইনি সরলচেতাও ক্রিয়াবান লোক

ছিলেন। ১২৯০ সালের ২৬শে বৈশাধ শনিবার মধ্যাহ্রকালে ৬৮ বংগর বরংক্রমে ইনি ইহলোক পরিত্যাস করেন।

১২৫৪ সালে লক্ষণচক্রের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় লক্ষণচক্র সভাবত: সাহসিক, বুদ্ধিমান ও চঞ্চল ছিলেন। অনাবিষ্টতা নিবন্ধন ইনি কোথাও সুচারুরপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন নাই। ইহার পিত্রালয় ও মাতৃলালয় এক আন্ত্রে ছিল। ক্ষত্রাং বাল্যকালে ইনি অধিকাংশ সম্গৃই মাতুলালয়ে অবৃদ্ধি ক্রিভেন। পুজের বিদ্যাভ্যানে অমনোধোগ নিবন্ধন তাঁহার পিঙা কোল বদ্ধ বা শাসন ক্রিভেন না। তাঁহার মাতৃণ শ্রীযুক্ত কেত্রমোহন গত ধৌধনাবধি ব্ৰাহ্মসমাজের সংশ্ৰবে থাকিয়া স্নাতি ও স্থাকা লাভ করিয়া-ছিলেন। স্বীয় ভাগিনেগ্রের স্থাপকার নিমিত্ত তিনি অনেক চেষ্টা ও বিত্র ক্রিয়াছিলেন। কিন্ত তাঁহার সকল চেষ্টাই নিখাণ ছইয়াছিল। কলিকাতার ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ তাঁহার মাতুল লক্ষ্ণচন্তকে কলিক্তায় আনিয়ন করেন। তথন ইহার বয়ঃক্রম বাদশ বংদর। লক্ষণচন্ত্র কলিকাভার আহীরিটোলা ও বেণেটোলার বি্ধ্যাত ছ্ল্চরিত্র যুবকগণের সংসর্গে মিলিত স্ট্রা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইরা উঠিল। ধনবান পিতার একমাত্র আদরের পুত্র সকীগণের কুমন্ত্রণায় গৃহ হ্ইতে অর্থালকারাদি লইয়া অদৃশু হইত। তাঁহার পিতা অতিশন্ন নিরীহ স্বভাবের লোক ছিলেন। স্পাদন করিলে পাছে পুত্ৰ নিক্দেশ হইয়া যায় এই শঙ্কায় পুত্ৰকৈ অভ্যন্ত অপ্ৰিয় ও গহিত কার্য্য করিতে দেখিলেও তিনি কোন কথা বশিতেন না। কেবল নীরবে অঞ্ বিস্জুন করিতেন। তাঁহার মাতুল তাগিনেরের এই অবস্থা দেখিয়া ত্র্তিদিগের সংস্থ হইতে সভন্ত করিবার জ্ঞানাঞ্জার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন ৷ কিন্ত কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এইরপে চারি পাঁচ বংসর গত হহল। বয়োবৃদ্ধির সহিত কতকাংশে তাঁহার ছবু ততার হ্রাস হহয়। আসিল। অতঃপর অষ্টাদশ বা উনবিংশ ত্বৎসূর ৰয়ঃক্রমে তাঁহার চরিজের আশ্চর্য্য পরিবর্তন হয়। এই সময় ুতিনি জাতুত্ত হৃদ্ধে মাতুলের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। সক্ষণচন্দ্র কোলাকালে ধেমন অগৎ দক্ষামুরাগী, অসৎদ্বিধয়ে উৎদাহী ও সাহসিক ছিলেন. এখন তিনি তেমনই -- ক্রিয়ের উল্লেখ্যী ও সাম্মিক স্ট্রের। এক সম্থ তিনি অবাধাতী

#### क्षवीशक हिनी।

ও ছবু তিতা করিয়া পিতা ও মাতুলকে কাঁদাইয়া ছিলেন, এখন তিনি সদাচার ও বাধাতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে স্থী করিতে লাগিলেন। এখন তিনি পিতার থরিদা-ভূসম্পত্তি রক্ষা ও বিষয় কর্ম্মে মনোযোগী হইলেন ও কি প্রকাকে মাতুলের সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন তি বিষয়ে চিস্তা করিতে লাগিলেন। বিষয় রক্ষার্থ মোকদমাদি উপস্থিত হইলে তিনি সময়ে সময়ে মাতুলের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন। একদিকে রাণাখাট অপরদিকে বনগ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরে ইজামতি নদীর তীরে ১২৭৮ সালে জমীদারির জন্ম একটা কাছারি ঘর নির্দ্ধিত হ্য। ১২৮০ সালে লক্ষ্ণচক্র মাতুলের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তথার এক নীলক্ঠী নির্মাণ করেন এবং ভাষার তত্তাবধানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। গাঁটুরা-গ্রামে যগন প্রথম ব্ৰহ্মান্ত্ৰ স্থাপিত হয়, লক্ষণচন্দ্ৰ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য ছারা মাতুলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অর্থ সাহায্যের প্রক্ষে বাধা প্রদান করেন। লক্ষণচন্দ্র পিতার অসত্তে ষ জনক ভাব দেখিয়া একদিন কলিকাকার বাটাতে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "বাবা! আমি একে হটুয়া মাতৃলের পথাবলমী হইয়াছি বলিয়া আপমি কিছু চিন্তা করিবেন না। ঐআরে আমি আপনাক্ষে অনুধী করিব না। আমি আপনার জমীদারি কার্যা চালাইব। ব্রাক্ষদিগের পক্ষে বিষয় কর্মা করা নিষিদ্ধ নহে ৷ আমার ধর্ম বিশ্বাসামুসারে আমি চলিব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেনু না. ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। তাঁহার গ্রামস্থ আগ্রীয় সজনের সহিত্ব মতিক্য হইত না এবং গ্রামে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকার যথায় প্রথমে জ্মীদারি কার্য্যের জন্ত এক থানি বর প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন সেই স্থানে গিয়া লক্ষ্যচন্দ্র আপন গ্রিত্নামানুদারে দেই স্থানের নাম "মঙ্গলগঞ্জ" রাখিয়া তথায় আশ্রম নির্ম্মাণানস্তর বদবাদ করিয়া ত্রান্সদিগের ধর্ম প্রচারের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রগ্নপে পরিণত করেন। মুক্সলগঞ্জের নীল্কুঠির আয় হইতে "মুঙ্গলগঞ্জ" আঁফামিশন ও তাহার ফণ্ড সংস্থাপিত হয়। তদ্বি। মিশন প্রেম স্টুইন্থিত হইয়া স্থলত সমাচার ও কুশদহ নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ক্রেশিত হইয়াছিল। পিতা ধথন মৃত্যু শ্যাায় শ্যান ছিলেন, সেই সময় পিতার জ্বজাতদারে লক্ষণচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহ করেন। এই স্থলেই

শশণচন্দ্রের তাদ্বিজীবন শেষ হয়। এজন্য তাঁহার জীবনের পরবর্তী ঘটনার সহিত আমাদের সংস্রব নাই। লক্ষণচন্দ্রের পিতৃবিরোগ হইলে তিনি যে অতৃগ দম্পত্তির অধিকারী হন, উপরোক্ত কারণে সেই সম্পত্তি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাইয়া বর্ত্তে। ইহাতে মঙ্গলচন্দ্রের পত্তী ও ছহিতৃগণ সে বিভবের সর্ব্ব প্রকার সাহায়্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। লক্ষণ বাব্র প্রথম পক্ষের স্বজাভীরা পত্তীর গর্জ সন্ত্তা স্কেহলতা প্রবেশিকা পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়া সারজন মেজর মদিরুলাল দভ্তের পুরুরর সহিত পরিণীতা হন। এই বিবাহ ও অসবর্ণ প্রযুক্ত ভাতৃলি বংশের জন সংখ্যার তাঁহার নাম দিতে পারা পেল না।

#### শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আশ বংশের জন সংখ্যা।

১ প্রীহরিভূষণ আশ, ২ গ্রাচরণ আশ ও প্রভাত্তক্ত আশ ৪ হরিসাধন
আশ ৎ মহেন্দ্রনাথ আশ ৬ অঘারচন্দ্র আশ ৭ গ্রেক্তরনাথ আশ ৮ নিতাইচরণ
আশ ৯ ভববোর আশ ১০ ব্রজেক্তরনাথ আশ ১১ প্রীমন্তর্ক্ত আশ ১২ ভবনাথ
আশ ১০ জানকীনাথ আশ ১৪ নেপালচন্দ্র আশ ১৫ বিনয়রক্ত আশ ১৬
নরেক্তরুক্ত আশ ১৭ গোপালচন্দ্র আশ ১৮ প্রীরামচন্দ্র আশ ১৯ কার্ত্তিকচন্দ্র আশ
২০ প্রমধনাথ আশ ২১ স্থানয়মানিক আশ ২২ সভীশচন্দ্র আশ ২৩ রামকল্প
আশ ২৪ সার্লাচরণ আশ ২৫ ইক্তভূষণ আশ ২৬ রামগোপাল আশ ২৭
পার্বভীচরণ আশ ২৮ কার্লিচরণ আশ ২৯ তারিণীচরণ আশ ০০ অম্লাচরণ
আশ ৩১ মহাম্লা আশ ৩২ রাজমোহন আশ ০০ রাজকুমার আশ ৩৪ প্রভাত্তচক্ত আশ ৩৫ জানকীনাথ আশ ৩৬ শশীভূষণ আশ ৩৭ রামরতন আশ ৩৮
স্টিধর আশ ৩৯ হরিদাস আশ । স্ত্রীলোক ৪৮, বালক ২৩, বালিকা ১৫,
সমষ্টি ১২৫ ।

# কোঁচবংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ কে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সন্তবতঃ প্রেভুরাম কোঁচ ২৪ প্রগণার অন্তর্গত বাছড়িয়া নামক স্থান হইতি আসিয়া হয়দাদপুরে বাস করেন। প্রভূরাম কোঁচ্রে পুত্র ৺বাল্করাম কোঁচ। ইহার ছই বিবাহ। প্রথম পক্ষের প্রত্যের নাম শিবচন্দ্র এবং ছিতীয় পক্ষের ছই পুর—রামচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র। স্বাধিকার্ত্ত শিবচন্দ্রের এক পুর—নাম উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের ছই পুল—হরিপ্রদান ও বিষ্ণুপদ। রামচন্দ্রের তিন পুর—রাজক্ষুত্ত, বনমানী এবং স্পৃষ্টিধর। রাজকৃষ্ণ ও বনমানী যমল সহোদর ছিলেন। এ বিষয়ে একটা কিম্বদন্তা আছে, তাহা নিমে প্রকৃতিত করিলাম।

একদা রামচক্র স্ক্রাক ব্লাবনে গিয়াছিলেন। তথায় ভাঁহার পত্নী ত্ইটী ব্ৰজবাল্ককে দেখিয়া মলে মনে ইচ্ছা করেন, যে যদি এইরূপ তুইটী বালক আমার হয় তবে আমি তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া জীবনের সার্ধকতা সম্পাদন করি। অতঃপর উ!হারা গৃহে প্রক্যার্ত হইলে কিছুদিন পরে তাঁহার জীর গর্ভদঞ্চার হর এবং সেই গর্ভে ইইটা বমক সন্তান প্রস্ত হয়। ঐ সময় কলিকাতা খোভাবাজারে অরূপচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক সিরপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার আদি নিবাস খোষ পাড়া। ত্রিকাণত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। রামচল্ডের সুহিত অরপ্যোধের স্থাতা থাকার ছোব মহাশয় মধ্যে মধ্যে বজুরাজারে রামচক্তের গদিতে যাইতেন। একদিন বাটী হইতে একজন লোক ঐ যমজ সঞ্জানহয়ের পীড়ার সংবাদ লইয়া বড় বাজারে উপস্থিত হয়৷ রামচক্র লোকস্থে পুক্রছবের পীড়ার কথা শুনিয়া অভ্যক্ত বিমনা হইলেন এবং বাটী ষাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, ইত্যবদরে স্বরূপ খোবের সহিত তাঁহার সাক্ষ্যাৎ ক্ইল । রামচক্র শশব্যক্তে তাঁহাকে একটা টাকা প্রণামী দিলেন। বোৰ মহাশন্ন ঐ টাকা হাতে করিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র এ টাকাটী যে মেকি দেখিতেছি।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে আর একটা টাকা বাহির করিয়া এঘাষ মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। দিতীয় মুদ্রাটীকেও ঘোষমহাশয় মেকি বলিলেন। তাহার পর আর এক উাকা দিতেই ঘোষ মহাশর বলিলেন, "রামচন্ত্র ! এই বার যে টাকাটী দিলে এইটা খাঁট । অর্থাৎ এইবার বে ভোমার পুত্র হইবে, দেইটাই স্থায়ী হইবে। এবং সেই পুত্রের দারা ডোমার বংশের গোরব বৃদ্ধি হইবে। পূর্বাকার শে টাকা ছইটা মেকি বলিলাম ভাহার অর্থ এই যে, ঐ বমজ সস্তান ছইটী বাঁচিবে না। ভূমি বাটীতে ষাইতেছ, যাও। ভোষার সহিত পুত্রদরের

সাক্ষ্যাৎ হটবে। এই বলিয়া খোৰ মহাশ্র চলিয়া গেলে, রামচন্দ্র গৃহাভিমুথে যাত্রা করিলেন। রাসচক্র বাটীর নিকটবর্তী হইরাছেন, ইতাবসরে ঐ পুত্রষয় ভাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মু ় ঐ বাবা আসিতেছেন।" রামচক্র বাটীতে পৌছিয়া দেখেন, পুত্রয় পৃথক্ পৃথক্ ঘরে শহাগত হইরা পড়িয়া আছে। পিতাকে দেখিয়া পুত্রদম কহিল বে ''আমাদের জন্ম আপনি ক্ষোভ করিবেন না। আমাদের সময় হইয়াছে। অভএব আমরা স্ব স্থানে প্রস্থান করি। আমরা এতদিন চলিয়া ধাইতাম, কেবল আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার অভিলাবে এথনও অপেক্ষা করিতেছি। বাহাইউক, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইরাছে। এক্ষণে প্রদর্মনে আমাদিগকে বিদায় দিন। আমরানিজ স্থানে চলিলাম।" রামচক্র পুত্রহয়ের মুথে এই ইথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নী কাতর ও কক্ণস্থে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, রাজক্ষ, বনমালি! তোরা এই অভাগিনীকে ফেলিয়া কোণার যাইভেছিদ্ বাঁপ্রে আমি ভোদের ছাড়া হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? ভাহাতে ঐ বালক্ষ্য ক্হিল যে, আপনার কি স্বরণ হইতেছে না ? একদা বুন্দা-খনে তুইটা ব্ৰহ্ণাককক দেখিয়া আপনি মনে মনে বলিয়াছিলেন যে যদি আমার এইরপ ছুইটা সন্তান হয় তাহা হইলে আমি কিছুদিন লালন পালন করি। আমরা সেই জয় আপনার গর্ভে জনা গ্রহণ করিয়া এই দ্বাদশবর্ষ কাল হুথে কাটাইলাম। একণে আমরা বিদাস প্রার্থনা করিভেছি। ইহাতে ভাহাদের মাত্র কাঁদিভে কাঁদিতে বলিলেন, বাবা! আর কি ভোদের দেখা পাইব না ? একেবারেই কি তোরা এই অভাগিনীকে জ্যাগ করিয়া যাইবিং ভাহাতে পুত্ৰেষয় কহিল, যে "পুনরায় যথন ৬ কাশীধানে যাইবেন, দেই সময়ে অরপুণার বাটীব দারদেশে আপনার সহিত দাক্ষ্যাৎ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে পুত্রহয়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই ঘটনার বহুকাল পরে একদা রামচক্র সন্ত্রীক কাশীধামে- গমন করেন। ঐ সময় পুত্রহয়ের মৃত্যকালীন ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার পত্নীর স্মরণ শীছল না।
অতঃপর অরপূর্ণার দারদেশে এক দিন হুইটী বালক রম্মচক্রের পত্নীকে

#### কুশদীপক!হিনী।

সংঘাধন করিয়া বলে, যে "মা। আমরা প্রতিশ্রত ছিলাম, যে অরপূর্ণার বাটীতে দেখা হইবে। কিন্তু মা। তোমার ভাছা অরণ ছিল না। যাহাহউক, আমাদের সহিত এই শেষ দেখা।" এই কথা বলিয়াই ঐ বালকদ্বর অন্তহিত হইয়া গেল।

রামচন্দ্রের তিন পুত্রের নধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্য শ্বিবাহিত অবস্থার মৃত্যুমুথে পতিত হয়। কোঁচ বংশের মধ্যে কৃষ্টিধরই স্থামধ্য পুরুষ এবং বংশের মুখোজ্ঞনকারী সন্তান। ইহার ব্যবসাবুদ্ধি এরপ প্রবল ছিল, যে ইহাকে মহাজনদিপের মধ্যে শীর্যন্থান প্রদান করিলেও অসমত হয় না। ইনি যে কেবলমান অর্থ উপার্জন করিতে শিথিরাছিলেন ভাহা নহে, উপার্জিত অর্থের কি প্রকারে সন্থার করিতে হয়, ভাহাও জন সাধারণকে শিথাইয়া গিরাছেন। যাহা হউক, আমরা ১০০৮ সালের প্রাবণ মাদের মহাজন বন্ধু ৬ট সংখ্যা হইতে ভাহার সংক্ষিপ্তারীবনী উদ্ধৃত করিলাম।

"চিনিপটির কর্ম-পরিচালনের রীজি-পদ্ধতির প্রবর্তন-সংসারাদির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, স্টেধরকেই শ্বতিপুথে দেখিতে পাঞ্জা যায়। তাঁহার এই বৃদ্ধিনতাই যে কেবল তাঁহার মহন্তের কারণ, তাহা নহে,—বদান্ততায়—বিশেষতঃ! বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণের পৌষণাদি ব্যাপারে —তাঁহার যদাঃ—সৌরভ দিগন্ত-প্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী বোধ হয়, মহাজন মাত্রেইই আদর্শবোধে বিশিষ্টরূপ বোধ্য ও অবগ্যা বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই মহাপুরুষ টবিবলপরগণার অভঃপাতী গোবরভালার নিকটবর্তী হয়লানপুর গ্রামে ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺রামচল্র
কোঁচ। রামচল্র কোঁচ মহাশয় বেশ সম্পর্ম লৈকে ছিলেন। তামুলী-সমাজের মধ্যে রামচল্র কোঁচ মহাশয় স্বচেষ্টায় বিবিধ ব্যাপারে ভগবৎকুপারলমনে স্থীয় ভাগ্যোলয়ের মহিত বেশ মান মর্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনাতিপাত করেন ৄ স্কতরাং আমাদিগের বর্ণনীয় জীবনচরিতের বিষয়ীভূত কোঁচ
মহাশয় স্থীয় শুভাদ্য়-বশে সম্পন্নপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বজাতি-প্রতিপাগনেও দরিজ-পোষণে যথাশক্তি মহত্তের পরিচয় দিতে কিঞ্চিনাত্র ক্রিট
করেন নাই। শুভিমান ভাগ্যস্কর্মীর অক্ষশায়ী স্ক্র্থাভিলাষী সম্পান্ত্বক্দিগের

স্তার তাঁহার স্থাভিলাবপূরণে কেবল বিলাস-বিভয়ের পরিচয় একদিনের জন্তও কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। বিশিষ্ট অবধানতার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিতে পেলে, মনে হয়, বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার অভাবেই তাঁহার চরিত্র-বিকার ঘটে নাই। তাঁহার শিক্ষা ভাৎকালিক দেশ-প্রচলিত ব্যবহারের উপবোগী পাঠশালায় বাঙ্গালা হিসাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের মধ্যভাগে পাশ্চাভ্য শিক্ষা দীক্ষার প্রবল অধিকারের দিনেও, তাঁহার সেই অলোকিকী শক্তি প্রতিহত হয় নাই। অবচ নিজে অন্ধিগত হইলেও, শিক্ষা বিষয়ে বিরাগের অভাবে বয়ং মণ্ডেই অল্বাগেরই কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়াছিল; তিনি অনেক দরিত্র-সন্তানের উচ্চশিক্ষা-লাভে সাহায়্য করিয়াছেন।

তাহার বাল্যজীবনের শিক্ষালাভের পর. কৈশোরে কার্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হয়; তিনি পিতৃনিদেশে—সদেশের উপকঠে—বৈকালা নামক স্থানের জলকট-নিরাকরণ করিবার জল, একটা প্রশন্ত পুছরিণীর পননকার্যার পরিমর্শনে ব্যাপ্ত হন। আর এই দেশেও দশের হিত-চিকীর্যার এই পুণ্যময় ইপ্রাপৃত্তির সাধনে প্রথম ব্রতী হইয়াই, স্থীয় প্রকৃতির উপস্কু বৃত্তিতে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; দান ধর্মের কার্য্যে ইহার কর্মক্ষেত্রের অক্ষর পরিচয় হা প্রবেশ-প্রারম্ভ ঘটায়, ইনি যেন চিরদিনের জলই স্কর্মে নেই পুণ্যব্রতের সাধনে দৃঢ়সংকল হইয়াছিলেন। মনে হয়, তাহার জীবন শক্তাহ্মেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"—এই প্রবচনের জলস্ত দৃষ্টায়ে।

ভিনি পিতৃনিদেশ-প্রতিপাদনে স্বিশেষ কৈপুণার পরিচয় দিয়া, পিতার আনন্দ বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যের শিক্ষামূশীলনের অনুকৃল ব্যবস্থা করিতে কলিকাভার চিনিপটির গদীতে তাঁহাকে আনম্বন করেন। তথনও বেজল সেন্ট্রাল রেলওয়ের পত্তন-প্রস্তাব অনুমাত্রও করিত জরিত হয় নাই।—তথন কলিকাভা হইতে গোবরভাঙ্গার যাইতে শকট্যোগে প্রায় দেড় দিন সময় লাগিত,—পায়্লালাদিতে অবস্থান জন্ম যথেই ক্টুস্থাকারও করিতে হইত। এই জন্ম, গোবরভাঙ্গা অঞ্চলের লোকজনের পক্ষে কলিকাভার যাভারাত স্বিশেষ অন্থবিধান্তনক থাকার, রামচক্র কোচ মহাশয়, পুত্র স্প্রিরের ক্লিকাভার অবস্থান জন্ম, আহীরী-

টোলা হালদার পাড়ার একটি বাটী ক্রম্ম করেন। পরে স্প্রধির কোঁচ মহাশর বাণিজ্য-বাপদেশে কমলার অর্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বভাগ্যো-রয়নে ঐ পিতৃক্রীত কলিকাতা-আবাদের শীবৃদ্ধি ও পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া-ছিলেন। ঐক্যণেও সেই প্রাসাদোপম হর্ম্মাবলীর মনোজ্ঞ দৃশু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর জীবনে কেবলঁ বাটীর উন্নতি নতে, ইনি কলিকাতার বড়বাজার অর্থণে অনেকগুলি বাটীক্রম করেন। পরস্ক কর্মাখানের মমভার আকৃত্ত হইয়া স্বদেশ হয়দানপুরকেও ভূলেন নাই,—ইহাঁর প্রির জন্মভূমি হয়দানপুরেও প্রশস্ত উন্থান অট্টালিকাদি হায়া তথাকার অল্কার-বিধানে শীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার উপনগরেও উন্থানাদির সংস্থান করিয়া তহৎপর ক্রব্যাদির বিভরণে প্রক্রিকেশীদিনের ভৃত্তিনাধন করিল তেন। বাবহারতঃ তিনি স্থানীয় পরিচিত্ত নোকলিক্যের নিকট বেশ সদালাপী, সন্তাবী ও সন্থাবহালী বলিয়া কীর্তিত হইতেন।

চিনিপটির গদীতে আসিয়া অতি শ্বল কালের মধ্যেই স্বীদ্ন স্বাভাবিকী প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। ইনি বিনয়, নম্রতা এবং সভ্যনিষ্ঠার অনেকের প্রিয়পাত্র হইরা-পড়েন। এই স্কল সদ্ভাগের জন্ত তিনি তাৎকালিক ভারতের শর্করী-ব্যবসায়ের ভিত্তি স্বরূপ আমদানীকারী ব্যাপারীদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথন ভারতীয় চিনিভে দেশ বিদেশের মিষ্ট রদের আস্থাদন করাইতে হইত। তথ্ন ভারতের চিনির অভাবে অন্যদেশের•লোকের মিষ্ট রসাসাদের অন্তরায় ঘটিত। সেই সম্ম ভারতে শর্করা-শিল্পের প্রথবল প্রদার ছিল—দেশী চিনির বৈদেশিক ব্যবসার্মের প্রোত একটানে চলিয়াছিল! এই সকল দেশী চিনির বিক্রয়ে প্রতি মণে তিন আনা হিসাবে কমিশনের ব্যবস্থা ছিল,—এখনও ঐ কমি-শনীর বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু দে ব্যবসায় এখন আর লাই; এখন বৈদেশিক চিনির' প্রতিযোগিতাতে দেশী চিনির ব্যবদায় নষ্টপ্রায়। পূর্বে দেশীয় চিনির বাবসাধে বড়বঞ্জারের দোকানদার—বা আড়তদারদিগের প্রতি মণে তিন আনা লাভ ছিল--লাভ লোকগানের দায় দফায় ক্তিগ্রস্ত হইতে হইত না। এখন বৈদেশিক চিনি ক্রম করিয়া বিক্রম করিছে গিয়া ৰাজারদরে লাভ লোকদান ছই-ই সাকার করিতে হয়। একণে বৈদেশিক চিনির ব্যবসায়ে

বিস্তর ক্ষতির আশক্ষা আছে। পূর্বে এই দেশী চিনির ব্যবসায়ে ক্ষতির আশক্ষা না থাকার, ব্যবসায়ীগণ নিরাভক্ষ মনে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদিগের স্প্রধির বাব্ও এইরণু লাভক্র ব্যবসায়ে বিশিষ্ট লাভবান্ হইরাছিলেন।

ক্রেন্শ: অলী হইয়া উঠিলে পর, ইনি চিনিপটির অপরাপর মহাজন-দিগের আবশ্যকম্ত অর্থ প্রদান করিয়া কুসীদ গ্রহণে দঞ্চিত অর্থের ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবার বেমন অর্থের উত্রোতর হৃদ্ধি চ্ইতে লাগিল, তেমনই আত্মীয় এবং স্বদেশীয়দিগের পোৰণকলে মধ্যে মধ্যে দোকান করিয়া দিয়া, ভাহাদিগের কর্ণে ভাগালক্ষীর প্রাণাণ্ডন মূলময়ের বীজ দান করিতে লাগিলেন। এইরপে স্বজাতির মুথেজেগ করিতে যথন তাঁহার অদ্যা উদ্যন-–অসীম আগ্রহ, দেই স্ময় তাঁহার পিতা রামচন্দ্র কোঁচ যথাকালে উপরত হন। শুনা যায়, তাঁহায় পরলোক প্রাপ্তির সময় তাৎকালিক জীবিত একমাত্র সন্তান স্প্রিধর বাবু ও অক্সান্ত তৎসংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ ১৭,০০০ সভের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কোঁচের পুল নীলকমণ বাবুও ঐ টাকার অংশ পাইয়া বিগলিত হন- নাই; তবে ইহাদিগের এক পরিবারবর্তী শ্বপর অধ্যেষ্ঠিয়—রাম্চল্র কোঁচ মহাশ্যের পিতা মাত্রে অপর সন্তানের বংশস্রোতাল্ক-উমেশচন্ত্র কোঁচ ইহাদের দক্ষে উপযুক্ত অংশ লইয়া পৃথক্ হইয়াছিলেন। একণেও উাহার বংশধরগণ হরিপদ এবং বিষ্ণুপদ বাবু প্রভৃতির ব্যবহারে সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিক স্বাতন্ত্র দেখা যায়।

তৎপরে কর্মবীর সৃষ্টিধর কোঁচের জীবনের অন্ত এক নৃতন আছের স্ত্রেপাত হইল। তিনি চ্নিপটিতে দেশী চিনির পার্শ্বে কলের চিনিকেও আশ্রম্ব দিলেন। পূর্বেষ যথন কাশীপুরে চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হয়, তথন দেশের লোকের কলের চিনিতে যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কেবল সাহেবদিগের জ্বত ধর্মতলায় ঐ কলের বিশুদ্ধ চিনি বিক্রয় চলিত। কোঁচ মহাশম চিনিপটিতে এই কলের চিনি আমদানী করিয়া প্রথমতঃ দেশী কাচা চিনির বিক্রয়েও দিতীয়তঃ কলের বিশোধিত শুভ চিনির বিক্রয়ে—যথেষ্ট প্রসার করিয়া দেন। এই প্রথায় কাজ করায়, এদেশে কলের কার্য্যের শীর্দ্ধি

#### কুশ্ৰীপকাহিনী।

সাধন-কলে একমাত্র কোঁচ মহাশরের নাম সবিশেষ উল্লেখ্যােপা বলিরা
মনে হয়। ইহারই উলামও চেটার দেশে দেশীচিনির পার্শ্বে কলের চিনির
স্থান হওয়ার ব্যবসারের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিনির প্রধান
উৎপত্তিস্থান →শর্করা-শিল্প ব্যবসারের প্রধান স্থানিত ক্ষিত্রন – কোটচাঁদপুরের
কলের চিনি ব্যবসারপ্রসার করিতে—ইনি নিজে ক্ষিশনের এজেট হন।

বাসনায়-প্রানারের সঙ্গে সজে ইহার দৃষ্টি বিবিধ ব্যবসারে বিক্ষিপ্ত হইরাছিল;—ইনি চিনির সহিত ঘতের ব্যবসার করিতেছিলেন পূর্বে হইতে। অপরতঃ অর্থসাহায়ো স্বীর ভাগিনেরনিগের শিক্ষাবিধানে যথেষ্ট আরুকুলা করিয়া, তাঁহানিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারা করিয়া তুলেন। পরে পাটেন ব্যবসারে বৈদেশিকদিগের বিশিষ্টরূপ সংশ্রব থাকার, ইংরেজীবিং ভাগিনেরনিগের উপবোগী বনিয়া বোধ করায়, তাঁহানিগের নামে "চেল এবং পাল কোম্পানী" নামে একটা পাটের গাঁটের ব্যবসায় করেন। একণেও দেই গাঁটের মার্কা বেচিয়া, বংরর প্রতি পাঁচ ছর হাজার টাকা আরু হইরা থাকে।

এতদাতীত তিনি বেশ, সরল বিখাসী লোক ছিলেন; এমন কি দীন
দরিদ্রগণ একবার তাঁহার নিকট সন্ধাতর প্রার্থনা করিতে পারিলে, অমনই
তাহার প্রতি যে কোনরপ কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ক্রট করিতেন না।
তিনি এমনই দয়ার্জিচিত্ত ছিলেন, যে, জানিয়। শুনিয়াও, অনেক অরুর্মণ্যের কর্মবিধানছলে ভাহাদিগকে অরদান করিতেন। ইহার আশ্রারে থাকিয়া
অনেকে বেশ ধনী হইয়াছেন।

ইহাঁর কর্মজীবনে যে পুণ্যবতের স্ত্রপাতের পরিচর দিয়া, ভাবী সৎকীর্ত্তির স্চনা করিয়াছি, ভাহার ভ্রিষ্ঠ পরিচর তাঁচার জনবনে অনেক আছে; এসলে ভাহার একটির আমরা পরিচয় দিভেছি,—প্রায় ২০ কিশ বৎসর অভীত হইতে চলিল, যখন দেশে একবার ভীয়ণ বন্থার স্ত্রপাত হয়, তখন স্প্রিধর বাবু প্রত্যেক বন্থা-পীড়িত লোকের নিকট্ট নৌকারোহণে উপনীত হইয়া, নিজে অয়বস্ত্রের সহিত কর্ত্তবাবাধে অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সদম্ভানের ফলও ভগবদম্কম্পার মুটিয়াছিল বেশ। ভাহার এই লোকহিতিষণা মূলা

সংকীর্ত্তির জন্ত, ভাংকালিক গ্রগ্নেট বছোত্র ইহাকে মহামান্তস্চক। প্রশংসা পত্র প্রাল করেন।

ইহা ত সরকারীদানে মধ্যাদা-বৃদ্ধির কথা। কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াকলা-পের পর্যালোচনার মনে হয়, তিনি মর্যাদাবৃদ্ধির কল্প দান ক্ষরিতেন না। তাঁহার ন্যায় সরলপ্রকৃতি, আল্পন্তরিতাশূন্য, নিরহ্দার, নির্প্তান্ লোকের ক্রিমপ হীন দানে আন্থা থাকা অসম্ভব। তাই আমরা বিশ্তক্তে স্কার্থত আছি, তিনি শুর্থদানপ্রির ছিলেন; তিনি সনেক বিধ্বা ত্রাহ্মণ-কন্যার পোষণ, অনেক দ্বিত্র পরিবারের আহার-বিধান ক্রিয়া নিঃশক্ষে জীবনা-ভিপাত ক্রিভেন।

এতহাতীত ত্রাহ্মণ-পোরণে তাঁহার আগ্রহ কীবনের প্রাক্কাণ হইতে।
মধ্যে তাঁহার প্রতিযোগী কেনি ত্রাহ্মণ-জনীদার ত্রাহ্মণগণের পক্ষে তাহুলীর
দানগ্রহণ অন্যাহ্ম বলিয়া, ভ্রাচারিভেঁর আরোণ করিতে ক্রেটী করেন নাই।
ঐ সময় স্টেধর বাবু স্থান্ন বদাজতার প্রতিক্লভার দুরীকরণোদেশে নুতন
একটি ত্রাহ্মণের শ্রেণীর বা সমাজের পঠন করেন;—ইহা নিত্য সমাজ
বা স্টেধরের সমাজ বলা হয়। চিনিপটির খারোইনারীতেইহার যথেই
ক্ষমতা থাকার, ইনি ভাহতেও অধ্যাপক-পঞ্জিত-ব্যব্হার প্রবর্তন
ক্রিরা দিয়াছেন। ইহা ভির পূকা-পার্কণোপনক্ষে প্রচুর অর্থবার ক্রিরা
গিরাছেন।

জীবনের শেব দশার ইনি স্বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র-বাবু সত্যপ্রির কোঁচ মহাশয়কে স্বীর কারবার-পত্র বুঝাইরা দিরা, জবসর গ্রহণ করেন। ইনিও পিতার পরামর্শ গ্রহণে তাঁহার ক্রায় লোক-প্রতিপালক হইয়া উঠেন। কার্য্যের শ্রীবৃধ্বিও স্ত্যবাবুর দারা যথেষ্ট হইয়াছে।

এইরপে কিছুকাল জঁবসর গ্রহণের পর ইনি ১৩০৬ সাল ২৩শে শ্রাবণ তারিখে ইহধাম ভাগি করিয়া অর্গগত হইয়াছেন। সেই দিন-চিনিপটির ব্যবসাধ-সংক্রান্ত শুভাদৃষ্টে ভাষণ বজ্রাঘাত ঘটর্ল! চিনিপটির ইতিহাসে ২৩শে শ্রাবণ একটি অশুভ দিন ধরিতে হইবে।

ইনি সহিষ্ণু তার সূর্তিমান্ অবতার ছিলেন। কারণ, যাঁহারই ইনি উপ-কার করিরয়াছেন, প্রায় তাঁহারাই ইহার কিছু না কিছু অনিষ্ট করিয়াছেন। শিষ্ক তিনি ঐরপ বিক্লাচরণে প্রায়ই সহসা বিচলিত হন নাই। আরও
সাংসারিক শোক-তাপে তাঁহার জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের অক
দেখা যায়। তাঁহাতেও ইহার মিতিপ্রংশ ঘটে নাই বলিয়া অনেকের মুখে
তনা যায়। তাঁহার পর আরও একটি সহিক্তার কথা বিশ্বস্তত্ত্তে শোনা
গিয়াছে। কলি কাতার স্থাসিদ্ধ স্বর্গীর ডাক্রার উপেক্রক্তার দত্ত সহাশর বলিয়াও
পিরাহেন, তাঁহার পদক্ষ বিরোগে অন্ত-চিকিৎসার সময় তিনি অবিচলিত
চিত্তে নির্ভীক ভাবে হির হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সমরে উক্ত ডাক্রার যে
অংশে অন্তপরিচালনা করিয়াছিলেন, ভাহা যেন তাঁহার নিজের নহে, তিনি
এইরপে ভাব দেখাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া উক্ত ডাক্রার দত্ত
মহাশ্মকেও সম্পূর্ণ বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। পূজা-পার্স্কণে, অয়দানে
কিছুতেই ইনি বায়্বুঠ ছিলেন না। ইনি বাবসার হইতে অতুল ঐশ্বর্যা
অর্জন করিয়াছিলেন।

৺বালকরাম কোঁচের ছই পুত্র; ষথা, ৺রামচন্দ্র কোঁচ এবং ৺মহেশচন্দ্র কোঁচ। তৎপরে ৺রামচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র; যথা, ৺বনমালী কোঁচ, ৺রাজরুষ্ণ কোঁচ এবং ৺স্টিধর কোঁচ। পরস্ত ৺মহেশচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র,—৺নীলকমল কোঁচ, ৺রামকমল কোঁচ এবং ৺রাম্বত্র কোঁচ। ইহার মধ্যে ৺নীলকমল কোঁচের ছই পুত্র,—শ্রীযুক্ত বিজয়াজ কোঁচ এবং শ্রীযুক্ত বোগজীবন কোঁচ।

৺স্ষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের তিন পুত্র; শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ, শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং ৮ধর্মপ্রিয় কোঁচ।

শীস্ক বাবু সতাপ্রিয় কোঁচ মহাপরের সতে পুত্র,—শ্রীষ্ক্ত বিনয়ক্ষা, শীস্ক নিমাইক্ষা শ্রীষ্ক্ত নিতাইক্ষা, শ্রীষ্ক্ত চৈত্যাক্ষা, শ্রীষ্ক্ত অন্তৈত্বক্ষা, শীষ্ক মহাক্ষা এবং শ্রীষ্ক্ত নবক্ষা কোঁচ।

ইহারা সকলেই সদেশ হিতৈষী, সাহিত্যসেনী, দীন-প্রতিপালক, সদশেষ, এবং পরোপকারী। ভগবান ইহাদের মঞ্চল করুন।

বিশেষতঃ কাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং বাবু দ্বিজরাজ কোঁচ মহাশয়দ্য "মহাজনবন্ধুর" বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা।"

রামচন্দ্রের একটা দুটুনা লিখিতে অবশিষ্ট আছে ৷ একণে তাহা

বিবৃত্ত করা বাইতেছে; — খাঁটুরার সনিকট গাঁজনার বামড়তীরে নবাপাটনী নামক এক ব্যক্তি বাদ করিত। ঐ ব্যক্তির সহিত রামচন্দ্রের বিশেষ প্রণয় ছিল। নবাপাটনী বুৰ বৃত্তক্ষকি জানিত। অধ্যাপি এখানে এরপ প্রথাদ শুনিতে পাওরা বায় বে, এতদ্দেশে বদি কেহ উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইত এবং কোন চিকিৎদার আরোগ্য না হইলে নবাপাটনীকে ডাকাইয়া আনিলে সে ঐ রোগীকে আরোগ্য করিত। বৃত্তক্ষি বলেই হউক, বা কোন মন্ত্র বলেই হউক, বা কোন মন্ত্র বলেই হউক, সে উৎকট উৎকট পীড়া আরাম করিত। এই নবাপাটনীর প্রতি রাম্চন্দ্রের অটল ভক্তি ও স্ট্ বিশ্বাস ছিল। একদা রামচন্দ্রের আতৃষ্কন্যা ভূজাদেশী দাদীর কোন কঠিন পীড়া হয় এবং অনেক চিকিৎসক্রের খারা আরোগ্য না হওয়ায় নবাপাটনীকে ডাকা হয়। নবাপাটনী উপস্থিত ইইয়া রোগীকে দেখিয়া কহিল বে, এ রোগী নিশ্চর আরোগ্য হইবে। তঙ্কেন্ত তোমরা চিন্তিত হইও না। এই বিদায়া উক্ত পাটনী সমন্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ঈশ্বক্রকে ডাকিতে লাগিল। অনেকেই বলিয়াছিল যে, ঐ রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইবে না। কিন্ত-নবাপাটনীর অসাধারণ ক্ষমতায় ঐ রোগী আরোগ্য হইবে না। কিন্ত-নবাপাটনীর অসাধারণ ক্ষমতায় ঐ

বাহাহউক রামচক্র কুলোজ্জ্লকারী পুত্র সৃষ্টিধরকে রাথিয়া আফুমানিক ১৮৪৮৫ বংসর বয়:ক্রমকালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

### মধুকোল্য গোত্রীয় কোঁচ বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীশ্রামাচরণ কোঁচ ২ সত্যপ্রিয় কোঁচ ৩ হরিপ্রিয় কোঁচ ৪ ধর্মপ্রিয় কোঁচ ৫ বিনয়ক্তফ কোঁচ ৬ দিজরাজ কোঁচ ৭ যোগজীবন কোঁচ ৮ হরিপদ কোঁচ ৯ বিফুপদ কোঁচ-১০ হরিপদ কোঁচ। জীলোক ১৫, বালক ১২, বালিকা ১৩, সমষ্টি ৪৭।

## প্রামাণিক রক্ষিত বংশ।

সন ১২৪৭ সালে 

ঠা চৈত্র তারিখে খাঁটুরা প্রামে রামগোপাল রক্ষিত
জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কেদারনাথ রক্ষিত। কেদারনাথ

গোবরডাঙ্গায় একথানি তুলার দোকান করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্কাহ করিতেন। ইহার ছই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামগোপাল এবং কনিষ্ঠ নেপালচক্র খাঁটুরা গ্রাম নিবাদী কেদারনাথ পালের কন্তার সহিত রামগোপাশের প্রথম ৰিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে একটি কলা জ্যো। রাম-গোপাল কোন কারণে একদা পিতা কর্ত্ক তির্ম্বত হইয়া কলিকাতার আগামন করেন এবং উমেশচক্র রক্ষিত মহাশরের দোকানে কার্য্য শিকা করিতে থাকেন। রামগোপালের তীকুব্দি ও কার্যাকুশলতা দেখিয়া উমেশ বাৰুমাসিক পাঁচ টাকা বেতন ধাৰ্য্য করিয়া দেন। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে রামগোপাল কার্ত্তিকচন্দ্র রক্ষিতের সহিত মিলিত হুইয়া কলিকাডায় वज्विजादत हिनिनहीटक धकि च्छ हिनित्र स्माकान कदत्रन। है। निन्द्र চিনির মোকাম ছিল। ঐ কারবারে স্বর্গীয় কেদারনাথ পাল সর্ব বিষয়ে জামাতার সাহায়া করিতেন। • হৃত চিনির কার্যা করিয়া রামগোপালের অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তন হইতে লাগিল। এই সময় হইতে রামগোপাল বাটীতে শারদীয়া পূজা ও অস্তান্ত ক্রিয়া-কলাপ করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্ল দিনের মধ্যে রামগোপট়ল অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা স্থতাপটীতে স্তার দোকান করেন। স্তার কার্যা করিয়াও हैनि विस्मिर वाज्यान हम। जनस्त्र दामशायान ১२२८ मार्ट १३ है जासिन -গোবরভাঙ্গায় ষ্টেশনের নিকট দাভব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। চিকিৎদালয় এতকাল, তাঁহার স্থযোগ্য ভাতুপ্ত হরিবংশ রক্ষিত কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এই চিকিৎসাশয়ে সাধারণতঃ প্রত্যত ১০০ একশত রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে। রামগোপালের জীবনে ইহাই প্রধান কীর্ত্তি। প্রথমা জ্রীরগর্ভে আদৌ পুত্র সন্তান না হওয়াম রামগোপাল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং প্রায় ৫২ বৎসর বয়গৈ এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। সন ১০০২ নালে ১ই জৈছি বামগোপাল ৫৫ বংগর বয়ঃক্রমে আত্মীয় স্বজনগণকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন বুদ্ধিমান ও ক্রিয়াবান লোক ছিলেন।

যাহাহউক রামগোপাল রকিতের মৃত্যুর পর তদীর ভাতপুত হরিবংশ ঐ স্তার কার্য্য দশমাস কাল চালাইয়া ছিলেম। ঐ সময়ের মধ্যে স্তার কার্য্যে আনুমানিক ১০০০ ০ ০ ১২০০০ টাকা লাভ হর। প্রতঃপর হরিবংশ একক বিধারে ঐঃকার্য্য তুলিরা দেন। তৎপরে দিননাথ দাঁ নামক জনৈক লোক ঐ কারম খুলেন। তিনিও পাঁচ বৎসর কাল ঐ কার্য্য চালাইরা সন ১৩০৭ সালে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বের মৃত্যুত্তে ঐ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন।

রামগোপাল রক্তিরে ভাতপতে হরিবংশ রক্তিরে জীবনী 'মহাজন বন্ধু' হইতে উদ্ভ ক্রা গেল।

"৺ধরণীধর রক্ষিতের এক পুত্র ৺ কেলারনাথ রক্ষিত। কেলারনাথের ছুই পুত্র এবং আট কলা হয়। তাঁহার ছুই পুত্রের নাম ৺ রামগোপাল রক্ষিত এবং ৺ নেপালচক্র রক্ষিত। পরস্ক কলাগুলির মধ্যে উপস্থিত কেহই বর্তমান নাই। কেলারনাথ মৃত্যুর পূর্বে উক্ত পুত্রবয়ের হস্তে কুড়ি হালার টাকা দিয়া যান,—এইরপ প্রবাদ। তিনি গোবরভালায় চিনির কারথানার কর্মা চালাইতেন। তথন চিনিরপটীর কারবার ছিল না। পলিপ্রামে কার্য্য করিয়া উপায়ের অবশিষ্টাংশ বিশ হালার টাকা রাধিয়া যাওয়া, বড় সহল্প কথা নহে। পরস্ক প্রাম মধ্যে তিনি একজন মান্ত গণ্য রলিয়াই খ্যাতি প্রতিপত্তি পাইয়াছিলেন।

কেদারনাথ অর্গারোহণ করিলে পর, তাঁহার প্রত্বর পরামগোপাল রক্ষিত এবং পনেপালচক্র রক্ষিত—ছই ভাতার কিছুদিন পিতার সেই চিনির কার-থানা চালাইতে চালাইতে কার্য্যের সৌকার্য্যার্থক কর্ম বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কনিষ্ঠ ভাতা উক্ত কার্য্যানা লইয়া থাকিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভাতা রামগোপাল রক্ষিত মহালয় চিনিপটীতে আসিয়া, চিনির দোকান খুলিলেন। তথন সামাল্ল ভাবে কলিকাতার তাঁহাদের চিনির ব্যবসাম্নের প্রারম্ভ হইয়াছিল সত্যা, কিন্তু কর্মক্রমে বেমন সাধারণের নিকট পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসাম্নের উত্তরোত্তর প্রীর্দ্ধি ইওয়ায়, তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপও তেমনি অপুর্বি প্রীতে স্থানাভিত হইল। এই কার্বারে কেবল অনেকের প্রতিপালন নহে, যেন ইহাদের আপ্রিত প্রতিপালন-পুণ্যে ক্রমশঃ ব্যবসাম্ন উজ্জ্লাতর হইয়া জগতে অত্বৈখর্য্যের শুভ ফলের প্রকৃত্বি প্রমাণ দর্শাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ব্যবসাধের প্রসার করিতে ৺ রামগোপাল রক্ষিত মহাশ্র স্তাপটীতে এক বৃহৎ স্তার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে অনেক ক্ষতি এবং অনেক লাভও ইইয়াছিল। উক্ত রক্ষিত মহাশরের স্তার দোকানের জনৈক কর্মকর্তা বলেন, — স্তার কার্য্যে, — ১২৯০ সালে ৫,৫০০ ক্ষতি, ১২৯৭ সালে ২০,০০০ লাভ, ১২৯৫ সালে ৩৫,৫০০ লাভ, ১২৯৬ সালে ৫৯,০০০ ক্ষতি, ১২৯৯ সালে ৮০,০০০ লাভ, ১৩০১ সালে ১৮০০ ক্ষতি, ১৩০২ সালের ৯,০০০ লাভ।

বৃহক হরিবংশ কলিকাভার আর্যামিশনে কিছুদিন পড়িরাছিলেন। পিত্র বছদিন অগ্রে মারা যান, জ্যেষ্ঠভাত রামগোপাল রক্ষিত্রের পর ইনি অত্বৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়া, ১৩০০ সালে পিতৃব্যবিয়োগে উক্ত স্তার কার্য্যে লাভ ক্ষভির ক্লিবিচারের সামপ্রদা করিতে না পারিয়া, স্তাপ্টীর কার্যা তুলিয়া দিয়া, কেবল চিনির কার্য্য এবং পোবরভাঙ্গার পৈতৃক ছইটা চিনির কার্থানা নিজের হস্তে রাথিলেন।

৺ নেপালচন্দ্র রক্ষিত। — ইরিবংশ বাব্র পিতা, ছই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অত্যে সন্তান হয়, নাই, এজন্ত "হরিবংশ" পাঠরূপ ব্রতাদ্যাপন করিয়া, তংপুণাফলে হরিবংশ বাব্র জন্ম, হয়। তাই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র অপতা নহেন; তাঁহার ছইটা সহোদরা ছিল। এখনও এক বিধবা ভগিনী বর্ত্তমান। তাহার পর, রোগবিশেষে হরিবংশ বাব্র মাতার চক্ষ্ রয় নষ্ট হইয়া বায়, অনেক অর্থবায় করিয়াও, তাঁহার চক্ষ্ রক্ষা পাইল না। স্ত্রী অন্ধ হইল বলিয়া, নেপালচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় আবার বিবাহ করিলেন। কিন্তু এই স্ত্রী লইয়া তাঁহাকে বড় ঘর করিতে হয় নাই; অলকাল পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। উপস্থিত ছই স্ত্রীই বর্ত্তমানা ইনি অপর কোন সংকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

৺রামগোপাল রক্ষিত।—ইহাঁর তুই বিবাহ প্রথম পক্ষের জীর ক্জা হয় বলিয়া, পুলার্থে, পুনরায় বিবাহ করেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে বিভীয়া স্বতী ভার্যার এক পুত্র-সন্তান হয়। উক্ত পুক্রটির বর্তমান বয়স ৬।৭ বৎসরমাত্র। তৈপবান ইহাঁকে দীর্ঘজাবী করুন। পরস্ক প্রথমপক্ষের জীর ক্জার উপস্থিত সন্তান বা ৮ রামগোপাল রক্ষিত মহাশরের ছয় দৌহিত্র বর্তমান। ইহাদের সকলকেই জগদীশ্বর মনের স্থবে রাথিয়া, দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই শিক্ষণমন্ত্র পর্মেশরের নিকট আমরা স্বর্দা প্রার্থনা করি। ভারমগোপাল রক্ষিত মহাশর অনেক সংকার্য্য করিয়া গিয়াছেন।
আনেক হংথীর চক্ষের জল তিনি মুছাইয়াছিলেন; অর্ণে গিয়াও এখনো
তিনি হংথের অঞ্জল মুছিতে বিরত হন নাই;—এখনো তাঁহার ডাকারখানার বংসর বংসর শত শত গরিব হংখীকে বিনাম্লা ঔষধ বিতরণ জল্প
ক'ত দরিজের জাবনরক্ষা করা হইতেছে। এই কীর্ত্তিতেই তাঁহাকে অমর
করিয়া রাখিবে। তিনি অনেক টাকা বায় করিয়া গোবরভাপায় টেশনের
নিকট এক স্বরুৎ দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সংকার্যের জল্প একদিন গভর্পমেণ্ট বাহাহর তাঁহার স্বখ্যাতি করিয়াছিলেন;
এবং অনেক সংবাদপত্রে তাঁহার জয় জয়কার বিঘোষিত হইয়াছিল। ইহা
ভির ত্রেগিৎসব ইত্যাদি পূজা পার্বনে তিনি বহু অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন।
শত শত বাহ্মণ এক স্থানে বসাইয়া, এক পংক্তিতে ভোজন করাইবার বাসনায়,
ভিনি এক স্বরুৎ শহল"নির্মাণ করিয়াছেন। হায়। এখন সেই হলের দিকে
চাছিলে, বার্থবাধে অঞ্চধারা প্রবাহিত-হয়।

ছরিবংশ বাবু পিতৃব্যের সম্লয় কীর্তিই বজার রাথিয়াছিলেন; একটিও
নই করেন নাই; বরং কিছু কিছু বাড়াইতেছিলেন। ইহাঁর যত্নে হয়লালপুরে হয়ি ।ভা লাপিত হইয়াছে; তথার প্রার প্রতি বংসর কলিকাতা
হইতে কত স্থবক্তা লইমা গিয়া, বক্তৃতা করাইয়া দেশের লোকদিগকে
কত ধর্মকথা, কত মুনি ঋষির কথা শুনাইতেন। নিজেও খুব ধার্মিক
ছিলেন। ধনী যুবকেরা নিজের হত্তে বিবিষু পাইলে, যে পথে সহজে
গমন করে, ইনি সে পথে যান নাই। ক্রেরের পুর্কেই হরিবংশ ইত্যাদি \*
ধর্মজিয়া কলাপের অমুষ্ঠানের ফলে যিনি মাতৃ অঙ্কের শোভাবর্জন ও পিতার
আনল্-বর্জন করেন; তাঁহার সে জীবন যে অমৃত্রময় হইবে, তাহাতে সল্লেহ
কি ? শুনিয়াছিলাম, হরিবংশ আর্থামিশনের শুরু পঞ্চাননের শিষা; ইহার
সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তবে আমরা তাঁহার শিরে শিথা দেথিয়াছি।
ধর্ম-জীবনে যাহা হওয়শপ্রয়েজন, তাহা তাহাতে ছিল। নামাবলী, মালা,
শিথা-ধারণ, হবিষ্যায়-ভোজন ইত্যাদি সম্লয় ছিল। শুনিতে পাই, তাঁহার
চিনির কারবারে যে সকল গোমস্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিনি শিথা
রাথিতেন, তাঁহাদের বেতন অপরাপর গোমস্তার বেতন অপেকা বেণী ছিল।

## कुणबीशकाश्नि।

ছরিবংশ বাবু বিখ্যাত ধনী এবং মানী খ নীলকমল কোঁচ মহাশধের ক্লাকে বিবাহ করেন।

ধর্মাত্রা হরিবংশের হই পুত্র এবং এক কন্সা বর্ত্তমান; কন্সাটার বরস ৭।৮ বংসর! প্রথম পুত্রটার বরস ৫ বংসর এবং ছোট ছেলেটা প্রায় ২ বংসরের। ম্রী বর্ত্তমান,—অন্ধাতা বর্ত্তমান! আলা! আল অন্ধের বাই ভালিরা গোল। অন্ধাতা এত দিন পার্থীব চক্ষ্ হারাইলেও, এক হরিবংশের জন্ত, তিনি ঐ চক্ষে মর্গের পবিত্র আলোক দর্শন করিতেন,—বস্ততঃ এতদিন তাঁহার যেন চক্ষের তারা ছিল। আল সেই তারা নাই হইরাছে—আল সেই তারা থানিয়া পড়িয়াছে—আল সেই তারা মর্গে উঠিয়াছে। কি সর্ব্যনাশ! আল হয়ন্দালপুরের দিক্ অন্ধাতা। এ শোকের শান্তি আরে কি হইবে! কাল মস্বিকা বা বসন্তরোগেই তাঁহার প্রাণ বায়ুর শেষ করিল। মন্ত্রমার হরিবংশের বংশরক্ষা কর্মন!!

১২৪৬ সালে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী খাঁটুরা গ্রামে রামক্ত রক্তির অন্ত হর। ইহার পিতার নাম মদনমেহেন রক্ষিত। ইনি সামাক্ত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। মদনখোহনের গুইটা পুত্র ও তিনটা ক্যা। তন্মধ্যে রামক্ষাই সর্বা জ্যেষ্ঠ। রীমক্ষা ত্রেরাদশ বর্ষ বয়:ক্রমকালে পিতৃহীন হইয়া চতুর্দিক অমানিশি সম অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কার্ণ, তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে এক থানি ক্ষু গোলগাতার ছাউনির শরন গৃহ, আর এক থানি রক্ষণালা মাত্র সম্বল রাখিয়া যান। স্তরাং ভরণপোষণের 🛡 জন্ম তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ছোট ছোট ভাঙা ভগিনী ও জননীয় ভয়ণপোষণের জন্ম নিরুপায় হইয়া কয়েকটা টাকা সংগ্রহ ক্রিয়া কড়ির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তংকীলে সামান্ত সামান্ত দ্ব্যাদির ক্রেরিক্র কড়ির মূলো হইত। স্নামক্ষ্ণ দ্রতর এদেশস্থিত আপণের দোকানদ্বৈদিগের নিকটু হইতে কাহন দরে কড়িক্তম করিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া বাজ্যরে বিক্রয় করিতেন। ইহাতে যাহা লাভ হইউ তদারা অতি কটে সংসার স্বাত্রা-নির্কাহ করিতেন। এইরপে ৮।৯ বৎসর অভীত হইলে, धांगवाभी माधवहत्त भाग नामक करेनक भक्ता वावभागी त्रामक्रकटक वृक्षिमान স্চত্র ও অধ্যক্ষায়শালী দেখিয়া দয়া কবিয়া কলিকালের আধ্য

আনীত করেন। রামকৃষ্ণ বাল্যবয়ের গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা করিয়া কথিবিৎ
পরিমাণে লিখিতে ও হিসাব করিতে পারিতেন। তদর্শনে তিনি রামকৃষ্ণকে
বাসা ধরচ ছাড়া ভিনকটাকা মাসিক বেডনে মৃহুরির কার্যা ত্রতী
করিয়া দেন। অতঃপর ইনি ক্রমোয়িভ সহকারে বড় বাজারে ঘুড় ও চিনির
দোকান এবং আড়ভদারী কার্যা করিয়া বিশেব উয়ভি করেন। দেশে এবং
বারাশত প্রায়ে সাধারণের উপকারার্থ ইনি পুছরিশী খনন, বড়ার খালে পাকা
লাকো ও রাজ্যা করিয়া দিয়া ভত্রন্থ অধিবাসীগণের বিশেব উপকার করিয়া
পিয়াছেদ। ইনিও বাঁটুরা গ্রামে একটি দাভবা চিকিৎসালর স্থাপন করেন।
ইহার বাটীতে দোল, মুর্গোৎসব হইত। একবার রামকৃষ্ণ তুলা করিয়া অনেক
অর্থ বায় করিয়াছিলেন। ভাহাতে ইনি কুশদহ সমাজের রাজ্যণ কুটুর ও অপরাপর লোক সকলকে পরিতোব পুর্বকে ভোজন করাইরা ছিলেন। অধ্যাপক
বিধায় ও প্রায় ৩।৪ হাজার ভালালিকে এক থানি করিয়া বল্প প্রদান করেন।
য়িনিছে পীরের মসজিদ প্রস্তুত করাইয়া দৈন। ইনি সরলচেতা ও ক্রিয়াবান
লোক ছিলেন।

প্রামাণিক রক্ষিত বংশে ভক্ষমোহন রক্ষিত নামে অনৈক লোক ক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার আদি বাস হয়দাদপুরে ছিল; কিন্তু কোন অমুবিধা বশতঃ ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া গরেশপুর নামক গ্রামে বসবাস করেন। গরেশপুর নিবাসী রাম্বাছ রক্ষিত তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর। ভক্ষমোহন রক্ষিত সামান্ত তেজারতি মহাজনী কার্য্য করিয়া জীবিকা! নির্বাহ করিতেন। ইনি নির্চাবান, সরণচেতা ও সাধক লোক ছিলেন। ভক্ষমোহন রক্ষিত অক্ষর ফ্রন্তর গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গীত রচনাশক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু ছংশের বিষয় তাঁহার রচিত গান সংগ্রহ করা দ্রে থাক, তাঁহার নাম যে ভজ্মোহন রক্ষিত ছিল্ল এবং তিনি বৈ এক জন সঙ্গীত রচরিতা ছিলেন, বর্ত্তমান নথ্য সম্প্রাম্ব ছিলেক ভজ্ব লোকের নিক্ট হইতে তাঁহার একটি অসম্পূর্ণ দীত সংগ্রহ করা গেল ও নিয়ে সয়িবেশিত হইল;—

"শিক্ষাকে সদা বজে আনন্দে মগনা। ভাহা মরি কে কুমারি অপরপ ঐ দেখনা॥ পদত্রে খেনুমভা, শবরূপ ঐ ব্যার্ডঃ।"

# কিশ্যিপ পোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীশরতে ক্র রিক্ত, ২ উমেশচুক্র রিক্ত, ও বিপিনবিহারী রক্ষিত, র ওই-রাম রক্ষিত, ৫ রাম্যাত্ রক্ষিত, ৬ বোগীন্রনাথ রক্ষিত, ৭ বারিকানাথ রক্ষিত, ৮ গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত, ৯ বিষ্ণুপদ রক্ষিত, ১০ রাজ্যেরর রক্ষিত, ১১ মন্থলচন্দ্র রক্ষিত, ১২ ছরিপদ রক্ষিত, ১৩ বিষ্ণুপদ রক্ষিত, ১৪ সভাচরণ রক্ষিত, ১৫ ছরিপদ রক্ষিত, ১৭ হরিত্বণ রক্ষিত, ১৮ নিভাইচরণ রক্ষিত, ১৯ গৈলেখন রক্ষিত, ১৭ হরিত্বণ রক্ষিত, ২৮ নিভাইচরণ রক্ষিত, ২৯ গৈলেখন রক্ষিত, ২০ গুর্নিক্র রক্ষিত, ২০ প্রতিক্র রক্ষিত, ২২ বোসীক্র নাথ রক্ষিত, ২০ কুড়নচন্দ্র রক্ষিত, ২২ প্রসিক্ত রক্ষিত, ২০ কুড়নচন্দ্র রক্ষিত, ২২ প্রসিক্ত রক্ষিত, ২০ কোপালচন্দ্র রক্ষিত। জ্রীলোক ৩২, বালক ১৮, বালিকা ৮, সমষ্টি ৮৩।

## বড় রক্ষিত বংশ।

ম্নাধিক ১৫০ শত বংসর অতীত হইল, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা প্রাম স্থাপিত হয়। ঐ সমর এই গ্রামে একটি ভাল বাজার ও গল ছিল। লীনাবিধ জ্বাাদির দোকান শ্রেণীবদ্ধে শোভা পাইত। দ্রদেশ হইতে বছরের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ জ্বাাদি লইয়া এই স্থানে গমনাগমন করিত। নিতা বালার ও প্রতাহ বহুগোকের সমাগম হইত। এখনও লোকে দেই স্থানকে প্রতিন বালার কহে। ঐ বালারের সলিকটেই ম্ন্সেকের কাছারি ছিল। এই প্রাম একবালৈ অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু হায় কালের কুটিলুক্তুক্তে উহার এক্ষণে অভীব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ঐ প্রামে মন্বিয়াম ক্রিতে নাম বিজ্যারাম রক্ষিত ও অপর্টীর নাম মহাদেব রক্ষিত। মন্ব্রাম রক্ষিত ধর্মাতীক ত ভারণবাল কেনি ছিলেন। ইংশাহর জেলার অন্তর্গত কোট টাদপুরের

নিকটবর্ত্তী একট গ্রামে ভিনি ভেন্নারতি নহাজনীর কার্য্য করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চর করেন এবং তথার কডকগুলি প্রজা বসাইয়া আপন নামে ঐ স্থানের নাম "মণিরামপুর" নির্দেশ করেন। তিনি তথার একটি পুছরিণী খনন করাইয়া ছিলেন। মণিরামের প্রথম পুত্র বিজয়রাম ঐ স্থানের নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামে তেজারতি মহাজনী করিরা বিপুল অর্থ উপার্জন করেন এবং তিনিও নিজনামে ঐ গ্রানের নাম "বিজয়রামপুর" রাখিয়া পিতৃ অমুকরণে একটি পুষ্রিণী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়রামের ক্নিষ্ঠ ভাতা মহাদেবও ঐ প্রকার আপন নামাত্সারে গ্রামের নাম করণ করিয়া একটি পু্রুরিণী খনন করাইয়া ছিলেন। বিজয়রাম অভি শাস্তপ্রকৃতি ও ধার্মিক লোক ছিলেন। ভিনি পরোপকার একটি প্রধান ধর্ম বলিয়া জানিতেন। গ্রামধাসীর মধ্যে বলি क्**र क्थन कान विभा**त शिष्या विकासायम निक्षे जानारेकन, जिनि ভংক্ষণাৎ নিজের সহস্র কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অতা দেই বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ ক্ইতে রক্ষা করিভেন। বি্দুয়রাম খোপার্জিত অর্থে নিজ-বাস ভবনে অনেক ক্রিয়া কণাপের অফুঠান করিয়া ছিলেন। দীন ছঃখী ্যথন যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত: তিনি ভাহাদিগকে উপযুক্ত মত অর্থাদি দিরা বিদার করিতেন: কাছাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। শাসরা বে সমরের কথা লিখিতেছি, ঐ সময় পরসার প্রচলন ছিল না। তথনকার লোক কজির হারা দ্রব্যাদি ক্রের বিক্রের করিত। ঐ সমর বৃটিশ পভর্ণনেণ্টের টাকা প্রচলিত ছিল না। সঙ্গতিপন্ন লোক দিগের গৃহে রামচক্রের এবং আকবর বাদ্পাহের টাকা দেখিতে পাওয়া যাইত ৷ বিজয়র্মি প্রতাহ দেশস্থ আমাণ-দিগকে বাজার করিবার জন্ম যাহার যে পরিমাণ কড়ির জাবশুক হইড, তাঁহাকে সেই পরিমাণ কড়ি দিতেন এবং প্রতিদিন নিঞ্চ বাটীতে ১০।১২ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। মধ্যে মুধ্যে কাঙ্গালী ভোজনও খুইত।

এই রূপ প্রবাদ শুনিজে পাওয়া বায় যে, এক সময়ে বিজয়রামপুরের গোলাবাটীতে রাত্রে হঠাৎ অগি লাগে, সেই সময় বিজয়রাম খুঁটুরা প্রামে নিজবাস ভবনে ছিলেন। ঐ গোলাবাড়ীতে পান ও স্থপারি ব্যতীত অপরাপর ঘটনার রাত্রে বিজয়রাম নিজ্ব শয়ন কল্পে শয়ন করিয়া আছেন, গভীর নিশীবে তিনি অল্ল দেখিলেন যেন, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাধার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থলিতেছেন;—"বাবা বিজয়! আল্যরাত্রে তোমার গোলাবাড়ান্ডে উত্তযক্ষপ আহারাদি হইয়াছে, কিন্তু আমার মুবওদ্ধি হয় নাই।" এই অল দেখিয়া সহসা তাঁহাক নিজা ভঙ্গ হইল। তিনি ভর বিহলে চিত্তে উঠিয়া দেখেন শে বৃদ্ধ ব্রাহ্মন নাই। সে রাজে আয় তাঁহার নিজা হইলে না। পরদিন প্রাতে বহিবাটীতে আদিয়া দেখেন, জনৈক ভূত্য গোলাবাড়ী হইতে আফিলাণ্ডের সংবাদ লইয়া আদিয়াছে। সেই লোকমুখে গভরাত্রের ঘটনা ভানিয়া বিজয়য়য়ম অভ্যন্ত বিয়য়ায়িত ও অভিত হইলেন এবং অভি উত্তমরূপে ব্রহ্মার পূজা দিলেন। প্রচুদ্ধ পরিমাণে পান ও স্পার্নিত আহন্তি দিয়া ব্রহ্মগণ্ডের গরিভোষ পূর্মাক ভোজন করাইলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে বিজয়য়য়ম নিজ গোলাবাড়ীতে গিয়া সমন্ত গৃহাদি প্রস্তুভ করতঃ পূর্কের ভার নানাবিধ ক্রব্যে গোলাপুর্ণ করিলেন। এইয়পে বিজয়য়ামের ব্যবসাত্রে এক বংলরের মধ্যে প্রচুদ্ধ ধন উপার্জিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার অবাবহিত পরে এক দিন বিজয়রাম নিজ বাসভবনে নিত্রা
যাইতেছেন,ইতিমধ্যে সপ্ল দেখিলেন, একটি পঞ্চমবর্ষীয়া রূপনাবপ্রতী বাসিকা,
তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডারমান হইয়া বলিতেছেন, "বিজয়।, তোমার কার্যা
কলাপে আমি বড়ই মুন্তই ইইয়াছি। এ কারণ আমি ভোমার গৃহে ক্লারূপে
থাকিব। তুমি পুরোহিত ডাকাইয়া আমাকে ভোমার গৃহে হাণিত কর।" এই
কথা বলিতে বলিতে বালিকা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎপর দিবদ বিজয়রাম
পুরোহিত ডাকাইয়া লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি হাগনানস্তর প্রতাহ নিয়মিতরূপে
পুরাহিত ডাকাইয়া লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি হাগনানস্তর প্রতাহ নিয়মিতরূপে
প্রাদি করিতে লাগিলেন। বিজয়রাম ব্রন্থ গাঁচটী স্বৃহৎ ইপ্তক নির্মিত
ছিতলপ্ত নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। ঐ সমর এই গ্রামে আর কাহারও ইপ্তক
নির্মিত বাটী ছিল্ল না। তাঁহার বাটীর বিড়কীতে তিনি একটি পুকরিণী
থনন করাইয়া ছিলেন। সেই পুকরিণী "তাল পুক্র" নামে খ্যাত ও অল্যাপি
বর্ত্তমান আছি। অল্য প্রায় ছই বংসর হইল। বিজররামের বংশধর মহানন্দ
রক্ষিত ঐ পুকরিণীর পুনঃসংস্কার গ্রাইয়াছেন। কেবল মাত্র পূজার

দাণানের ভগাবশেষ ভিন্ন আজকাল বিজ্যরাম কত বাটীর চিহ্নাত্র দৃষ্ট হয় ন। উপয়োক্ত পূজার দালান একণে মহানন্দ রক্তির আমণে আছে।

বিজয়রামের ছয় পুরা। জার্দ্ধ মৃক্তারাম পিতার ন্তায় থার্থিক ও ক্রিয়াবান ছিলেন। মৃক্তারামও নিজ গোলাবাড়ার সিরকটন্ত ন্থান লাপন নামান্ত্রারে "স্ক্রারামপুর" রাখির। তথায় একটি পুকরিণী খনন করাইয়াছিলেন। বিজ্যারাম পরণাক গমন করিলে ভদীয় পুরা মৃক্তারাম দান সাগর করিয়া পিতৃশ্রার্ধ করেন এবং ভাতাতে দল্পতি-বরণ অর্থাৎ একটি রাহ্মণ ও একটি রাহ্মণ কল্লা করের ওবং ভাতাতে দল্পতি-বরণ অর্থাৎ একটি রাহ্মণ ও আকটি রাহ্মণ কল্লা মার্দিক ধরটের বন্দোবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত ত্থের বিষয় তাঁছাদের আয় সন্তান সন্ততি হয় নাই। রাহ্মণ অন্তমান ৪০ বংসর বয়ঃক্রম কালে ইত্লোক ত্যাপ করেন। রাহ্মণী প্রায় ৭০ বংসর পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। মুক্তারান নিজ গ্রামের অনতিদ্বে বংজে গাঁটুরা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড পুকরিণী খনন করাইয়া ঐ রাহ্মণীর নানে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। অন্যাপি ঐ পুক্রিনী বর্তমান আছে ও "ঠাককর্ম পুক্র" নামে খ্যাত। অর্থাণ্ড ভাবে ইহার আর সংস্কার হয় নাই। বিশ্বরামের সময় হইতে এই বংশাবনী বড় রাহ্মিত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কোন সময়ে মুক্তারাম রক্ষিত জগনাথ কেরে যাত্রা করেন ও তথার দীন ছঃখীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান করেন। বাহাতে কাঁহার বংশ পরম্পরাম চিন্দিন শ্রীন্ত্রী ৮ জগনাথ দেবের প্রমাদ বাঁধা থাকে, (বাঁধা আট্কে) ভক্ষনা মুক্তারাম অনেক বার করিনা গিয়াছেন। একারণ অদ্যাব্ধি তাঁহার বংশে ধে কেই প্রিক্ষেত্রে যান, প্রধান পান্তা প্রতিদিন প্রতিঃকালে শ্রীপ্রিপ্রগনাপ দেবের এক থানি কাঁর থণ্ড ভোগ তাঁহার বাসায় পাঠাইনা থাকেন।

গাঁটুরা প্রামে বড় রফিত বংশে ডাক্তার শুষিকাচরণ করে প্রহণ করেন।
ইনি স্বর্গীয় রামভারণ রক্ষিতের প্রতা। অধিকাচরণ বাদ্যকালে কয়েক মাস
গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা লাভ করিয়া অত্তাত গভর্গণেত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়ে
ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও মাসিক চারি টাক্ম করিয়া বৃত্তি

করেন আমস্ক ভিপার আসা যুবদের, সহিত অস্বিচরণের সৌহার্দাও তাঁহার ব্ৰান্য ধর্মে অশ্বেজ দেখিয়া তাঁহ্যে পিতা ইংরাজী পাঠ বন্ধ করিয়া দেন। পরে ২০১ বৎসর স্বয়ং চেষ্ট্রা করিয়া ওবুপ্রাথমে পিতার অ্যতে ১৮৬৪ স্থাবেদ ক্ষিক্তিটি মেডিকেল কালেজের বাসালা বিভাগে প্রবেশিকা পরীকার উত্তীর্ণ इन এ ४११,६ । है । वृद्धि भारेत्रा के मत्नहें छेळ कालाक अत्याधिकात माछ कत्र जः जिन वरमत ग्यात्रो जि जिल्मा भाज अधात्रन करत्रन्। ১৮५৫ मार्ट मार्क মানে শেষ পরীক্ষে উত্তীর্গ হইয়া করেক নাদ পরে গভর্গনেন্টের চাক্রিভে নিযুক্ত হল। প্রথমে ইনি মেদিনীপুরের ভমলুক মহকুমার ভিন্পেন্যারির ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি টাকি, ব্সির্হাট, ঝিনাদ্হ, ত্মকা প্রভৃতি স্থানে খুঁগাতির সহিত কার্যা করিয়া কোন নাংসারিক ত্বটনার অব্কাশ আখিনা হওরার, কর্ম পরিত্যাগ করেন। ঝিনাদহ অবস্থিতিকালে ইনি "চিকিৎশাভত্ত" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পীদন করেন, কিন্ত ছঃখের বিষয় পাঁচ বংসর কাল চলিয়া ঐ কগেজ বন্ধ হল। কাতঃশগ ইলি "ভারত ভৈষ্জাতক্" লামক গ্রন্থ করেন। ভারত্বর্ধ আত্ দেশীয় ঔষ্ধ সকলের বিবরণ ইতাতে লিখিত হইয়াছে। গভামেট কর্ক ঐ পুত্রকের কে কাপি গৃহীত হয়। তৎপরে ইনি আয়ুর্কেদীর ''সারক্ষর" নামক পুস্তকের অন্ন্রাদ বাহির করেন। এবং যথাক্রমে ডাক্রারিমতে "ব্যবস্থা সহচর" "ভিষক সহচর" "পাশ্চাড্য ভৈষ্জ্যভন্ত্ৰ""গাহঁহা চিকিৎসা বিদ্যা" "ম্যানেরিরা জ্বের টেকিৎসা" নামক পুত্ত সক্ষ প্রায়ন করেন। ইতিনধ্যে হোমিওগ্যাথিক মতে "ঔষধ যোড়েশ" "চিকিংশা বিধান" (ডাজার জারের ৪০ বংসরের বছদর্শিতা) নামক পুস্তক. সকল অমুবাদ করিরা প্রকাশ করেন। আতঃপর হোমিওগ্যাথিক "চিকিৎদা-গোপান" ও "স্বাস্থ্ত" নামক প্রক্ষা প্রায়ন করেন। অম্বিকাচরণ গভর্ণ-মেন্টের চাক্ষরিতে থাকিতে থাকিতে তুইবার ১ম ও২য়-শ্রেণীর তুইটা বিভাগীর নপরীক্ষার উত্তীর্গ হল। গভর্নেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণানস্তর আছ ১১ বংগর কাল স্বগ্রামের ৮ রামগোপাল রক্তির প্রভিষ্ঠিত দাত্র্য চিকিৎসালয়ে নিবৃক্ত থাকেন। পরে কোন কারণ বশতঃ সে কার্যা পরিত্যার করিয়া একণে ৮ রামক্ত রকিতের প্রতিষ্ঠিত দাত্য চিকিৎসালয়ে কার্য করিতেছেন। 🍷

वहे और विश्वनाथ दिक्छ नास कर्नक लाक यान क्रिएन। छै। देव किन श्रृंक । त्यां के कक्ष्य, यथाय छेख्य छ क्रनिर्छत्र नाम श्रृंकरवाछ्य। छेख्य छ वानाविश्वाव धाया श्रिक्षण वेश्वकिष्य लावा श्रृंक विका क्रिया व्याध इंटिल क्रिक्षण होिस्थानात्र त्यवक्ष्य श्रीत्वत त्यां क्रिया कार्या स्थिक क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया श्रिक्षण हैिल छेख्यह्य निर्ध्य होिस्थानात्र स्थानात्र स्थानात्र क्रिया क्र

করিয়া প্রামে এই বংশে নিছিরাম রক্ষিতের জন্ম হয়। ইনি দালালী করিয়া সমৃদ্ধিশালী হয়েন। ইহার বাটীতে প্রতি বৎসরই দেল, দোল, ত্রেণিংসব হইত। ইনি একবার মহাভারত দিয়া অনেক টাকা ব্যর করেন। বাট্রাছ নিতাসমালের প্রাহ্মণ কন্যাগণকে রূপার বাউটা প্রদান করেন। ইহাতেও তাঁহার বিপুল অর্থ বায় হয়। এমন কি প্র বংশে ঐ প্রকার দান অন্যাথবি কেই করিতে পারেন নাই। সিদ্ধিয়াম খাঁটুরাছ দেব স্থান চ্প্রীত্রলাছ চণ্ডাদেবীর পিতি অর্থাৎ ইইক নির্দ্ধিত পাকা চন্তর নির্দ্ধাণ করাইয়া দেন। ভাষা অন্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইনি ধার্মিক, সচ্চরিত্র ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন।

সিদ্ধিনাম প্রমুখ ব্যক্তিগণই এই বংশের কুল গৌরব। ইইারা বে প্রাক্তারিদাবান ছিলেন, সেই প্রকার আমনা এই বংশের এক জন বিখ্যাত বলবান লোকের বিষয়-বথা কথঞ্জিৎ লিখিয়া এ প্রস্তাবের পরিসমাঞ্চি করিব। খাঁটুরা প্রামে কাশ্যপ গোত্রীর বিফ্রাম রক্ষিত নামক জনৈক লোক বাস করিতেন। ইনি অভিশর বলবান পুরুব ছিলেন। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে. পূর্বের এই প্রশেশ সমস্তই মহারাজা কৃষ্ণচল্লের অধিকার ভুক্ত ছিল। তাঁহার তহশীলালারেরা সমরে সময়ে এশান হইতে থাজনার টাকা আলার করিয়া সমর কাছারিতে পাঠাইয়া দিত। একলা কয়েক জন বরককাজ পাইক থাজনা লইয়া সদরে যাইবার কালীন বিফ্রাম রক্ষিতের পুর্বেনীর তীরে ক্সিরা রন্ধনাদি করিছেল। তাহারা কাঠ ও কদলী পত্র বিফ্রামের অক্রাতে তাঁহারই বাগান হইতে সংগ্রহ করে। বিফ্রাম ইহা জানিতে পারিয়া তথার উপস্থিত হইয়া মহারাজার পাইক ও বরকক্ষেত্রপ্রকি ডংকিরা ক্রেন,

"তোমরা আমাকে না জানাইয়া কেন পাভা কাটিলেও কাঠ ভাঙ্গিলে ?" ইহা ভনিয়া মহারাজার লোক সকল বিষ্ণুরামের প্রতি জুদ্দ হুইয়া অকথ্য ভারীয় তাঁহাকে গালাগালি দেয়। বিফুরাখের দেহে যে কেবল অসীম বল ছিল তাহা নহে, তাঁহার ষাহ্মও তদ্মুর্প ছিল। যাহাহ্টক গাইক ও বরক্লাজ গণের কটুবাক্য অসহ হওয়ার, বিষ্ণুরাম বলপূর্বক ভাহাদের নিকট रुटेर आमारी भाजनात होकांत रहाका काकिया गहेश शृक्ट हिना (शरनन। ষাইবার কালীৰ বলিবেন যে, ভোর∣—যা, মহারাজার টাকা আমি ক্ষাং বাইয়া দিয়া আসিব। পাইক ও বরকলাল গণ এইরূপে বিভাড়িভ হইরা মহারালার লিকট পিয়া বলিল, "মহারাজ! বিফুরাম রক্ষিত বলপূর্বক আমাদের নিকট হইতে থাজনার টাকা কাজিয়া লইয়াছে এবং আমাদের বংপরোনাতি গালি-গাশাজ করিরাছে।" ইহা ভনিয়া মহারাজ বিফুরামতে ধরিয়া আনিবার ক্ষত্ত উপৰুক্ত লোক দকল পাঠাইলেন। এদিকে বিকুরান একটি ভূতা নজে गहेश ये होका महाताक कि विवास क्षेत्र बाक्शानी एक साहे एक हिल्ला । अधि-মধ্যে মহারাজের প্রেরিড লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিষ্ণুরাষ उँ। हो मिश्राक बिक्कामा के ब्रिश्नम, "ভোমর। কোথার বাইভেছ ?" **ভাইতে জ**ইনক বরকলাজ কহিল, তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরওরানা আছে। তোমাকে যাইতে হইবে।" বিফুরাম কহিলেন, "আমাকে গ্রেপ্তার করিতে रूरेद्व न।। । । । व भागि यरात्राकात निक्छिरे यारेखिक्। त्राक्कर्यातात्रीत्रव বিষণুরামকে বেছিত করিয়া লইয়া চলিল। বিষণুরাম রাজবাটাতে উপনীত इटेश काराधारकत निक्रे शासनात गमछ होका सामानड सतिता सहितन, "রাজকর্মচারীগণ আমার অকথ্য ভাষার গালিগালাল কেওয়ার, ক্রোধে আমি পালানার টাকা কাড়িয়া লইয়া ছিলাম। একণে গ্রহণ করন।" বরকলাল-গণ থাজাঞ্জিকে কহিল, ''টাকা কাজিয়া লওয়ার অপরাধে এই ব্যক্তিকে ধরিয়া অনিয়াছি, একণে মহারাজ ইহার বিচার করিবেন।" যাহাহউক বলপুর্বাক থাজনার টাক্রা কাড়িয়া লওয়ার অপরাধ প্রমাণ হওয়ায়, মহারাজ বিষ্ণুরামকে क्डिमिर्नेत्र कना कात्राम्ए मेखिक कतिर्वन।

ইহার অব্যবহিত পরেই এক দিন মহারাজ অমাত্যবর্গ পরিবে**টিত হইরা** বহির্বাটীতে প্রতিমাদি দর্শন করিতেছেন--প্রাঙ্গনে অসংখ্য লোক। ঐ দিন নধনী তিণী, মহামায়ার শেষ পূজা। ছাগ, মেব, মহিব অসংখ্য বলিদান হইয়ান গিয়াছে। রজে প্রাঙ্গন ভাগিয়া ষাইভেছে—বিশান অত্তে যুপকাঠ অর্থাৎ হাজিকাঠ উত্তোলন লইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কারণ ছার্গ ও মেবের ছোট হাড়িকাঠ বিধান সহজেই উত্তোলিত হুইল। কিন্তু মহিষ বলিদানের কাৰ্ছ অত্যস্ত বৃহৎ ও ভূমধ্যে অধিকাংশ ভাগ প্রোণিত থাকায়, তাহা উত্তোলন করা সাধারণ ক্ষমতার বহিভূতি হইল। সুতরাং ভাহালইয়া প্রাক্তন মহা পোল্মাল, হইতে লাগিন। ইভাবসরে বিষণুরাম তথার উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন থে, "তোমরা অনর্থক কেন এভ পরিশ্রম করিতেছ ? দেখ আমি জুলিয়া দিতে ছি।" বিফুরামের কথা শুনিয়া আপামর স্কলেই বিসায় বিস্ফারিত নেত্রে উহার প্রতি নিরীকণ করিতে লাগিন। আরও আশ্চর্ব্যের বিষয় এই ধে, তথনও বিকুরামের হস্তহয় শৃথানাবদ, ছিল। মহারাজ আদেশ করিলে, বিষু রাম নিজের গণা ঐহাজিকাঠে প্রবেশ করাইয়া নিকটত্ এক ব্যক্তিকে ভাহার খিল আঁটিয়া দিতে কছিলেন। আদেশ মাত্রেই ঐ লোক খিল আঁটিয়া দিল। অতঃপর বিষ্ণুরাম সবলে নিজ গলাঘাতা হাড়িকাছের চতুর্দিকে খাকা মারিতে লাগিলেন। এই প্রকাবে কিরৎক্ষণ ঐ কাঠ নাড়াইয়া, সোজা হইয়া দাড়াইবা-মাজে হাজিকাষ্ঠ মাটি হইতে উঠিয়া ভাঁহার গলদেশে ঝুলিভে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহারাক ও উহিরে অনাতাবর্গ বিকার সাগরে নিমগ্র হইরা শত মুখে িফুরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পূরা অত্তে মহারাজ বিফুরামকে ডাকাইমা কহিলেন, "তুমি একজন বীবপুক্ষ, ভোমার কার্য্যকলাপে আমি যারপর নাই সম্ভত হইয়াছি। ভূমি আমার কর্মতারীর নিকট হইতে থাজনার টাকাকাড়িরা লইয়া অভ্যন্ত অসম সাহ্দিকের কাজ করিয়াছ। ওরূপ কর্ম্ম আর কদচে করিও নাঃ তোমাকে এযাতা মুক্তি দেওয়া গেল।" বিফুরাম মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুণক্তি ময়ে বাটীতে প্রভাগমন ক্রিলেন।

বিষ্ণুরাম যে এক জন সাহদী বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা তঁইার কার্য্যের ছারাই বুঝা যাইত। কোন সময়ে একটি বিদেশী পালওয়ান বিষ্ণুরাম রকিতের নাম তানিয়া তাঁহার সাহস ও বল পরীক্ষার্থ গঁটুরা প্রামে উপনীত হয়। ঐ সময় বিষ্ণুরাম একটি বট বৃক্ষের ভাল নোয়াইয়া কভিপর ছাগলকে পাভা

ধার্মাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ পাল্ওয়ান তাঁহাকে জিজাসা করিন, "নহাশর! বিষ্ণুরাম রক্ষিতের বাটী কোন স্থানে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কি আবশুক ?" আগন্তক কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে তিনি এক শ্বন প্রসিদ্ধ বলবান—মামার ইচ্ছা আছে যে, আমি ঠাহার নহিছে কৃষ্ণি করিয়া তাঁহার বল পরীক্ষা করি।" ইহা শুনিয়া বিষ্ণুরাম কহিলেন, "আছা, তৃমি এই ডালাট ধরিয়া রাপ, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিছেছি।" এই কবা বলায় আগন্তক ঐ ডালাট ধরিলেন, ও বেমন বিষ্ণুরাম ভাল ছড়িয়া দিলেন, অমনি ঐ পাল্ডয়ান সহিত ডাল উদ্ধে উথিত হছল এবং ভিনি লালা ধরিয়া স্থানিতে লাগিলেন। বিষ্ণুরাম কহিলেন, "আমি তাঁহার বাটীর ভতা, আমি এই ডাল বরিয়া য়াধিয়া ছিলাম, কিন্তু কহিলেন, "আমি তাঁহার বাটীর ভতা, আমি এই ডাল বরিয়া য়াধিয়া ছিলাম, কিন্তু কহিলেন, "ব্রিয়াছি তাঁহার সহিত আরু ক্ষিত্র করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার আবশুক নাই। আমি চলিক শুনি এই বলিয়া আগন্তক প্রস্থান করিবার

ভনা যায় বিক্ষুরার্থের বাটীতে কোন সমরে তাকাত পজিয়াছিল;
ঘটনারাত্রে ঐ সময় তিনি এরপ গাঁঢ় নিজার অভিভূত ছিলেন ধে, দহা
দিগের গৃহ প্রবেশ আদো অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী আগরিকা

হইয়া নিজিত পতিকে বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া গৃহের বহিভাগে আসিয়াছিলেন।
যাহা হউক বিক্রামের পত্নীও একজন বিখ্যাত বলিষ্ঠা ছিলেন। অতঃপর বিষ্ণুর্বামের পত্নীও একজন বিখ্যাত বলিষ্ঠা ছিলেন। অতঃপর বিষ্ণুর্বামের নিজাভঙ্গ ইওয়ার উভয়ে প্রাচীর উলজ্বন করিয়া নিকটবর্ত্তী আর্ছির্বা
হইয়াছিলেন। দহাগেন বিক্ষুরামের এইরপ আলোকিক ক্ষমতা, ঐ সময়ের
অবস্থা ও বিষ্ণুনীত টেকি অবলোকনে প্রাণ ভয়ে পলাম্বন্পর হইয়া জীবন
রক্ষা করিয়াছিল। এতক্ষেশের মধ্যে এরপ প্রবাদ শুনা যায় যে, তিনি একজন
বিশ্যাত বীরপুর্ব্ব ছিলেন।

আমরা আর একটা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করিয়া বড় রক্ষিত্ত বংশ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। খাঁটুরা গ্রামে কেদারনাগ রক্ষিত নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি কলিকভোর সামান্ত বেতনে চাকরি করিয়া

জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কেলারনাথ এক জন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। সংগীত বিদ্যা তিনি কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই। অথচ তাঁহার স্বর এত স্থমিষ্ট ছিলু যে, যিনি একবারি তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন, তিনি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদা শোভাবাঞ্চার রাজবাটীতে রাজা নবক্লফ অথবা রাজা শিবকুফের সময়ে বৈঠক খানায় কাল ওরাতি গান হইতে-ছিল। ঐ দিন কেদারনাথের কতিপর সহচর সংগীত শুনিবীর জন্ম কেদার-নাথকে দক্ষে লইয়া রাজ বাটীতে যান। কলিকাভান্থ অধিকাংশ সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি তথার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার। সকলে গানে মোহিত হইয়া গায়কের প্রশংসা করিতেছেন। কেহ কেহব। বাদ্যকরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বাদ্যের প্রেশংসা করিতেছেন। এমন সময় কেদারনাথ সঙ্গীগণ সহ তথায় উপীন্থিত হুইয়া গায়কের পার্ছে গিয়া উপবেশন করিলেন। গায়কের গান শেষ হুট্বামাত্র কেলারনাথের সঙ্গীগণ ভাঁহাকে একটী গাল করিবার জন্ত বলিতে লাগিলেন। তাহাতে কেদৰে নাণ কহিলেন, "আমি কি জানি যে, এ সমাজে शान क्रिव ?'' शाहक हैशामत्र এই मक्त क्राथाशक्यन ख्रायत्व क्रामात्रनाथाक अ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশ্রের কি সংগীত জানা আছে ?" তাহাতে কেশারনাথ কহিলেন, "সামাজ মাত্র জানিন" ইহাতে গারক পর্যান্ত কেলায়-দাথকে অহুরোধ করিতে লাগিলেন। অভঃপর কেদারনাথ ভানপুরা **শই**য়া গায়**ক যে স্থরে পান** করিতে ছিলেন, তদপেক্ষা উচ্চস্থরে তানপুরা বাঁধিয়া শান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গীতে সভাত হৃকলে;মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন কি গায়ক পর্বান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়াছেন ?'' তাহাতে क्तितार्गात्माथ कहिंद्यमे. "आभि काहात्र अनिकृष्ठे मःशौक निका कति नाहे।" তখন গায়ক কহিলেন, "আপনার ধেরূপ কণ্ঠস্বর এবং সংগীতের প্রণালী, ভাৰাতে উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা করিলে অভ্যন্ন কাল মধ্যেই আপুনি, এক জন বিখ্যাত গায়ক হইতে পারিবেন।'' অভঃপর সভাভঙ্গ হইলে . তাঁহার। বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ দিন হইতে কেদরেনাথের সংগীত শিকা করিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে কেদারনাথ কলিকভার চাকরি পরিত্যাগুক্রিয়া সংগীত শিক্ষা মান্দৈ

### क्नबीनकारिनी।

মুরশিদাবাদ নবাব বাটাতে গমন করের। এবং তথাকার সভার রাজ-কালওয়াতের নিকট উপস্থিত ইইরা বিনীত ও নম্রভাবে তাঁহার নিকট সঙ্গীত
শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার একাগ্রতা ও উৎসাহ অবশেক্ষাে পাক্ষক তাঁহাকে পরীক্ষার্থ একটি গান গাহিতে বলেন। গারকের,
অবেশ মন্ত কেলারনাথ একটা গান করিলেন। কেলারনাথের গান
ভানিরা গারক-অত্যন্ত সন্তই হইলেন এবং কহিলেন, "আছা, ভোমাকে
আমি বল্লের সহিত সংগীত শিক্ষা দিব, তুমি প্রতাহ নির্মাণত সময়ে আমার
নিকট আসিও। ভোষার বে প্রকার রাগ রাগিনী বোধ ও শিক্ষার চেষ্টা
দেখিতেছি, ভাহাতে ভবিবাতে তুমি যে এক জন বিখ্যাত গারক হইবে,
ভাহাতে অধুমাত্র সক্ষেহ নীই।" কেলারনাথ ঐ স্থানে কিছুদিন সংগীত
শিক্ষা করেন; পরে বাটাতে আর না আসিরা তথা হইতে, বিকেইট
ইইরা কোথার যে চলিয়া বান, এ পর্যন্ত তাঁহার আর কোল সংবাদাদি
পাওখা যার নাই।

#### বড় রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১ প্রীমহাদেব রন্ধিওঁ ২ ননীগোপার রন্ধিত ০ প্রতাপচন্দ্র রন্ধিত ৪ ছরিনারারণ রন্ধিত ৫ অনন্তরাম রন্ধিত ৬ হরিপ্রসন্ন রন্ধিত ৭ মহাদেব রন্ধিত ৮ পতিরাম রন্ধিত ৯ সতীশ্চক্র রন্ধিত ১০ শৃলীকান্ত রন্ধিত ১১ গোবিন্দ্রক্রের্কিত ১২ উপেক্রনাথ রন্ধিত ১০ ভূপেক্রনাথ রন্ধিত ১৪ গিরীশ্চক্র রন্ধিত ১৫ মঙ্গলচন্দ্র রন্ধিত ১৮ রাধিকাচরণ রন্ধিত ১৯ বিরোজা রন্ধিত ২০ যোগীক্রনাথ রন্ধিত ২১ নুভ্যেক্রেনাথ রন্ধিত ২৯ বিরোজা রন্ধিত ২০ যোগীক্রনাথ রন্ধিত ২৯ নৈশ্রেক্রনাথ রন্ধিত ২০ কৃটিকচন্দ্র রন্ধিত ২৭ রামচন্দ্র রন্ধিত ২৮ মহেন্দ্রনাথ রন্ধিত ২৯ বজ্ঞেরর রন্ধিত ৩৫ অর্লাচরণ রন্ধিত ৩৯ বজ্ঞেরর রন্ধিত ৩৪ অর্লাচরণ রন্ধিত ৩৫ অর্লাচরণ রন্ধিত ৩৯ বজ্ঞেরর রন্ধিত ৩৪ অর্লাচরণ রন্ধিত ৩৫ অর্লাচরণ রন্ধিত ৩৯ ক্রিনাস রন্ধিত ৩৯ কালীচরণ রন্ধিত ৩৯ ক্রেনাথ রন্ধিত ৩৯ ক্রেনাণ রন্ধিত ৪৪ বিহারীশাল রন্ধিত ৪৯ ক্রিকিত রন্ধিত ৪৪ হারাণচন্দ্র রন্ধিত। ত্রীলোক ৩৮, বালক

# দমাল রক্ষিত বংশা

মারীভর বর্গীর হাজায়া প্রভৃতি কতকগুলি কারণে সন্ত্রাম প্রদেশস্থ তামুলীগণ নদীয়ার অধীন কুশ্বীপ স্মাঞ্চান্তর্গত আমীরপুর প্রগণার আন্ত্রাম শইতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে রফিতদিগের করেকটি বিভিন্ন বংশ ছিল। তাঁচারা খাঁটুরা, হয়দাদপুর ও গোবরডাজার বস্তি স্থাপন করেন। ঔপনি-বেশিকগণের মধ্যে ভবানীপ্রসাদের বংশে বোধ করি মণিরাম আশি

বর্ষ হারা বংকালে কলিকাভার বাণিজ্যে লিপ্ত হন, তথন ইউরোপ ভারতবর্ষ হৈছে চিনি প্রহণ করিতেন। গাজীপুর অঞ্চল ছইতে বিস্তর চিনি কলিকাতার আনীত হইত। ক্ষ্যোধ্যারামের পৌত্র রামকুমার, নলকুমার ও
কাশীনাথ আত্তরের বর্তমান বর্তীতলা খ্রীট্র ও কটন খ্রীটের মধ্যত্বল কার্যালর ত্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান রামকুমার রক্ষিতের লেন নামে
ব্যাত। বড়তলা খ্রীট ও ল্যামানাইয়ের গলির সংমিলন হলে পশ্চিম দিকে
রামবলভের পুত্র রামধন ও ভবানীপ্রসাদ কার্য্য ক্রিভেন। সেহালে ধারে
পরিদ করিয়া নগদ টাকার বিক্রের করিছে পারা বাইত। ভ্রানীপ্রসাদ

ত্বানী প্রাণাদ রক্ষিত দানের জন্ধ প্রাণিদ ছিলেন। তাঁহার হরদালপুরস্থ বাটা পালা বরিবার জন্ধ করেকবার ইউক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রতিবারে কানাইনাটশালবাসী আক্ষণগণ তদ্মারা আপ্রাণাদর নিকট্র হইতে প্রপ্র করিলা ক্ষেনান। এক দিন কোন আক্ষণ ভবানী প্রশাদের নিকট্র হইতে প্রপ্র করিলা বহণ করিয়া পরিধান করিলে, কেহ কহিলেন, "আপনাকে বেশং দেখাই-তেছে।" পরিধানকারী আক্ষণ কঠমাল। প্রতার্পণ করিতে চাহিলে ভবানী প্রশাদ নিষেধ করিয়া কহিলেন, "যাহাতে আপনাকে বৈশ দেখাইয়ছে, তাহা আমি আর লইব না।" নবা স্থতিকার রস্বান্দন ভটাচার্য্যের বংশধর বেজুরাছালা নিবাসী শুকলেন কন্যাভার প্রস্তুত্ব হইরা রামধন রাইতের নিকট উপস্থিত হইলে কেন্ট্র টাকা পাইবার জন্য লিপি পান। ভবানী প্রসাদ তাহালিক, "আমি অপ্রজ্ব আদেশ অবহেলা করিব না। তেবল মাত্র একটা

শ্না বৃদ্ধি করিয়া শিতেছি"। খাঁটুরাবাসী এক অন্যাপকের সহধর্মিনী অপরাহ্নে কহিলেন, "বিশাবিগিণকে কলা আহার দিবার জন্য সামগ্রীর অভাব তইরাছে"। শাস্ত্রব্যবসারী ব্রাহ্মণ চিন্তাকৃল হইলেন; স্থেংকাল উপ-স্তিত্ব, কোনত উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় ভ্রানী-প্রাদ্দি প্রেরিত দ্রব্য সন্তাপ অব্যচিত ভাবে তাঁহার সন্থে উপস্তিত হল।

ভবানী প্রসাদের কনিষ্ঠ শস্ত্চন্দ্রের বিকীয় পুর শ্রীবৃক্ত উনেশচন্দ্র ১১২০ সালে ২৪ সে মাঘ জন্ম প্রহণ করেন। কৈশোর কালে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হওয়ার তিনি খাঁটুরা প্রামে মাতৃল আল্রের বাস করিতে বাধ্য হন। ১২৫৫ সালের ১০ই মাঘ কলিকাতান্থ বর্তমান কটন খ্রীটে ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে বাবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাডামহের অক্তর্তর দৌহিত্রী তনয়ের মধ্যে অপ্রক্ষা পরিষ্ঠ হীনবৃদ্ধি হইলেও মাতৃভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অত্যাব তিনি কর্ত্রর পরায় ইইতে পারিবেন, এই জান করিয়া বিষয় কর্ম্বের ভার নবীনচন্দ্র রক্ষিতের প্রতি অর্পণ করতঃ ১২৬০ কালের শ্রীপঞ্চমীতে সপরিবারে নৌকানবোরে কাশীঘ্রের করেন। করিনচন্দ্র কর্ত্বের ক্রান্ত ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীকৃতির হয়।

শীর্ভ উমেশচন্ত্রের পুত্র শীর্গাচরণ ১২৬১ সাবে ২৪ সে আধিন গাঁটুরার.
জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বর:প্রাপ্ত ইইয়াছেন। ১২৭৮ সালে
মনুসংহিতা পাঠকালে, বৈশ্যোচিষ্ঠ ভূতি উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

খাঁটুরা গ্রামে রামক্মার রক্ষিত নামে এক বাক্তি ক্ষা গ্রহণ করেন।
তাঁহারা ছই সহোদর। জাঠ রামক্মার, কনিঠি কাশীনাথ। রামক্মার বাল্যাবস্থার গ্রাম্য পাঠশালে ষৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করুতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
কুলিকাতা বিড়বাজার চিনি পটীতে চিনির ব্যবসার করেন। ঐ ব্যবসায়ে রামকুমার জন্তাদিনের মধ্যেই যথেষ্ট কর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্থনানে জ্ঞানদারী ক্রম
করেন। এবং জ্জুৎপর অর্থে অনেক ক্রিয়া কলাগও করিয়া ছিলেন। তাঁহার
কনিঠ কাশীনাথও হাউনে চিনির দালালী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন
করেন। ইনিও ক্রিয়াবান লোক চিলেন। বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্যাক্ষাবান বাক্সাক্ষাবান বাক্সাক্য

সংচরিত্রবান ছিলেন। অদ্যাপি বড়বালার চিনিপটী রাষকুমার র্ফিতের লেন নামে খাতে।

সন ১২৪৯ সালে খাঁটুরা গ্রামে গণেশচক্র রু**ক্ষিতের জন্ম হ**য়। ইহার পিতার নাম প্রেমটাদ রফিত। বাল্যাবস্থায় গণেশচক্র পিতৃষাতৃ "হীন হইয়া ৰাত্ৰ অ!শ্ৰেষ বাদ করেন। মাতৃৰ ৮ রামদেবক বাল । মাতৃৰালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা সমাধির পর ১৮৫৫ খৃংকে শ্রীশচক্র বিদ্যারত্ব কর্তৃক স্থাপিত খাঁটুরা আদর্শ বৃঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীকার উত্তীর্ণ হইরা কিছুদিন পরে কলিকাভার সংস্কৃত কালেজে ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁহার মাতৃলের প্রস্থাভাল ছিল; কিন্ত তাঁহার পঠকশাতেই যাতুলের অবসা মন্দ ছওয়াতে ইহাকে কালের ছাড়িতে হইলা ত<sup>্</sup>পরে ২০০ বংসরকীল ঞ্লিকাতা "হিন্দু দাতব্য বিদ্যালয়ে" অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কুলে বাঙ্গালা শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরেইংঝ্রজি ১৮৬৪ খৃঃকে মেডি-কেল কালেজে ভর্ত্তি হন। জ্ঞায় বিনা বেতনে অধ্যরণ তদীতিরিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। ১৮৬৭ সালে শেষ পরীকার উত্তীৰ্ণ হইয়া প্ৰৰ্থেশেটের কাৰ্য্যে নিযুক্ত হন 🕻 ইনি ৩১ বংসরকাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করিরা ছই বৎসর যাবৎ শেন্দন্ লইয়া জনাভূমিতে বাস পুর্বেবাক্ত গণেশচক্রের দিতীয়া কন্যা সরলাবালা রক্ষিত। সন ১২৭৮ সালে ২০শে জৈচ্ছ উড়িধ্যার অন্তর্গত কেব্রাপাড়া নামক স্থানে সরলার জন্ম হয়। প্রথমতঃ শিতার নিকট থাকিয়া ইনি বাফালা শিক্ষা করেন। পরে তাঁহার বয়স যথন ৭৮ বৎসর, তথন কলিকাতার "বেথুন সুলে" ভর্ত্তি হন এবং প্রতি বৎসরই প্রশংসার সহিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এইরূপে নিজের যত্নে অতি অন্নদিনের মধ্যে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণাহন। ইনি সংস্কৃতে বি, এ, অনার লাভ জন্য পদাবতী মেডেল প্রাপ্ত হ্ইরাছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বাঁকিপুর "বোর্ডিংবালিকা বিন্যালয়ের" প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন ৷ "ঐ বিদ্যালয় ভত্রত্য ডিঃ মালিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় ও তদীর সহধর্মিনী কর্তৃক স্থাপিত হয়। কিছুক্ষীল পরে ক্লি-কাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের লেডি স্থারিণ্টেণ্ডেটের পদে নিব্রীজ হন। এই থানে ৩।৪ বংসর কাল কর্ম্ম করিয়া সুম্প্রতি ঢাকার, ইডেন ফিমেল

### কুশদীপকাহিনী।

अस्तित अस्ति निकतिजीत भए निवृक्त रहेत्राह्न । अस्याविधि विवाह करतन नाहे। क्यात्री अवस्थात्र आह्न এवः श्रीत्र विख्यात्र महात्रा स्थीत्र विकास स्थिति विवाह कर्योत्र विवाह क्यात्र स्थात्र स्था

## শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ রক্ষিতের স্বয়ত্ত ও দৈনন্দিন বিবরণ হইতে উদ্ভা

ইংরাজী ২০শে জাতুরারি ১৮৭৮।

পুর্বি পুরুষের বাসস্থান দেখিতে উৎক্রক হইয়া আমার প্রপিতাম্ছ রামবর্লভ দ্বনিতের নৌহিত্রীর নিকট গেলাম। ভিনি অভিশন র্জা, সে পর্যান্ত বাইতে মন্থ হইলেন না। প্রতিবেশী এক গোলা জীকে সঙ্গে দিলেন। ভাহারও বয়স অধিক। সেও ঐ বাটীর ক্দিন দেখিরাছে। ইদানীং হরদাদপুরের সেই স্থানে প্রিযুক্ত স্**ষ্টিধর কোঁ**চের **আ**শ্র'কানন হইরাছে। কচিং এক খণ্ড প্রক্রিক দৃষ্টিগোচর হইল। গোঁগবধু সে নিবাসের একটি চিহ্ন দেখাইল। এক সময় কতকগুলি নারিকেল পিতামহের "দাবায়"৹রাথা হয়। একটি কল নলে পড়ে। ভাহা হইতে গাছ 'বাহির হয়। এই সেই নারিকেল বুক্ল. পুরাতন কাহিনীশমরণ করাইয়া দিবার জন্ত একমাত্র অবশিষ্ঠ রহিয়াছে। পিভামতের বাটী ইইক নিশ্মিত ছিল না। পড়্যা ঘরের চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। পথ প্রদর্শক দেখাইতে লাগিল; এই স্থানে তোমার পিতা-মহের, এই স্থানে তোমার জোর্জ পিতামহের গৃহ ছিল ইত্যাদি। আমার গিতা এবাটীতে বাদ করিতে পান নাই। স্বোঠ পিতামহের পুত্র ঠাকুরদাস রকিত নহাশ্য তাঁহাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া ছিলেন। বানড়ের তীরে একখানি আম কাঁঠালের বাগান দেখাইল, এক্ষণ উছা হয়দাদপুর নিবাদী খ্রীযুক্ত রামগোপাল আশের সম্পত্তি। পিতা কহিয়াছেন, তাঁহার পিতৃহস্ত রোপিত সেই ব্রাগানে বহু কাঁটাল বৃক্ষ আছে। কিন্তু ঠাকুরদান রক্ষিতের গুণে তাহার ফ্নী "থাজা" কি "নেয়ো" জানিতে পারেন নাই।

ঠাকুরদশ্স রক্ষিত মহাশয় ৮ আট টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিতেন। ভাহাতেই পিতা, পিতামহী প্রকৃতির ভরণ পোষণ কার্যা নির্মাত করতে। সেই

টাকাও যথা নুময়ে পাইতেন না। ওজ্জনা বাবা মহাশয়কে তাঁহার মাতৃ-স্বদাসহ কলিকাভায় আসিতে হইত। শেতাবাজারে দ্রনার স্র ভাড়া করিয়া থাকিতে চইত। এক এক দিন শোকে ক্রন্দন ক্রিভেন, হায়! জগদীখর কি করিলে। আটটা করিয়া টাকার জন্ম কলিকাতা শর্যান্ত আদিতে হয়। পিতার অঞাপ্ত ব্যবহার অবভার ভোঠা মহাশর ( ঠাকুরদাপ রক্ষিত ) কলিকাভাত্ত ক্ষেক থানি পৈতৃক বাটা বিক্রয় করেন। তভ্জ্তা পরে কিছু টাকা গিভাকে দেওয়া হয়। ভদারায় চিনির চাণিনী কর্মা করেন। ছই ভিন খানি নৌকা ভুবিয়া যাওয়ায় থিতাকে সর্বস্বান্ত করে। কোন আত্মীয় কহেন, নৌকা ডুবিয়াছে ভাহাতে ক্ষতি কি? উমেশ রক্ষিত তুমি ডুবিয়া "বাও''। ভিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া চাকরি আরম্ভ করিলেন। ভগবতী দাদার পিতা বিশ্বনাথ দে মহাশয়ের নিকট নিযুক্ত হইবোন। পরাধীনতার কট সহ হ্ইতনা; এজন্ম তৎসানে কাঠের সিন্দুকের উপর শুইয়া অশ্রণাত করতঃ ভাবিতেন, অহো ৷ বাটীতে মংসিক ব্যয় নিৰ্বাহাৰ্থ 🗸 আট টাকা পাঠাইতে পারি, এমন সঙ্গতিও নাই। চাকরি ত্যাগ করিয়া লাল স্থতা ও ট্যাম্প বিক্রয় প্রভৃতি ইতঃস্তঃ বহু ব্যবসা ভাবলয়ন করিলেন। কিন্তু ভাগ্যে প্রসাম হইল না। মুদিখানার কর্দ্মে তাঁহার অত্যন্ত ঘুণা ছিল। এজন্ত নে ব্যাপার করেন নাই। একদা কোন স্বজনের পীড়িত অবস্থা দেখিতে গিরাছিলেন। **এ সেথানে কেই** কহিলেন, জাতীয় ব্যবসায় অবশন্ধন করিয়া যদি প্রাণাস্ত হয়, তথাপি ভিন্ন ব্যবদা গ্রহণ করা কর্ত্বা নহে। তাহাতে চৈতক্রোদম হইল। নানা উপায়ে ৩৫০ তিনশত পঞাশ টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু উহা গৃহ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যব্রিত হইয়া গেল। ভগবভাচরণ দে মহাশঙ্গের ভগ্নী শ্রীমতি স্থপার নিক্ট ১৫০, দেড়শত টাকা ও শোভাবাজারে শ্রীযুক্ত মধুস্থদন পালের নিকট ২০০১ দুই শত টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ৩৫ 🔩 সাড়ে তুন শত টাকা মূলধন লইয়া বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। বংদরের শর বংশর অ্রতীত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে এই বার ভাগ্য লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিতে লাগিলেন। পিতৃদেব কহেন, " আমি যে সম্পত্তিটী পাই, তাহাকে কঠিন গ্রন্থীয়ারার আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। "অন চিস্তা কি ভরস্কর।" তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার-বংশে যেন ८५ कहे कारुएट २ अब करिट का इया"

## উমেশচর্দ্র রক্ষিতের ১২৫।৫৬ সালের লভ্য নির্ণয় পত্র হইতে উদ্ধ্য

|            | •                      |
|------------|------------------------|
|            | যাহাকে দেয়—           |
| 1 4        | ভোলানাথ ম্থোপাৰ্চায় ও |
|            | মহেশচক্র মুখোপাধ্যায়। |
| २ ।        | यात्रिक्त मञ्ज         |
|            | • মূক্তারাম দত্ত।      |
| 01         | বিজয়চক্ৰ ঘটক ও        |
|            | গঙ্গাধর সাধুখা। . •    |
| 8 1        | রান্চরণ মাজ্যারি ও     |
|            | শিব্চরণ মাড়য়ারি।     |
| @          | রামগ্ভিকুণুও 🙏         |
|            | স্ষ্টিধর আশ।           |
| <b>9</b>   | কাত্তিকচরণ দে ও        |
|            | ভূবনমোহন কুঞু।         |
| 9          | রামনারার্থ সিংহ।       |
| <b>v</b> 1 | বেণীমাধ্ব ৰহ           |
|            | উ शक्ष माधू थे। 3      |
|            | শিবচন্দ্র নাগ।         |
| <b>a</b> 1 | উত্যচন্দ্র কিছ ও       |
|            | যভেষের কুণু।           |
| • 1        | রামদেবক প্রান ও        |
|            | ক্ষেত্ৰ হৈছিছ হ        |

### যাহাকে দেয়— গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত। नवीनमि गामी। > । सशूर्यका शाला। ১৩। গোপীমোহন দেন ও শ্ৰীমাচরণ সেন। ১খ। নিবারগ**চল্ল আশ**। ১∤ । पर्वन(त्रात्रव **म**ै।। ১৯। শৃজীনারায়ণ্আাশ ऋवगठऋ (म ख ভূবনমোহন রক্ষিত। গিরিধর দক্ত। ২১। ঈশরচন্দ্র শেট ও ষ্ঠীচরণ শেট। ২২। রামরতন র্কিভ ও রামতারণ রক্ষিত। ২০। হররাণচেক্র আশে। २ है। शातानहत्त्र कू वू গোলকচন্দ্ৰ দত্ত ও উমেশচন্দ্র কুণ্ডু। ২৫৷ স্বার্কনেথি আল দীভানাথ আশ ও

মহেক্রনাথ আশ।

३) । अथनिश्चि (नवा) ।

३२ । इस्यनाम्बिनाङ्गी ।

#### যাহাকে দেয়—

- ২৬। ঈশ্বচন্ত্র কুণ্ডুও ঠাকুরচরণ কুণ্ডু।
- ২৭। শ্যামাচরণ দ।।
- २৮। निवात्र प्रक्रा
- ২৯। রামসেবক ন্যক্ষিত ও রামগোপাল আশ । ^
- ৩০। চন্ত্রমণি দাসী ও পুর্বচন্দ্র রক্ষিত।
- ৩১। ব্ৰজমোহন দত্ত।
- ৩২। সাধুচরণ সিংহ ও রঘুনাথ সিংহ।
- ৩৩। গোপীমোহন সেন।
- ৩৪। উগ্ৰকণ্ঠ সাধু গাঁও শিবচন্দ্ৰ নাগ।
- ৩৫। বেণীমাধৰ বস্থ ও গঙ্গাধর সাধুখাঁ।
- ৩৮। কেত্রমোহন বস্থ ও ভারাচাদ পাল।
- ৩৭। মুক্লচন্দ্র আশ।
- ৬৮। ব্ৰহ্মোহন দত।
- ৩৯। বুন্দাবন সেন ও ভামাক ওয়ালা।
- ৪০। নবীনচন্দ্র রক্ষিত।
- 8>। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৪২। রাজীবলোচন রক্ষিত।
- ৪০। রাধানাণ মিত্র।
- 88। বৈভানাথ রজক।

### যাহার নিকট প্রাপ্য--

- ১। भागमा हत्रव है।
- ২। -মহাদেব সা ও
  - নগ্ভ শা।
- রামচন্দ্র আশ ও
   অভয়াচরশ কোঁচ।
- 8। जिननाथ (छ्या।
- বামনারারণ পাশ ও
   বদ্নচক্র পাল।
- হরিশ্চক্র সাহা ও
   অবৈত্তরণ সাহা।
- ৭ i রাম্ধন চেল ও - বিশ্বনাথ চেল।
- ৮। শুরুচরণ দে ও গৌদাই দাস দে।
- ীন। আনন্দচন্দ্ৰ পাশ ও চিন্তামশি দত্ত।
- ১০। রঘুনাথ কুতুও পুরুষোভ্য কুতু।
- ১১। তারিণীচরণ ছোব।
- ১২। রামদেবক সেন ও চক্রক্মার দে।
- ১৩ ৷ বামগোপাল সেন্৷
- ১৪। রামকল রশিত ও কালীপদর্কিত।
- ১e। গোপীনাথ দাস উৎজ্ ।
- ১৬। উমেশচক্র সেন 🕏
  - রামচক্র সেনা

#### যাহার নিকট প্রাপ্য---

- ১৭। গোবিন্দচন্দ্র দে ও নবক্ষ ঘোষ।
- ১৮। বৈক্ঠনাথ পাল ও রামদেবক পাল।
- ১৯। ক্লফামোহন পাল ও উমেশচক্র পাল।
- २०। जिथेत्र जिल्ला कुल्।
- ২১। কাশীনাথ পাল।
- ২২°। রামসেবক পাল ও° ভগবতীচরণ দে।
- ২৩। রাইচরণ চেল ও . নরোভ্য রক্ষিত।
- ২৪। পাঁচকজ়ি ভট্টাচার্যে ও শামাচরণ রক্ষিত 🕻
- ২৫। মহেশচক্র কোঁচ ও যাদবচক্র রক্ষিত।
- ২৬। উমাচরণ পাল ও কেদারনাথ পাল।
- ২৭। হারাণ আশা ও গোপাল আশ।
- ২৮। রামনারায়ণ শেঠ ও বিশ্বনাথ শেঠ।
- ২ন। ঠাকুৱদাস আশী
- ত। মদনমোহুন সাধ্যাঁ ও নবক্ষ শ্রীধুগাঁ।
- ৩১। দিনীনাথ দত্ত ও হরিশচক্ত রুক্তিত।

#### ষাহার নিকট প্রাপ্য—

- ৩২। স্বরূপচ<del>ন্</del>র র**ক্ষিত ও** 
  - উশাঁচরণ রক্ষিত।
- ७०।- श्रीनाथ वरनहां भाषात्र।
- ৩৪। কেদারনাথ রক্ষিত।
- ৩¢। রাজীব লোচন র**ক্ষিত।**
- ৩৬। প্রাণকৃষ্ণ দৈন বীধাকৃষ্ণ দেন ও জীবনকৃষ্ণ দেন।
- ৩৭। ক্লফ্রিলাশ মৃদুক্ ও ক্রামগোপাল ক্রেন্দ্রক্র
- ৩৮। কৃষ্ণহ্রিমৃদ্ধ।
- ৩৯। ক্লন্থ বিনাগ ও কালীকুমার দাস।
- 8 । প্রসরচক্তর রিক্ত।
- ৪১। শ্রী**নাধ দত্ত ও** বটকৃষ্ণ র**ক্ষিত।**
- ে । বৃন্ধাবন সেন ও মহেশচক্র সেন।
  - ৪৩। তারককুণ্ডু ও হরিমোহন দে।
  - <sup>38</sup>। বলরাম দে ও বৃদ্যাবন দে।
  - ৪৫। বৈক্ঠ পাল ও মধুস্দন পাল।
  - ৪৬। ভাগবত চেল-৩ যহনাথ চেল।
  - **৪৭। নিত্যানন্দ ছোব।**

## যাহার নিকট প্রাপ্য--

- ৪৮। পুরুষোত্তম পাল।
- ৪৯। রামব্রহ্ন চট্টোও <sup>^</sup> ভূবনমোহন বসাক।
- ৫০। নবীৰচক্ত রকিত।
- e>। विनन्धि पान मन्क।
- e২। গোপীমোহনীপাল ও মহেন্দ্রনাথ আশ।
- ৫৩। প্রেম্টাদ রক্ষিত প্রশ্চক্র রক্ষিত ও নীলম্ণি রক্ষিত।
- . ¢৪। রামকমল দাস মদক ও অক্যদাস মদক।
  - ৫৫। ভোলানাথ দে ও
     দিগন্তর সরকার।
  - ८७। नवक्यांत म।
  - < । পাঁচক জি মলিক ও
    নিমটান মলিক।
  - 🕬। রামকুমার সিংহ।
  - ৫৯। রামদেবক রক্ষিত।
  - 🖦। লক্ষণচন্দ্ৰ আডটা।
  - ७)। याधवहत्त्रः माग महक्।
  - ২। হরিদাস আশ।

  - ৬৪। বংশীধর রক্ষিত ও শ্যামাচরণ সেন।

### যাহার নিকট প্রাপ্য-

- ৬৫। পিতাশ্ব দেও নিলমণি পালিত।
- ৬৬। হারাধন সরকার ক্র রামচন্দ্র কর ও লক্ষণচন্দ্র কর।
- ৬৭। মি: বোরণ সাহেব ও প্রেম্টাদ সরকার।
  - ৬৮। প্রসরকুমার সেন ও জগমোহন শ্রীমানি।
  - 🏎 🛭 রামকল রেকিত।
  - । কালীকুমার রক্ষিত।
  - ৭১। কালীকুমার দত্ত।
  - ং২। ওরাজচন্দ্র পাল।
  - ৭৩। রাজচন্ত্র রক্ষিত বলভদ্র রক্ষিত ও কৃষ্ণমোহ্ম রক্ষিত।

#### নগদ খাতা।

- ১। নেকটাদ বাবু ও স্ক্রিকটাদ বাবু।
- २। শ্রীনাথ মুখোপাখীরি।
- ৩। তীমজি ঠাকুর।
- ,। ভারাচাদ বাবু ও ধর্মটাদ বাবু।
- পার্বভীচরণ রক্ষিত ।
- 😼। ্শ্রীনিবাস কুণ্ডু 🗓

#### কুশদীপকাহিনী।

#### নগদা খাতা।

- বৃন্দাবন অধিকারী ও

  মহেশচন্ত্র অবিকারী ।
- ৮.১ টোশ্মল **ও** গুলাপটাদ ।
- · ৯। নন্দরাম ও প্রতাপ মল ।
  - > । शिवहत्त मात्र।
  - 🔰। তারুচরণ হালদার।
  - ১२। **হতুমান হালু**রাই । বিহারী হালুরাই।
  - ১৩। তারাচাদ দে ও হরিমোহন দে।
  - ১৪। কাশীনাথ মুখোগাধ্যয়ি।
  - ১৫। কমলাকান্ত সিংহী।
  - ১৬। আনক্চন্দ্র পাল।

#### নগদা খাতা।

- ১৭। রামটাদ ৰাবুও अक्रैপহুথ বাবু।
- ১৮ । বংশীবদন নন্দী ও 👍 হলধর মজুমদার ।
- ১৯। যত্নাথ দক্ত।
- ২**০। অক্**রচক্রিব্ও
  - প্রিভাপমল বাবু :
- ২১ ৷ গোৰ্দ্ধন বাৰু ৷
- ২**ং। হা**রাণ**চন্দ্রশা**।
- ২০ 🗅 স্থবলচন্দ্ৰ বাবু।
- २८। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ।
- २८। ऋत्यत्र मि१७ मात्यामत्र।
- ২৬। মধুস্দন পাতা।
- ২৭। ভৌলানাথ বাবু দালাল।

#### ১২৬১ **অ**ব্দে পণ্য দ্রব্যের মূল্য। ( প্রতিমণ ।)

| কাশীর চিনি           | •••  | 411+,1-       |
|----------------------|------|---------------|
| गदत्रम दमावत्रः हिमि | 32/- | -ano          |
| মাজারি চিনি          | ***  | <b>b</b> ly o |
| ূখাঁড়               | •••  | 000           |
| <b>জাৰানী যুত</b> ু  |      | >6/           |
| মাজারি মৃত           | •••  | >¢∥√•         |
| গাওয়া ঘুঁজ          | •••  | 79∥•          |

| নারিকেল তৈল | ٠٠٠ ١٥١١٠ ١٥٠٠ |              |  |
|-------------|----------------|--------------|--|
| ह्य देव     | ***            | <b>9</b>   • |  |
| মধু         | •••            | 8119         |  |
| বাটাচিনি    | **             | 8            |  |
| গরপেটে চিনি | ***            | end.         |  |
| দোবরা চিনি  | •••            | 9110, 6      |  |
| দলুগা চিনি  | • • •          | eno, edo     |  |

| থেজুরে পাকা চিনি  | জা৵১• মুকের স্ত |                       | 244 '5.11476 |                  |     |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|-----|
| কাশীর দোমা চিনি   | •               | মাদারি ভেঁগা দ্বত     | •••          | >#N=             | ÷ . |
| মাজারি দলুয়া ··· | ذ <b>د</b> ال ۵ | ভৈঁদা স্বত            |              | 241              |     |
| নরম দলুয়া ?      | 810, 8No        | চৌপন দ্বীত            | ••л          | 2 410            | •   |
| বোম্বাই খাঁড়     | ণ <b>া</b> ৽    | কৌর <del>স</del> মৃত্ | ***          | <i>&gt;4</i> % • |     |
| নাথপুরে ঘুত · · · | >9 h •          |                       |              | •                |     |

#### আক্রবরের সময়।

#### क्तिहीत पत्र।

খঃ অব্দ ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫।

(এতি মণের মূল্য)

| গম        | •           | বেস্ম ి      | ***     | No.     |
|-----------|-------------|--------------|---------|---------|
| - যব      |             | - তৈল        | ***     | 2       |
| চাউল      | ∦∙ হইতে ২৻  | <b>যু</b> ঙ  | ***     | ₹∥•/•   |
| কলাই দাল  | · 10/0      | -গোল মরিচ    |         | > 1)P C |
| মূগের দাল | 10.         | <b>हि</b> नि | 74 is a | C       |
| বুটের দাল | ··· i•/à    | 44.2         | 4-0-0   | 314/4   |
| ম্টর দাল  | ••• 1•      | হ্য          | ***     | 110/0   |
| মরদা      | ।৵৹ হইতে ॥∙ | मिथि         | e       | 100     |
| 1         |             |              |         |         |

জব্যের মৃল্য পূর্বাপেক। একণে খনেক বৃদ্ধি ইইরাছে। ইহাতে সাধারণে বিবেচনা করেন, পূর্বকালে লোক অভি কথে জীবন বাপন করিতেন, একণে আমরা কট পাইতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে। জব্যের মূল্য আপেকিক। যে পদার্দের ছারা বিনিময় করা হয়, কোন প্রকারে তাহা প্রচুর সংগৃহীত হইলে জব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তাহার বিপরীতে ম্ল্যের হাস হইয়া থাকে। একণে টাকা সন্তা হইয়াছে, একল পূর্বকাল অপেকা জব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে।



# দম্বাল রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১। প্রীত্তমেশ্চল্র রক্ষিত ২ দ্র্গাচরণ রক্ষিত ৩ অশোকচন্দ্র রক্ষিত ৪ স্থাররাম
রক্ষিত ৫ কালীপ্রেনর রক্ষিত ৬ মতিলাল রক্ষিত ৭ ক্রেনার রক্ষিত ৮ গৌরহরি
রক্ষিত ৯ আশুতোষ রক্ষিত ১০ হরিনারারণ রক্ষিত ১১ রামনারারণ রক্ষিত
১২ কুপ্রবিহারী রক্ষিত ১০ দিননাথ রক্ষিত ১৪ ললিতমোহন রক্ষিত ১৫ লাল১২ কুপ্রবিহারী রক্ষিত ১০ দিননাথ রক্ষিত ১৪ ললিতমোহন রক্ষিত ১৫ লালমোহন রক্ষিত ১৬ বিশেষধার রক্ষিত ১৭ কালীকুমার রক্ষিত ১৮ মাণিকর্ত্তর
রক্ষিত ১৯ মন্মথনাথ রক্ষিত ২০ অক্ষরকুমার রক্ষিত ২১ অতুলক্ষা রক্ষিত
২২ ২০ জটে ২৪ গণেশ্চল্র রক্ষিত ২৫ স্থরেশ্চল্র রক্ষিত ২৬ গোপালচন্ত্র
২২ ২০ জটে ২৪ গণেশ্চল্র রক্ষিত ২৫ স্থরেশ্চল্র রক্ষিত ৩০ রাজ্যোরক্ষিত ২৭ পঞ্চানন রক্ষিত ২৮ হরিদাস রক্ষিত ২৯ বর্তনাথ রক্ষিত ৩০ রাজ্যোধার রক্ষিত ৩১ রামচল্র রক্ষিত ৩২ উমাচরণ রক্ষিত ৩৩ হীরালাল রক্ষিত
অধরচন্ত্র রক্ষিত ৩৫ হরিচরণ রক্ষিত ৩৬ পতিরাম রক্ষিত ৩৭ সোবন্ধন রক্ষিত
৩৮ হরিদাস রক্ষিত ৩৯ নবকুমার ক্ষিত ৪০ পবিহারিলাল রক্ষিতের পূর্বে।
প্রীলোক ৪৫, বালক ২৪ এবং বালিকা ২১। সমষ্ট্র ৮৫।

# শাণ্ডিল্য রফিত বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কালীবর রক্ষিতের প্রণিতামহের নাম তোতারাম বৃক্ষিত। ইনি এক জন পুব উপস্থিত সংবক্তা ছিলেন। একদা গোবরডাঙ্গার প্রাসিদ্ধ জমীদার প্রীযুক্তবাব শেলারাম সুখোপাধ্যার-তাঁহাকে কোন কারণ বশতঃ আহ্বান করেন। পূজনীয় জমীদার—তাহাতে ত্রাহ্মণ এইহেত্ তথার যাইলে প্রজাদিগের রীতি আছে, জমীদারকে নজর দিতে হয়। কিন্তু ভোতারাম তৎ-প্রজাদিগের রীতি আছে, জমীদারকে নজর দিতে হয়। কিন্তু ভোতারাম তৎ-প্রজাদিগের রীতি আছে, জমীদারকে নজর দিতে হয়। কিন্তু ভোতারাম তৎ-কালীন নজর দিতে জক্ষম হওয়ার কৌশল পূর্বক জমীদার মহাশয়কে সন্তোয় করিন্ত্র জন্য নিম্ন লিখিত বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিয়া করিন্ত্র জন্য নিম্ন লিখিত বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ কহিলেন, "এস তোভারাম।" ভিলেন। তোতারামকে দেখিয়া জমীদার মহাশয় কহিলেন, "এস তোভারাম।"

"কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গাপাৰ।। জল দিয়ে পূজি যদি মীন আছে তার॥ কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গাপায়।

## কুশৰীপকাছিনী 🗗

পুञ्जितिय शृक्षि यपि, खमत मधु भात ।

कि पिय शृक्षित ताङ्गाभात ।

इक्ष पिय शृक्षि यपि, ताङ्ग भियाय ।

कि पिया शृक्षित ताङ्गाभाव ।

मन पिया शृक्षि यपि, मन नाहिक छात्र ॥

कि पिया शृक्षित ताङ्गा भात ।

कि पिया शृक्षित ताङ्गा भात ।

এই কথা বলিয়া ভোতারাম স্থির হইলে, ক্তিশর স্ভ্যের মধ্যে এক জন কহিলেন, — "ভোতারাম! টাকা দিরা প্রাক্র।" তৎক্ষণাৎ ভোতারাম উত্তর ক্রিয়া;—

টাকা দিয়া পূজি যদি, খাদ আছে তায়। কি দিয়া পূজিব রাঙ্গাপায়॥

ইহা শুনির সভাত সকলে হাস্ত ক্রির উঠিলেন এবং সকলেই একবাকো ব্লিরা উঠিলেন; "বা! ভোতারাম! ভাল বজ্তা ক্রিরাছ।"

# শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা

> শ্রীহরিপদ রক্ষিত ২ পগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৩ চণ্ডীচরণ রক্ষিত ৪ কালীবন্ধ রক্ষিত ৫ বিষ্ণুপদ রক্ষিত ৬ যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত। স্থালোক ১৩, বালক ৪, বালিকা ৬, সমষ্টি ২৯।

# কাশ্যপ্ৰপাল বংশ।

পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের ভিন পুত্র কলিীবর, রামরতন ও উমচেরণ। রাম-রতনের পুত্র বর্ত্যান গোগোল ও অধ্র। উমাচরণের পুত্র বর্ত্যান যত্নাপ পাল। গুসাধর পাল ভেজারতি ও মহাজনী করিয়া উন্নতির পরিবর্তে ঐ কার্য্যে তিনি নিঃস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মুত্যু হইলে তদীয় মধ্যম পুত্র সাম-তারণ পিতৃবিয়োগে নিঃসহায় হইরা অত্যক্ত কত্তে পড়িয়া ছিলেন। কি করিয়া সংসার যাত্র। নির্কাহ করিবেন, এই ভাবনায় তাঁহাকে বড়ই অন্থির ক্রিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাম্রতন ক্লিকাতায় ৰ্টভগাম তাঁহার মাতৃল ৮কাশীনাথ পাল মহাশয়ের দেকোনে সামাস্ত বেতনে চাকরিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিছুদিন ঐ স্থানে কার্য্য করিয়া তৎপরে কণিকাতা বড়বাজারে হারাণচক্র আশের পণ্যশালার প্রবেশ করেন। অতঃপর স্ত্রী ও ৩টা নাবালক পুত্র রাধিয়া ইনি পরলোক গমন করেন। কার্য্য শিক্ষার জন্ত পোপালচক্র উমেশচক্র রক্তির বাণিজ্যশালায় অভি অল व्ययम अविष्ठे रुन। निमाचकारणव मशारक युकारण महस्याभी कर्माठावीभग নিদ্রা যাইতেন, গোপাণ ও ফটিকচন্দ্র রিফত তথন জ্যুকারীর প্রতীক্ষার কালকেপ ক্রিতেন। ে ধ্রিদ্দার দেখিলে গোর্গাল সর্কাতো যাইয়া দ্রু মনোনীত করাইতে মুলুবান্ হুইতেন। পরে বুঝাগেল, তিনি সম্বাধিকারীর জন্য নহে, নিজের উরতির পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্যই পরিশ্রমে অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষার্থী যদি শ্রম বিমুখ হয়, ক্তবিদ্য হইবার আশা থাকে না। গোপাল পরিশ্রমী ছিলেন, এই জন্য একণে জিন সরং পন্যশালা স্থাপন করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

## কাশ্যপ গোত্রীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীযত্নাথ পাল, ২ হরিদাস পাল, ৩ রামচন্দ্র শাল, ৪ গৌরহরি পাল,
মতিলাল পাল, ৬ গঞ্চান্ন পাল, ৭ গোপাল চন্দ্র পাল, ৮ গিরীজাপ্রসর পাল,
কড়ন সাস পাল, ১০ অধর চন্দ্র পাল, ১১ পাঁচকড়ি পাল, ১২ প্রিরনাথ পাল,
১৩ হাজারিশাল পাল, স্থালোক ১০, বালক ৪, বালিকা ৬, সমষ্টি ২০।

# भश्रुकोना.शनवश्रा

মধুকৌল্য গোত্ৰীয় রামচক্র পাল নামক জনৈক বাঁক্তি খাঁটুরা পাল পাড়ায় বাসুকরিতেন। ইনি এক জন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। "অব্ধোত" মতে ইনি চিকিৎসা করিতেন। এতি বৎসর অষ্ট্রী পূজার দিন রাণ্চত্র সমস্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিভেন। ঐ ঔষধ এক বংসর কাল প্রান্ত চলিত। ইনি হরিতাল, অভ প্রভৃতি ভশ্ম করিতে জানিতেন। তীহার এক প্রকার অনোৰ জর বটিকাছিল। বে প্রকার জর হউক নাকেন, ২,৪ দিন উ: হার শেই বটকা সেবন করিলে রোগী জর হইতে এক কালীন আরোগ্য লাভ করিত। তিনি বহুতর কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। এইরপ জন শ্রুতি আছে যে রাম্যক্ত কতকগুলি রোগীকে মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরাইলা আনিয়া ছিলেন। উহোর চিকিৎসা প্রশালী উত্তম ছিল। তিনি যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, অনেক স্পদিষ্ট রোগীকে ও তিনি ঔষধ ও মন্ব প্রায়োগে আরোগ্য করিতেন। এতদ্বিন তিনি ভূত, ডাইন, নব প্রস্ত শৃশুর পেঁচো পাওঁয়া প্রভৃতি মন্ত্র বলে আরোগ্য করিতে পারিতেন। চিকিৎসা করিয়া ইনি এতদেশে বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎদা ও মন্ত্রাদি ব্যতীত তাঁহার আরো একটি অলৌকিকু ক্ষমতাছিল। তাঁহার বন্ধ বান্ধব সময়ে ২ তাঁহার দৈবশক্তি পরীকার্থ এক-স্থানে বদিয়া তাঁহার নিকট হইতে কেহ বা এলাচ, কেহ বা লবজ এই প্রেকার নানাজনে বিবিধ দ্রব্যের প্রার্থনা করিত। রামচক্রও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বিষয়াই প্রাথিতি দ্রায় যোগবলে আনাইয়া দিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই সাতিশয় বিশ্বরায়িত হুইত। ইনি সরলচেতা শাস্ত-প্রকৃতি ও নিরহঙ্কারী লোক ছিলেন।

এই বাংশার আদিপুরুষ প্রশাদ চক্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তি ১১২৭ সালে
(বগাঁর লাকামার পরে) সপ্তগ্রাম হইতে আদিয়া খাঁটুরা গ্রামে বাস করেন।
ইহাঁরি পুল যাদুনৈন্দু পাল। যাদনেন্দ্র সাত পুল, তর্মধ্যে হরিচরণের পৌত্র
রামগতি পাল। বংশীধরের পিতা জগরাথ, জরপুর ও অহা ২ হাটে গরুর পৃষ্ঠে
স্তার ছালা বোঝাই করিয়া লইয়া ধাইতেন, এবং ঐ স্তা বাজারের দোকান-

দারদিগকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাপাস তুলা লইতেন। এবং প্রামে প্রামে বাহারা চরকার স্তা কাটিতেন, তাঁহাদের নিকট ঐ তুলা দিয়া চরকারাত স্তা লইতেন। এইরূপ বিনিমর ব্যবদার দ্বারা বাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তদ্বারা অতি কটে কোন প্রতারে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবদার দ্বারা যৎসামান্ত অর্থ রাখিরা ইনি পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যু হইলে ঐ অর্থ লইরা প্রগমে বংশীণর কলিকতা বটতলার হরচন্দ্র দেনাক তিলী বংশীর জনক ব্যক্তির সহিত অংশে একটি সামান্য বিলাতী স্তার দোকান করেন। এই স্তলে বলা আবশাক যে, তৎকালীন বিলাত হইতে স্তার জামদানী এই প্রথম। অতঃপর বংশীণর ঐ স্থতার কারবারে কিছু অর্থ উপার্জন করিলে তদীর পূক্ত দারিকানাথ পাল ও প্রাতপ্ত রাম সেবককে বড়বালারে বিলাভি স্থতার একটি ভাল রকম কারবার করিয়া দেন। এই কারবার আরম্ভ হইবার জাবাহিত পরে অর্থাৎ সন্ ১২৪৫ সালে বংশীধরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর বটতলার দেকান বন্ধ হইল। বড়বাজারের দোকান প্রবাহ হইল।

বংশীধরের মৃত্যুর ক্ষেক বংশীর পরে মার্কিণের সহিত ইংরাজ দিগের যে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকার তুলা ম্যানচেন্টারওয়ালারা না পাওয়ার, ভংকালীন ম্যানচেন্টারের স্থতার কল বন্ধ হয়। এই কারণে কলিকাভায় প্রভার আমদানী না হওয়ায় বাজার বিশেষ তেজ হয়। তৎকাশে ইহারা বিপুল অর্থ উপার্জন করতঃ ঐ স্থতার দোকানের সঙ্গে গরপেটে চিনির একটি কার্য্য আরম্ভ করেন।

উপরোক্ত মার্কিন যুদ্ধের সময় যথেষ্ট লাভবান হওয়ায়, ধনপিপাসার প্রসীজিত হইয়া ঐ ভেজ বাজারে আমদানী স্থতা চড়াদরে যথেষ্ট পরিমাণে প্রক্রিদ-করেম। ঐ স্থতা ধরিদের অধ্যবহিত পরেই মার্কিন যুদ্ধের অবদান হয় এবং কলিকাভার বছল পরিমানে স্থতা আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। এই কারণে তাহার পর বংসরেই ইহাঁরা সর্বস্বান্ত হইয়া গড়িলেন।

পূর্বে এতদেশে চরকজোত হতা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিলাভী হতা আমদানী ২ওয়ায় চরকাজাত হতার ব্যবহার দিন দিন প্রাণ হইতে শাগিল। বংশীধরের পূর্দ্ধ প্রধারের ভারকাজাত সুতার মোটা কপিড় ব্যবহার করিতেন।
এখনকার আন্ধ তখন বাব্গিরির প্রচলন ছিল না। মোটা কাপড় ও ভত্পর্ক্ত
উত্তরীয়, বৃষ্টি ও আতপ তাপ নিবারণের জন্ম গোল পাতার ছাতি ব্যবহাত
হুইত। এইরূপ বেশে ইহারা গোপ্ঠে ছারা বোঝাই করিয়া গ্রীত্মের প্রচও
রৌজে, প্রবল বর্ধায় ও শীত্র কালের হিমানীতে শ্রেণীবদ্দ হইয়া সভ্জন মনে মাঠে
মাঠে গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে পণ্যদ্রব্য লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

বৃদ্ধির প্রথরতা সম্বন্ধে এইরপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়ী যায় যে, এই পাল বংশের জগরাথ প্রভৃতি অক্তান্য জ্ঞাতিবর্গের সৃষ্টিত একত্রে হাট করিতে গিরা কাহার কোন্ "বেশুন" চিনিয়া লই বার জন্ত পরস্পর পৃথক ২ চিত্র দিয়া বেশুন দেয় করিতেন। এই কারণে ঐ সময় হইতে ইহাঁদিগকে "বেশুনদাগা" পাল বলে।

বংশীধর পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি প্রতাহ প্রতিবেশী মণ্ডলীর বাটীতে যাইয়া প্রত্যেক বাটীর তত্ত্বাবধান লইতেন এবং যদি কাহারও সংসার নির্বাহের টাকা আসিতে বিলম্ব হইত বা জনীদারের থাজনা প্রদানে অক্ষম হইয়া পীড়িত হইত, বংশীধর জানিতে পারিলে, নিজ হইতে টাকা কর্জে দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। বংশীধরের বাটীতে পরিবারও জয় ছিল না। হইবেলার অন্যন ১৫০ বা ২০০ শত লোকের পাত পড়িত। জনগ্রামুগ্র খাটুরার রাজ পথে তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুছরিনী অদ্যাপি পল্লীশোভা বৃদ্ধি করিছেছে দেখিতে পাইবেন।

বংশীধর যে সুময় স্তার কারবার করিয়া বৎসরেক কাল মধ্যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন, তৎপূর্বেই তাঁহার পুল ছারিকা নাথের মৃত্যু হর। রাম সেবক বৈষয়িক বৃদ্ধি প্রভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া অনুমান ১২৬৩ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তদার সহোদর ভাতা কান্তি চক্র ঐ বিষয় সম্পত্তির প্রধান কর্ত্তী হইলা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ইনিই তেজি মরে স্তা কিনিয়া সর্বস্থাত্ত হন। কান্তি চক্রের জ্যেন্তাবিধবা কন্যা শ্রীমতি স্বরস্থী দেন কিছুদ্বি বেথ্ন কালেজে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বামারচনাবলীতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বাক্ষধর্ম গ্রহণ করায় স্কাতীয় গণ তাঁহার মুায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বংশীধরের পুত্র কি পৌত্র কেইই

বর্তমান নাই। বে সংসারে প্রতাহ ১০০ বিত পাতা পড়িত, কালের কুটিল গতিতে আজ সেই সংসারে বংশীধরের ছইটী ভাতপুত্র ভিন্ন আর কেহই নাই। ইহঁংদের একজনের নাম শ্রীনিবাস পাল ও অপরের নাম ক্ষেহরি পাল।

এই বংশে গৌরীচরণের পৌত্র রামগতি পাল। রামগতির তিনপুত্র।
দয়াল, ঈখর ও কেদার। রামগতি অতি নিংস্ব ছিলেন। কিন্তু ইহাঁর বাবসার বৃদ্ধি তীক্ষ থাকার, থাটুরা প্রাম্ন নিবাসী কালীকুমার দত্তের সহিত্ত
শূন্যবকরার গোবরডাঙ্গা, চাঁটুড়েরা প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ কারবার খুলেন।
কারবারের উন্নতির অবস্থায় কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মনোমালিন্য
ঘটার, রামগতি উক্ত কার্যা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দন পুর নিবাসী ৮ রামস্থানর মিশ্র মহাশ্রের অথ স্থহায়ে নিজে স্থামে নানাস্থানে নানাপ্রকার
কার্যা আরম্ভ করিলেন। এই বার্মারে তিনি তাঁহার পুত্র ও ভাতপাত্র
দিগকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ কার্যোর উর্ভি হওয়ায় প্রাচুর পরিন্
মাণে অর্থাপম হইতে থাকে।

সন ১২৫৯ সালের আখিন মাসে রামগতি তিন পুত্র ও ঐ সকল ব্যবসার
অক্স রাথিয়া পরলোক প্রন করেন। ইহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র
কোরে নাথ সমস্ত ব্যবসায়ের কর্তা হইয়া তীক্ষ বৃদ্ধি প্রভাবে গরপেটে চিনি
বিলাডী স্থতা, তিসি, লোহ ও রিফাইন সোরার কারখানা ইত্যাদি নানা প্রকার
ব্যবসার প্রবদভাবে চালাইয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন ও যথেই খ্যাতি প্রতিপত্তি
লাভ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যান্ত হইরা পড়েন। নিঃস্থ অবস্থার অনুমান ৩০ বংসর জীবিত থাকিয়া সন্ধ্যান্ত হইরা পড়েন। নিঃস্থ অবস্থার অনুমান ৩০ বংসর জীবিত থাকিয়া সন ১৩০১ সালে পরলোক গমন করেন। একবে তাঁহার হই পুত্র বর্ত্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠ জানকী নাথ ও কনিষ্ঠ বহুনাথ। আনকীনাথ মেডিকেশ কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ব হইতে পারেন নাই। স্থ্রামে এক্ষণে ইনি চিকিৎসা ব্যব্যায় করিতেছেন।

# কুশদীপকাহিনী।

# মধুকোল্য গোত্তীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীছরিশদ পাল ২ স্ত্রাহরি পাল ও রামচন্দ্র পাল ৪ রাজেন্দ্র নাথ পাল ২ আম্লারফা পাল ৬ শরচচন্দ্র পাল ৭ কালীচরণ পাল ৮ মন্নথ নাথ পাল ৯৩ প্রমণ নাথ পাল ১০ সভ্যচরণ পাল ১০ রামচন্দ্র পাল ১২ অবিকা চরণ পাল ১৩ রফাহরি পাল ১৪ ভ্তনাথ পাল ১৫ থানন্দ্র নাথ পাল ১৬ দণ্ডীবর পাল ১৭ মানিক চন্দ্র পাল ১৮ ক্ষেত্র মোহল পাল ১৯ জানকী নাথ পাল ২০ প্রিয়নাথ পাল ২১ নারান চন্দ্র পাল ২২ ছরিদার পাল ২৩ কার্ত্রিক চন্দ্র পাল ২৯ ননী গোপাল পাল ২৫ ছরিদার পাল ২৬ বিপ্রদার পাল ২৭ কার্ত্তিক চন্দ্র পাল ২৮ গোনান্দ্র ২৯ নিলনী কান্ত পাল ৩০ মানিক চন্দ্র পাল ৩০ উপেন্দ্র নাথ পাল ৩২ শ্রীবের পাল ৩০ আমাচরণ পাল ৩৪ মহানন্ধ্র পাল ৩৫ বৃষ্টিবর পাল ৩৬ গোর বিহারী পাল ৩৭ জ্বনর ভ্রমণ পাল ৩৮ শশীভ্রমণ পাল ৩৯ রামেখার পাল ৪০ পার্মতী চরণ পাল ৪১ শ্রীনিবার পাল ৪২ উপেন্দ্রনাথ পাল ৪০ ইক্রভ্রমণ পাল ৪৪ নিবারণ চন্দ্র পাল ৪৫ পৃঞ্চানন পাল। জীলোক ৬১, বালক ২৬, বালিকা ১৫, সমষ্টি ১৪৪,।

# भाषिना भान वश्म।

এই রাপ প্রবাদ আছে বে, উপরোক্ত পালবংশ সপ্রথাম হইতে আসিরা আঁটুরায় বাস করেন। রামজরু পালের বাটাতে খোরাকি ধান্তের জন্য করেনটা গোলা ছিল এবং ব্যবসারের জন্ম থাটুরার অন্তর্গত স্লো নামক স্থানে ১৭৫ কি ১৮০টা গোলা ছিল। থাটুরা গ্রামে সাতবার অগ্নিদাহ হয়। দিতীয় কিয়া তৃতীয় বারের অগ্নিদাহে তাঁহার অপরাপ্রর গোলাগুলি পুড়িরা বায়। কেবল মাত্র একটি স্পারির গোলা রক্ষা পায়। তৎকালে আমজর পাল স্থানাস্তরে ছিলেন। বাটাতে আগমনকালে পথিমধ্যে একটা ত্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রামজয় পাল প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! কোথায় গমন করিয়াছিলেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "খাটুরা গ্রামে রামজয় পালের বাটাতে গিয়াছিলাম ও তথায় পরিতোষ পূর্বক মধ্যায় ভোজন করিয়া জানিতেছি; কিন্তু মুধ শুদ্ধি হয়্মনাই।" এই বলিয়া ত্রাহ্মণ আপন গ্রাম স্থান

গমন করিলেন। রামজয়ও আফানের বাক্যে সন্তুত্ত হইয়া বাটীতে আসিরা দেখিলেন যে, অগ্নিতে সমস্ই ভশ্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র স্থারির গোলায় অগ্নি স্পূৰ্ণ হয় নাই। তথন বুঝিতে পারিলেন যে, পথিমধ্যে যে আস্ক-ণের সহিত সাকাৎ হইয়াছিল, তিনিই সাকাৎ অগি অগণি বাকাণ বেশী ব্ৰুণ। অভেএব যথন তিনি বলিয়াছেন যে মুথ গুদ্ধি হয় নাই, তথন আরে কেবল সাত্র অপারির গোলা র্ফা করিরা লাভ কি? এই ভাবিয়ারামলর পাল সহস্তে সুপারির গোলায় অগ্নি প্রদান করিয়া নাহ করিলেন। সন্ধিপুরের গোর্দান রকিত ও বড় রকিত বংশের বিকুরামের বাটাতে একা স্থারির গোলা ভক্ষণ করিতে পারেন নাই। বিনা অনুমভিতে অংহরে চলে, না পাইলে জোধ করা অকার নহে। পান স্পারি গ্রহণ সন্মানের চিহ্ন। বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সৌজনে;র হানি হয়, এই জন্য অগ্নিদেবকে নররূপ গ্রহণ করিতে হয়। তিনি ধনবান ও তেজারতি ও মহাজনী কার্যা ছিল নলিয়া কতিগর দহ্য এক্তিত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার কোন দ্রব্যাদি বাধন লইয়া ঘাইতে সমৰ্থ হয় নাই। ভাহার কারণ স্লো প্রাম নিবাসী গোলাম সন্ধার নামে জনৈকু মুগলমান পুরাতন বাজার ও তাঁহার বাটী চৌকী দিত। যৎকালে দহাগণ বাজার লুঠন করিতে থাকে, ঐ সময় গোলাম সন্দার চৌকিতে বাহির হয় ও দম্যগণকে জিজ্ঞাসা করে "ভোরা কে?" দম্যুরাও তত্ত্ত্বে বলে যে, "তোর বাবারা।" এই প্রকার বচদায় গোলামের সহিত দ্মুদিপের অন্ত্রীড়া আরম্ভ হইল। ইতাবসরে রামজ্ব পালের বাটীত পরি-জনবর্গ ও দ্রব্যাদি স্থানাস্তরিত হয়। পরে দস্যাদল হইতে একটা সড়কী আসিয়া গোলাম সন্দারের উরুদেশ ভেদ করিল। গোলাম ষন্ত্রণায় অভির হুইয়া হস্তদ্বারা সড়কী উৎপাটন করিয়া নিকটস্থ একটা পদা পুষ্করিণী মধ্যে প্তিত ৮ইক এবং নিজ ব্সবারা আঘাত স্থান দৃঢ়কপে ব্রুন করিল। নামে গোলামের একটা ভাতপুত ছিল, দেও ঐ চৌকিদারী কার্য্য করিত। গোলাম পুজরিণী হইতে উঠিয়া মদনকে বলিল, "দশক্ষে বাজারের উত্তর সীমা রক্ষাকর। সাবধান, দহারা যেন বাজার হইতে এক কপর্দকও শইতে না পারে। আমি দক্ষিণ দিক হইতে পুনরায় ইহাদিগকে আক্রমণ করি।" মদন ভাহাই করিল। দত্যরা ক্রমশঃ বাজার ছেড়িয়া রামজয় পালের বাটীর মধ্যে পতিত হইক। কিন্তু পূর্নাহেই জবদানি স্থানাম্বরিক ইইবাছিম। সূত্রাং দিয়াগণ কি করিবে এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, ইত্যুবসরে গোলাম ও মদন উভরে পুনর্নার দম্যদেশ দশনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে দম্যাগণ বীরভাবে আসিম্বাছিল, শেষে ভীকতা অবলম্বন করিয়া প্রাণভরে পলায়ন করে। ছই তিন জন কর্মা করে মদন একেবারে কাটিয়া কেলে; গোলামও তুই তিন জনকে শমন সদনে পাঠাইয়া ছিল। পর দিন থানার জমানার ঘটনাস্থলে আদিয়া দম্যাগণের মৃতদেহ, গোলাম, মদন ও আরও কভিপার লোককে জেলার চালান দেয়া। গোলাম সদার এই ভ্লোছিলি চ কার্যোর জন্য গভর্মেন্ট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

র্মিলর পালের বাটাতে প্রতি বংশর বর্ষাদি পূলা হইত। ঐ সময় সমালহ প্রতি সমাল সমালহ প্রতি সমাল বাটাতে প্রতি স্থাতি বংশল প্রতি বংশল তাহার বাটাতে উপস্থিত হইতেন। এবং সভাষি বেশন হইয়া পঞ্চায়েতের ভাষ সমাজভুক লোক সকলের দোষ গুণ বিচার পূর্ক দোষীর দুও এবং গুণের পুর্কার প্রতে হই ত।

বৈশাধী পূর্ণিমার বর্দ্ধমান, ভগলি ও বৈঁচি সম্প্রদারে বে ক্লপ্রা হইরা থাকে, ভাহার নাম বংসকলি। পাঁচড়া নিবাসী প্রীযুক্ত রামলাল ইক্ষিত্ত মহাশয় লিথিয়ছেন, উপরোক্ত পূজা লকলের বাটীতে হর না। দেয়ের দে ও দ্বাল রক্ষিতের বাটীতে মহামায়ীকে প্রায়র করিবার জন্ত এই সময় বলিদান পর্যান্ত হইয়া থাকে। চুণের ভাঁড়, কাভারি, জাঁতি ও পান, জাভীয় বৃত্তির সহায় স্বরূপ বলিয়া শিব ভুগার নির্কিট উপস্থিত করা হয়। বৈটি হইতে আগত কালীচরণ নত্তের বংশসজ্ত গাঁটুরা নিবাসী ব্রজমোহন দন্ত মহাশয় কহিয়াছেন, উহাদের বাটীতে ঐ প্রকার চুণের ভাঁড় ও কাভারি দিবার নিয়ম আছে। ইহাতে এই স্চনা হইতেছে যে, বঙ্গদেশীর ভার্লিরা উত্তর পশ্চিমের পানের থিলি ব্যবসায়ী ভার্লি হইতে অভিন জাতি। বঙ্গদেশ আদিয়া নির্মিণ পানের থিলি ব্যবসায়ী ভার্লি হইতে অভিন জাতি। বঙ্গদেশ আদিয়া নির্মিণ পানের বিশিন ব্যবসায়ী ভার্লি হইতে অভিন জাতি। বঙ্গদেশে আদিয়া নির্মিণ ব্যবসায়ী ভার্লির গ্রহণ করিয়াছেন।

রামজয় পাশের পৌত তুর্গরোম পাল 'এক জন তেজসী পুরুষ ছিলেন।
ইনি কথন গুকাং রৈও চাকরি সীকার করেন নাই। সামার বাবদার দারা
কোনরপে জীবিকা নির্বাহ করিভেন। বংকালে খাটুরার বাজার অ্যি
লাগিয়া ভতাবাং ক্য়ে, ঐ সময় প্রাবহডাকার প্রবল জমীদার কালীপ্রনর

বাব্ ঐ বাজার উঠাইরা গোবরভাকার স্থাপিত করেন। তৎপরে গুর্গারাম নিজ বাস ভবনের সমুথে এক দিনের মধ্যে দোকান ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ দোকানে কার্য্য আরম্ভ করেন। অত্রন্থ তিলোকচন্দ্র আশের সহিত বাগানের জ্মী সম্বন্ধ বিবাদ হওয়ায়, গুর্গারাম স্বয়ং রাত্রির মধ্যে ৬লাণ হলা দীর্ঘ এবং ৪ হস্ত প্রস্থ এক পয়ঃ-প্রণালী খনন করাইয়া নিজ জ্মীর স্বন্ধ প্রতিপর করেন। তিনি এক জন সাহসী ও বলবান পুরুষ ছিলেন। পরোপ্রারেও তিনি যথাসাধ্য রন্ত থাকিতেন। কোন পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি মংকারের লোকাভাব হইত, গুর্গারাম জানিতে পারিলে সভঃ প্রবৃত্ত হইয়া অক্যের সাহায্য উপেকা করিয়া তৎক্ষণাৎ একাকী ঐ শবদেহ সৎকার করিয়া ক্যাসিতেন।

### শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

ঠ প্রিরাজ্যেরর পাল ২ রাদ্বিহারী পাল ৩ বস্থ্ বিহারী পাল ৪ রামহলাল পাল ৫ রামপ্রোপাল পাল ৬ রামহিমি পাল ৭ গণেশ্চলে পাল ৮ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ৯ প্রক্রাণচন্দ্র পাল ১০ নিবীনচন্দ্র পাল ১১ বিষ্ণুপদ পাল ১২ হরিহর পাল ১৩ জয়গোবিন্দ্র পাল ১৪ রামটাদ পাল ১৫ মাণিকচন্দ্র পাল ১৬ শৈলেখর পাল ১৭ সহায়নারাণ পাল ১৮ হরিদাস পাল ১৯ রাখালচন্দ্র পাল,২০ নারায়ণচন্দ্র পাল ২১ স্থরেক্তনাথ পাল ২২ থগেক্তনাথ পাল ২০ বিনোদবিহারী পাল ২৪ পঞ্চানন পাল ২৫ নগেক্তনাথ পাল ২৬ শরচ্চক্র পাল ২৭ সভাচরণ পাল ২৮ মাণিকচন্দ্র পাল। স্ত্রীলোক ৩২, বালক ৬, বালিকা ৪। স্মষ্টি ৭০

# मा वश्याः

একদা নবদীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণতল্ল ভ্রমণার্থ স্বদলে বহির্গত হইয়া বাঁকড়া গ্রামে উপনীত হন। ঐ সময় ঐ স্থানের অধিবাসী ভূবনেশ্ব দাঁ ও বেচারাম রক্ষিত নামক ছই ব্যক্তি স্বিশেষ যত্র সহকারে রাজার এবং অমাতা-বর্গের প্রিচ্ম্যা করেন। প্রসান কালীন মহারাজ তাঁহাঁদিগকে ডাকাইয়া

# কুশৰীপকাহিনী।

জিজ্ঞানা করেন য়ে, "আমাদিপের পরিচর্যান আপনাদিণের কত ব্যন্ন হইরাছে বলুন এবং আমার নিকট হইতে তাহার মৃণ্য গ্রহণ করন।" ইহাতে ভ্রনেশ্বর দাঁ ও বেচারাম রক্ষিত্ত বিনীত ভাবে কর্মোড়ে কহেন, "মহারাজ! আমরা অতি স্থানাম্ভ বান্দি, আমাদের দাধ্য কি যে মহারামের পরিচর্যা করি! যাহা হউক তজ্জ্ঞ আমরা এক কপর্দ্ধকও প্রার্থনা করি না।" ইহাতে মহারাম্ভ কর্মুচন্দ্র সাতিশয় সন্তুই হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, "এই জমিদারী কাহার ?" তহুত্তরে তাঁহার। কহিলেন, "এই জমিদারী মহারাজের, কিন্তু হবিবৎ থাঁ পার্মান চৌধুরির পত্তনীতে আছে।" রাজা ক্ষচন্দ্র এই কথা শুনিয়া উপরোক্ত ম্নলমান পত্তনীবারকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ পত্তনীয়ত্ব থারিজ করিয়া দিয়া, বেচারাম রক্ষিত্রকে ১০ বিঘা ১৪ কাঠা এবং ভ্রনেশ্বর দাঁকে ৬ বিঘা, একুনে ১৬ বিঘা ১৪ কাঠা জমী উভয়কে প্রীয়ান করেন। ইহার সনিক্ষ সন ১১৭১ সালে বৈশাধ মাসে গৃহদাহে ভন্মীভূত হয়। রাজ প্রদত্ত সনন্দের সত্যতা ও নত্তের বিষয় সন ১২১১ সালে ২৯ দে অগ্রহায়ণ তারিখে বুশোহরের কাণেন্টর কর্ত্বক স্থীকৃত হইয়াছে।

# নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত

## अन्दर्भन्न निमर्भन।

( পূर्कार्क )

ত্রীরেগ—

R. K. D. A. C.

তর্দাদ্ বাজে জ্মী দাখিল কাছারি কালেক্টারি— ক্রেলা যশোহর সন ১২০১ সাল অগ্রহারণ।





ভারদাদ জমি। (व छोटम क्रमी। 8/0 বাঁকড়া। " व्यामिश्रुव।

সনন্দ দৈত্ত বিনাম ১৯ হবিয়ত খাঁ পাঠান চৌধুরি।

নং ৩০৯৭২। ছকিকত্

স্নন্দ গৃহীতার। नाम । ভূবনেশ্বর দা।

मथनिकाद्वर । मश्रानकादात्र । সহিত সম্বন। भाग । ষতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র কালাচাদ। क्रवादिव है। ।

यँ[क्फ़्]। 13 খাঁটরা।

সাকীন নাম

পরগণার। সনদের নাম। গন শেরিখী।

হোদেনপুর

মরণ নাই।

( অপরার্দ্ধ )

যাহার নাম নাই ভাহার হকি ওতি দীন ১১৭১ সালে বৈশাথ মাদে গৃহ দাইতে সকল থোৱা গিয়াছে। জ্**নীর নাম**।

খাস দ্ধল। মহাতান।

শ্রীরামকুমার। মোং বাক্ডা। বাহা ইউক ১২০৯ সালে ২ রা আখিন তারিখে বেচারাম রক্ষিত মহারাঞ্চ প্রদত ঐ ১০ বিঘা ১৪ কাঠা জমী রামস্থলর দাঁকে বিক্রের করিয়া বাঁকড়া হইতে বসবাস উঠাইয়া লন। ইনি বর্ত্তমান শশীভ্ষণ দাঁরে পিডামহ। প্রথমে ইনি স্থাচর পানিহাটী গ্রামে ভুলা ও তৎপরে চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেননা এবং ১২০৫ সালের কিছু পূর্ব্বে এই রামস্থলর দাঁ। কর্ত্তক প্রথম ভেজারতি কার্য্য আরম্ভ হয়। রামস্থলর দাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামরাম দাঁ ঐ কার্য্য চালাইয়া আহিছে ছিণেন। কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ কার্য্য একেবারে বন্ধ হয়। ভ্রনেশ্বর দারে এক পুত্র কালাচাঁদ, তৎপুত্র রামকুমার, তৎপুত্র জনার্দ্যন, তৎপুত্র জনার্দ্যন, তৎপুত্র রামরাম এবং তৎশ্ব বর্ত্তমান শশীভ্ষণ দাঁ।

গোবরডাঙ্গা গ্রামে রামলোচন দি। নামক এক ব্যক্তি বাস ক্রিভেন। ইনিও ভূবনেশ্বর দাঁর বংশদন্ত। রামলোচনের ছই গুত্র, প্রথম দর্শনারায়ণ ও বিতীয় পীতাধর। দর্পনারায়ণ বাল্যাবস্থায় কিছুদিন আম্য পাঠশলিয়ে লেখা পড়া শিক্ষা করিষা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কলিকাভায় একটা মুদিখানার দোকান খুলেন। অপেকাকত অর্থ সঞ্য হইলে, বড়বাঞার চিনিপটাতে খুড চিনি বিক্রমের কার্য্য, আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ঐ এ্যবসায়ে লাভ হইতে থাকে; এই প্রকারে কিছু দিন গত হইলে দর্পনারায়ণ তদীয় পুত্র উত্তম চক্রের প্রতি ব্যবসায়ের ভারার্পণ করতঃ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উত্তিম চন্দ্র ও পিতার আদেশ মত জ্চাক্তরূপে কার্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন। দর্পনারায়ণ সচ্চরিত ও মিতবায়ীলোক ছিলেন। দর্শনারায়ণের মৃত্যু ক্ইলে উত্তম চক্র বিশেষ যত্ন ও উদ্যম সহকারে কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উত্তম চক্রের পুত্র দীননাথ; দিননাথ-বয়োপ্রাপ্ত ও কার্য্যক্ষম হইলে উত্তম চন্দ্র ১২৭০ শালে উপযুক্ত পুজের হস্তে কার্য্যের ভার অপণি করিয়া অবদর গ্রহণ 🕶 হেন। পিতার ভাষে উত্সচন্দ্রও চরিত্রবান্ ও মিতব্যুষী লোক ছিলেন। 🖫 দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর উত্তমচক্র গোবরভাঙ্গার বাস ভবন স্থাগ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ডী বরাহনগর পাল পাড়ায় বস্বাস করেন। 🕈

সন ১২৯৯ সালে ২ রা শ্রাবণ তারিখে উত্যচন্ত্র পুত্র, পৌত্র, আত্মীর, স্বজন সাধিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সংপুত্র, দিননাথ বিশেষ দক্ষতার পহিত কাম কর্ম চালাইয়া আসিতে পছিলেন, কিন্তু অফুস্থতা নিবন্ধন কয়েক বংসর হইল তাঁহার ভাগিনেয়ের হস্তে দোকোনের কার্যাভার অর্পণ করিয়াছেন। ভাগিনেয়ও দক্ষতার সহিত্য উক্ত দোকানের কার্যা চালাইতেছেন।

খাঁটুরা আমের উপকঠেছিত হয়দাদপুর নামক স্থানে ঠাকুরদান দাঁ নামক জনক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি ভ্রনেশ্রর দাঁর বংশোদ্ধর। ইইরো তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেঠের নাম রামসেবক, মধ্যম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ নাটু-নোহন। ইহারই পূর্ব পুরুষ প্রথম বাঁকুড়া হইতে আসিয়া তিপুল নামক স্থানে বাস করেন। কিন্তু তাঁহার বাটাতে ভাকাতি, চুরি এবং ১২৬৮ সালের ছর্ভিক নিবন্ধন বিশেষ ক্তিগ্রস্ত ও তাঁহার আশ্রীয় স্বজন অনেকে স্থানান্তরিক এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, কিনি তিপুলের বাস উঠাইয়া হয়দাদপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ঠাকুরদাস সর্প দংশম হইতে আরোগ্য হইবার য়ত্র ও ওবংগ, প্রাঘাতের ওবণ ও নানা প্রকার ক্ষত রোগের উবধ জানিতেন। ইনি অনেক সর্পদিষ্ট রোগীকে মন্ত্রবেশ ও অপরাপত্র ব্যাধি-

ক্রমে ক্রমে যথন ঠাকুরদাদের অবস্থাহীন হইয়া ছিল, সেই সমর তাঁহার কনিও লাতা নাটুমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কলিকাজার আর্ক্ত উমেশচন্দ্র রিক্ত মহাশয়ের দোকানে চাকরিতে প্রবৃত্ত হন এবং কলিকাজার বাস করিতে থাকেন। এক দিন ঠাকুরদাদের জ্যেন্ত প্রত্ত ইমস্ত পিতাকে কহেন যে, তিনি সর্পদংশনের মন্ত্র ক্রপ্তির শিক্ষা করিতে অভিলাষী; তাহাতে তাঁহার পিতা কহেন যে, "তোমাদৈর বারা দরিজের বা অপরের উপকার কদাচ হইবে না। কারণ বিদি কোন দরিত্র বাজি বিপদাপর হইয়া রাত্রিকালে তোমাকে ভাকিতে আইসে, তাহা হইলে কি তুম তাহাদের বাতীতে ঘাইবে ? তংকালে বোধহর কথনই বাইতে স্বীক্রার করিবে না। কিন্তু দেই সময়ে যদি দেই বানি না যাও, তাহা হইলে তোমার ক্রেত্রর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অত্তরে বাপু। ও কিন্তুর্শিকা করিবীর কোন আবশ্যক নাই।" ইনি সন ১২৮২ সালে ১৯শে পৌর দিব। ৭ ঘটকীরে সময় ল্লী পুত্র আস্থায় স্বজন রাধিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাহার বীবহাত কতকগুলি মন্ত্র উদ্ভ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গোল।

পাঠ কগণের নিকট অনুশ্রীধ তাঁহাবা বেন ইহাতে বিরক্ত না হন। রোগী

াদের বারা বাাধি স্কু হইরা থাকে। স্থতরাং ওবা বাক্যের অর্থির প্রতি ন দৃষ্টি রাখিবেন ?

- ১। অন্ত কন দত্তের কথা, কেন দন্ত নাড়ে। সাথা
  শিব জুর্গা সকল মের্টের বড় কেন দন্ত নড় চড়,
  অন্ত দন্ত প্রাণের ভাই কেহ না কাকে ছেড়ে ষাই।
  যদি না শিগ্রীর ছেড়ে বাঙ, শিব জুর্গার সাথা থাওঁ
  লোহাই ধর্মের ম
- ২। হর বন্ধন, দোর বন্ধন, বন্ধে পীড়ের পাড়।
  চৌষটি ডাকিনী বন্ধন দিরে নহার হাড়॥
  কার আজে—কামরূপ কামিক্ষের আজে
  রাজা শীরামের আজির, হাড়িবির আজে
  শিগ্নীর লাগ্রে।
- ত। উদ্ভাট নিচ্পানি, তাইক্তে আছে ধালু কুমারী,
  কল কুমারী ভোরে বলি, অ্যুকির আট বিচ,
  বোল পাজর এনে দিশ্ মোরে না যদি এনে দিশ্
  দোহাই ধর্মের লাগে তোরে
  কার আজে হাড়িঝির আজে
- ৫। কোলেল কাথা, আলেক সাই,
  ইহার পর আর নাই।
  রাম নাথ, বজিনাথ, গোরক নাথ মহাশর,
  আমার দেহের মৃক্ষিল করো ক্ষয়॥
  তুমি আল্লা তুমি পীর তুমি নাস্ত করো স্থির
  ক্রের আল্লা জনার আল্লা মৃক্ষিল আসান করো আল্লা
  ঠাকুর শুরু জোমরর, দেহের মৃক্ষিল করো ক্ষয়॥

শিগ্রীর কাগ্গে।

কাগ কাগ মা সত্তপতি জাগ।
 কে কর্ণে লাগাই মা সেই কর্ণে লাগ॥
 চেতন চৈতন্য গুরু খন, পূর্বা মুখে অমৃত্য রতন্,

## क्नीनेकारिनी।

যাঞী সনাতন, নিজ নাথ নির্ধন
তোন কলো পঞ্চোক হক নাম নির্ধন।
দোহাই সুর্ণিদ ॥

১ কাল কথিনে অভীত বাস,

চলিতার্থ চলন্ত সহ, মনের মুস্কিল আছিল কর,

জামি ধরিতো প্রীপ্তরু পার

আমার বাক সিদ্ধি হক।

দোং মুরসিত্ব ॥

- ণ। কালা করতক, কালা তুই জগতের গুরু জগত জুড়ে দের দেখা, অনানের গুরু সুরসিদ তুই সজি দোং সুরসিদ।
- ৮। কালার অস্ত কালী, গইন কালা অমক্ষিণ নিমকালা, কালা ডুই অগতের আলা লোং মুর্নিদ :
- ক। তনকালা মন কালা রাত্র কালা দিন কালা
  চক্র কালা স্থ্য কালা-আগুন কালা পাক কালা
  ও কালা সো কালা কেল কালা বেল কালা
  টাইনি কালা বার কালা, আগে কালা পাছে কালা
  হৈরে কালা আঁথির পুতলি কালা, কালামুক্ত মণি
  কালা ভোর শরনে আমি শক্তির আসন টানি।
  কালা ভোর নামের গুণে কালা ভোর হক্ষ নাম
  জগতে যে জানে, ও থানে লক্ষ কালার আসন
  টানি কালা ভোর লক্ষ নামের টাইনি চলিত্
  গোং মুরসিন।
- ১০ । পুলার অশন, কালার বসন, কালার সিংহাসন।
  - **আমার উদার করো কালা নিরঞ্জন** ॥
- २२। परिश्व जनन, श्रीस्वव वनन

## क्षेषीथकाहिनौ।

থাথের সিংহাসন। আমার উদ্ধার কর মা তারিণী, নিজে হইজে নিরাঞ্জন [ দোং মুর্সিদ।

- ১২। কালা তুই লগতের বালা, কালা জুই নিরঞ্জন মণি কালা তোর নাম শুনি মুরসিদের সরণে কালা তোর আসন টানি। দোং মুরসিদ ॥
- ১৩। ব্রিয়ালন নিরমর তোমার নাম ছিল।

  তুমি ধের বরে থাক কালাগে হুল

  নালাগে কিরে ভারার বর না হর প্রাণ

  আলা তার লেখে মান পেক্ষবরের

  হাতে ঢাল আলা হাতে ভরয়াল

  মার বা কভ কাট পেনু করে থান ২

  (দোহাই) দোং কেতৰ চাম থেপা চাম ॥
- ১০। পুবে উদয় ভালু পছিমতে যাম

  ভাষাম উদায় কর লাল ভালু

  ধিননাথ সোং বিশ্ববিবি সোং

  পেপা চাঁদ কেতপ চাঁদ দোং ক্রকি চাঁদ

  (দোহাই) দোং পেরার সাহা ফিকির ॥
- ১৫। **হে আ**লা হে আলা আলা আমায় কর নিস্তার দোং
- ১৬। আধার নৈরাশ সিদ্ধি করিলেন মহাপ্রস্কৃতি
  চৌষটি বোদি সঙ্গে লয়ে ছাড়বিজে। ছাড় বহে
  পরজার বর মাং উড়াইরা দিব পোকলাল
  গোঁসাইরের অজে দোং ক্রির ঠাকুর দ্যেং
  মদন দাস ঠাকুর দোং বেড়িসাহা দোং চ্রিমজ
- ১৭। চনৎকার প্রীশুরু ব্রহ্ম বল মাধব লোচনালের অঙ্গে প্রভূ নিজ্ঞানক তুমি চারি যুগের সার চৈতন্য গোঁদাই তুমি শক্তি দোং ক্ষির ঠাকুর কোং মালিদাস ঠাকুর ক্ষোং ব্যেতৃস্কু ॥

## কুশ্বীপকাহিনী ৷

১৮। লাগে লাহা এলেরা মহামার রক্ত্রল আরা হক্ষের হাকিম আলা বিচ মোরা ভিরক্তা পো আলা ব্যাসন ছুরা উক্ত চাল দোরাই লক্ষ্ণালা যাখা স্বভান মুক্তিল আসাল দোং বেভিসাহা।

১৯ ৷ কেন্ত্রে কেন্ত্রে ধরল ছাতি
কেন্ত্রের মাথার মারি লাতি
কেন্ত্রের মাথার মারি লাতি
কেন্ত্রের ত্লে করিলাম ফোঁটা
কেন্ত্রের যদি পাড়ে রা ও আসকো ও
লভান্তর যদি কাতে রাংশক্রের মহাকেকের
অটে পাকা চুল বাম পা কার আজে
কামরূপ কামিকের আজে হাড়িগী আজে

भीष गांश :।

২০। প্রীপ্তরু সভানারারন সভা মহা প্রভু সদ্য এই দেহেছে

কর স্থিতি দেহে কর°মুক্তি শতি মা সন্তি ফ্কির স্থি

এই দেহের আগত কর মুক্তি প্রভূ নিত্যানন্দ

শক্ত চৈতন্য দর্দি দর্বেদা আমার আগত

কর মূজি। দোহাই।

ঠাকুর দাসের ছরটা পুত্র হয়। তর্মধ্যে বর্ত্তমান ক্রেন্ত পুত্র প্রীমন্ত সালা প্রকার কার্য্য করিয়া পরিশেষে ক্ষেষ্টিধর কোঁচের আর্থ সাহাব্যে আম্মানিক ৫০০০।৭০০০ টাকা মৃলধন করেরা সন ১২৯১ সালে ২৪ সে ফাল্ডন তারিকে নিজনামে বড়বালার চিনিপটীতে একটা ঘ্রত চিনির কারবার খ্রেলা এই বন্ধ্যারে ক্রমণঃ উন্নতি হইয়াছে। প্রীমন্ত বাব্র ব্যবসা বৃদ্ধি অতি প্রবল। কিছু অর্থ সাহাব্য করিয়া মৃদলারের থনির অংশীদার হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইউরোপে মৃদলার নিঃশেষিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বন্ধের ক্রমণার ধনি অর্থ ধনিতে পরিণ্ড হয়। ৮ বৎসরের মধ্যে অইগুল অসারের বাশিলা বৃদ্ধি উর্ভিড ইইয়াণ্টঠে। একটা নৃতন স্থানে কার্য্য আরম্ভ

করিবার মানদে ভূমী গ্রহণ করির। তৎস্থান অনুপ্রোগী বিষেচিত হওয়ার এক সময় ইনি ৩৫০০০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা শ্রেয়: বিবেচনা করিয়া ছিলেন। একণে সেই স্থান ইংলগুীর ক্বিকগণকে আ০ সাড়ে তিন লক টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া দা মহাশর স্বকীয় অংশে লকাধিক টানা পাইয়াছেন। সপ্রগ্রামী ভাষ্ণী সমাজে অধুনা ইনি একজন উদীয়-মান্বণিক।

### মধুকৌল্য গোত্রীয় দাঁ বংশের জন সংখ্যা।

১ খ্রীদিননাথ দাঁ ২ হরিপুদ দাঁ ৩ জ্যোতিস্ত নাথ দাঁ ৪ নাটুমোহন দাঁ ৫
আগতোৰ দাঁ ৬ ইক্র ভূষণ দাঁ ৭ খ্রীন্ত দাঁ ৮ অরবিক্ষ দাঁ ৯ অনিলকান্ত দাঁ
১• কালী ক্রফ দাঁ ১১ হরিমোহন দাঁ ১২ পঞ্চানন দাঁ ১৩ স্তাচরণ দাঁ ১৪
বেনীমাধ্য দাঁ ১৫ শশীভূষণ দাঁ। স্ত্রীলোক ১৬, বালক ৬ এবং বালকা ৮
সমষ্টি ৪৫।

# কুণ্ডু বংশ।

১৫০ বংগরের কিঞ্চিন্ধিক হইল রাম রাম কুঙ্র ক্যা হর। মানলপুরে তাঁহার গোলাবাড়ি ছিল এবং ভেজারতি ও মহাজনী কার্যাও ছিল। জন্যাণি মানলপুরে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ একটি পুকরিণী বিদ্যানান আছে এবং ঐ পুকরিণী "কুঙ্ পুকরিণী" নামে অভিহিত হইরা থাকে। তিনি যে সাজিশর্ম লাস্ত ও লিই ছিলেন, তাঁহার জীবুনী আলোচনা করিলে এমন প্রমাণ পাওয়া নায়। গোবরভাঙ্গরে তাঁহার আজণ পরীমধ্যে তাঁহার বাস ছিল এবং প্রভ্যেক আজণ গৃহত্তের সহিত তাঁহার সাতিশর সন্তাব ও সম্পর্ক ছিল। তৎকালে সাধারণের প্রায় পাকা বাসন্থান ছিল না। স্করোং পুজার জন্য রাম রামের যে বিধ্যাত চণ্ডী মণ্ডপ ছিল, উক্ত চণ্ডীমণ্ডপে প্রীষ্ট বাবদীয় আক্ষণ প্রভাহ সমাগত হইরা গ্রাদি করিতেন। ঐ চণ্ডীমণ্ডপ "রাম রামের মণ্ডপ" বাদ্যা থাত। প্রভাহ প্রাভারত ক্রান্তা ক্রান্তা

একটা গাড় লইয়া **উপরোক্ত মগুণে সমবেত** হইতেন। তাঁহারা প্রাতঃক্বত্য সমাধনাম্ভর মণ্ডণে বসিয়াই দক্ত ধাবনা করিয়া মুম্নারু সানার্থ বহির্গত হইতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের উচ্চ ক্ষাক্ষাত্ম উদ্রেক না হওয়ার, তাঁহারা নিশ্চিস্তে ও নিষ্কুষেগে কীল্যাপন করিতেন। কোন বিষয়েই তাঁহারা অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রে ধান্য ও পু্করিণীতে মংস্য জন্মিত--অপরাপর জের দ্রব্য সাতিশর স্থলভ থাকার সংসারিক চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যক্তকরিতে পারিত না। প্রত্যহ বালার হইতে জ্বাদি আন্যনার্থ ক্রেকটা প্রসার প্রয়োলন এ প্ৰকার জনশ্ৰুতি আছে যে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের উপরোক্ত অভাৰ খনবারণ জন্য রাম নিজ চণ্ডীমণ্ডণে বস্তা করিয়া রাশীকৃত কড়ি রাখিয়া দিতেন। কারণ তথম বাজারে পর্সা অপেকা কড়ির প্রচলন অধিক ছিল। ঐ কজি বিতরণের জন্য বে কোন সভক্র লোক নিযুক্ত থাকিত ভাছা নহে. ঐ সকল আক্ষণেরাই ফ্রার বাহা আবশাক লইয়া বাইতেন। তাঁহার। এরপ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, আবশুকের অভিরিক্ত এক কপদক্ত অধিক লইভেন না। সচরাচর ভাগ পণ কড়ি ইইলেই বাজারে, সংখান হইত। এই প্রকারে তাঁহারা ঐ মণ্ডপে বদিয়া শাস্ত্রাগোচনা, পাঠ ও° ক্রীড়াদিতে নিক্লবেগে রভ থাকিভেন। রাম রাম চারি পুত্র, এক কন্যা ও ৩৬টা পৌত্র ও দৌহিত্র রাখিরা ভৈয়ন্তমানে দশহরার দিবলে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দিগের পদ্ধূলি ও আত্মীয় স্কল্পণেই নিকট বিদাস লইয়া সঞানে গঙ্গাযাত্রা করেন।

রাম রামের কনিষ্ঠ পুত্র ভ্রানী শহর পিতার নারে শান্ত, শিষ্ট ও নির্বিরোধী লোক ছিলেন। কেননা পিতৃবিরোগের অত্যরকাল মধ্যেই আতৃগণ
বিষয়ানি বিভাগ করিয়া পৃথক হন। শুনা যার যে এই স্ময়ে আভৃগণের মধ্যে
কেহ বঞ্চনা করার অন্য ভাতা তাঁহাকে এই বঁলিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তুই
যেমন আমানিগকে ভুলাইয়া লইনি, ভেমনি ভোর বংশে যেন জোলা অর্থাৎ
পাগল পুত্র জন্মে। পরিণামে ইহার প্রত্যক্ষ কলও দেখা গিরাছে। আতা
দিগের সহিত্ব বিষয় বিভাগ ও অভিসম্পাতের মধ্যে ভ্রানী শকর থাকিতেন
না। যাত বংসর বর্ষ এক মাত্র পুত্র হারাণ চক্রকে নিঃম্ব অবস্থায় রাধিয়া
ত নতা বর্ষের ইনি জীবলীলা সম্বর্ণ করেন। তাঁহার গল্পী অর্থাৎ হারাণ
চক্রের হঃধিনী অননীর পর্বন্ধী জীবনে অভ্যাশ্চর্য্য ইইভক্তি ও অসীম

দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি সন্ধা বন্দনাদির পর তিনি একাদিক্রমে প্রায় অর্দ্ধ থকী কাল প্রণাম করিতেন। তজন্য তাঁহার কপালে একটা চিত্র হইয়াছিল। অতঃপর ঐ একমাত্র প্রের্জ্বর জীবনের সৌভাপ্য শাভ্ন হইয়াছিল। তাহা যে তাঁহার মাতৃ পুণোর ফুল, লোকে ইহাতে অনুমাক্র সম্পেহ করে না।

হারাণ চক্র তক্ষহাশ্বের প্রাম্য পাঠশালার ১১ বংসর বর্ষ পর্যান্ত বিধ্যা শিকা করেন। পাঠশাকা ত্যাপ করিয়াই তিনি বারপরিগ্রহ করেন। ১৩ বংসক ৰয়:ক্রমকালে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হন। সর্ব প্রথমে গোবরভাকার বালাছে কোন আত্মীয়ের মুদিথানা দোকানে কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার অজ্ঞান্ত ভবিষ্যত জীবনের সোভাগ্য তাঁহাকে এরপ আকর্ষণ করিতে লাগিল বে, তিনি রাজধানী কলিকাতা নগংর আসিয়া অপেকাকত উন্নত ব্যবসামে ইচ্ছুক হইলেন। এমন কি তাঁহার জননী এ বিষয়ে অসক্তা হইলেও পুত্র হারাণচক্র সত্বেই কলিকাতা আসিয়াছিলেন। ঐ ফ্লিন কলিকাতা বটতলাম কোন आजीरतत मूनियाना माकारन त्राकि याभन करत्रन। भत्रमिन आफःकारम के দোকানের কর্তা তাঁহাকে ফেই স্থানে থাকিতে অনুরেধি করেন। অভি অর-দিন সেই কার্য্য করিয়া বড়বাজার চিনিপটীতে কোন স্বন্ধনের নিকট সংগক্ষা-ক্বত উচ্চবেতনে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে ভাঁহার শ্যালক দগোলক চক্র দত্তের সহিত এক যোগে ০৬, টাকা মাত্র মূলখন লইয়া ঘুড চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বখন হারাণ চন্দ্র অপেক্ষাকৃত উন্নতি জনক কার্য্যের প্রাণায় বৃদ্ধি করিবার অভিগাব করিলেন, তথন জাঁহার অংশীদার্ম বাধা দেওয়ার উভ-রের কার্য্য সভন্ত হইয়া যার। ইহাতে ভাগ্যবান হারাণচক্রের সৌভাগ্য পব বেক উপুক্ত হইল। খুত চিনির ব্যবদার সঙ্গেও ছই একটি অপরাপর উন্নতি জনক ব্যবসাধে প্রস্ত হইলেন। বাউড়িয়া স্কার কল কন্টাই লইয়া এক বংসরের মধ্যেই স্থানাধিক এক লক্ষ টাকা লাভবান্ হন। এই কার্য্যের প্রারম্ভেই বিশেক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ বলিয়াছিলেন ব্ৰে, "হারাণ কুকু বাহা কিছু উপাৰ্জন করিয়াছে, উপস্থিত বৎসরের কতিপুরণেই তাহা শেক হইবে।" ইহা শুনিরা তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার দাঁড়িপারী ও কেহ महेरम न। " এই महेमात्र किছूमिन शरत । छाँहात्र रव स्माकामी अन्नरशरहे हिन्दि ।

পরিদের কার্যাছিল, ভাহাতে একটা অভাবনীয় ঘটনার হারা এক বংসরের ৰধ্যেই প্ৰচুদ্ন লাভৰান্ হইলেন। বৎসবের প্রথমে চিনির প্রাহক না থাকায়, দর অত্যস্ত কম হয়। মোকামে চিনি ধরিদ একেবারেই বন্ধ থাকে। থেতোয়াল অর্থাৎ চিনি প্রস্তুতকারী মোকামের গোমস্তাকে চিনি ধরিদ করিবার জন্য উত্তেজনা করে; কারণ কসলের প্রথমে নাল পড়িরা থাকিলে অভ্যস্ত অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মোকামী গোমস্তা বিনা আদেশে চিনি ধরিদ করিতে পারেন না। অবশেষে চিনি প্রস্তকারীগণ অত্যন্ত কমদরে বিক্রে ক্রিতে ইচ্ছা করিল। হারাণ চক্রকে ধনবান করাইবার জনাই যেন গোমভা গোলক চক্র সরকার অধাধ্য হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিনা অমুমতিতে প্রায় লক্ষ্টাকার চিনি থরিদ করিলেন। স্তরেই সমস্ত চিনি কলিকাভার আনিরাপৌছিল। অরদিন পরেই চিনির জাহক বাহির হওরার প্রচুর লাভবান্ ছইলেন। কিন্তু ঐ গোমন্তা বিনামুমতিতে এরপ অসম সাহসিক কার্য্য করার ভাঁছাকে কার্য্যে রাখিতে অমত করিয়াছিলেন। ইহাতে এই প্রকাশ পায় বে, ভিনি ত্রাকাঝা পরারণ হট্যা অর্থোগার্জনে অভিলাবী ছিলেন না। প্রশাস্ত ভাবে উদেশক্ত ও বারিকা নাথ নামক উপযুক্ত ছই পুঞ্জের নহিত মিলিত হইয়া বিশাতি বছের ব্যবসার আরম্ভ করতঃ বহুধন উপার্জন করিরা ছিলেন। কার্য্য কালে একবার ক্ষৃতি গ্রস্ত হইরা ছিলেন। তাহাতে হারাণচন্দ্র গোবরডাঙ্গার বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাভায় আদিলেন ও সময় ব্ঝিয়া প্রকে কহিলেন, ৰস্তের **আগন্তক** যত গাঁইট যাহার নিকট ক্রয় করিতে পারা বায় গ্রহণ কর। পরে ৰংকালে গৃহীত বন্ধ প্রাপ্ত হইলেন ত্রিক্রে প্রাক্তিও প্রণ হইয়া গেল। তথন বৈদশিক নাজার ব্যবসায় সহিত করিয়া দিলেন। হল রাইট সাহেব কর্ত্ব গৃহীত শক্রা তুলা দতে পল্নিমাণ করিবার কালে যথন প্রতি বস্তার ১, টাকার অধিক লভ্য প্রাপ্তির আশা রহিল না, তখন কহিলেন, "কৌন কিছু নয়" আর গারপেটিয়ার ব্যবসায় করিব না। হারাণচজ্ঞ যেমন একদিকে ধনোপার্জন করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধুনের যথেষ্ঠ স্থায় করিয়া গিরুছেন। ভিনি বার মাদে তের পার্বন দারা গোবরভাঙ্গা গ্রামটীকে সদা উৎসবসয় করিয়া রাখিতেন।

প্রথম বংসর দোললীলা উপলক্ষে আভিধ বাজি প্রভাল কর । সম্মাক্ত

বিস্তৃত স্থানে উহা সমাধা ইইয়াছিল। আগ্নের ক্রীড়ার কিছু পৃর্বে ভত্রস্থানচন্দ্র সেন আপত্তি করিলেন যে, আমাদিগের কারধানার নিকট বাজি পূড়ান ইইবে না। এই সংবাদ বাটীতে হারাণচন্দ্রের নিকট পৌছিল। তিনি ব্যক্ত হইমা উক্ত স্থানে আমিয়া কহিলেন, "ও চল্লর! থাতা করধানা নিমে বাহিষে এস।" অর্থাৎ বাজি পোড়াইবার জন্য যদি ভোমাদের কিছু ক্ষতি হয় আমি তাহা পূরণ করিব। তাহার কথার কেছ আর কোন আপত্তি করিতে সাহ্য করিব না এবং নির্বিল্পে বাজি পোড়ান হইয়া পেল।

পূজা, পার্ক্তন, পুরাণ পাঠ ও নৈমিত্তিক দান বারা হারাণচন্দ্র সোপার্জিড অর্থের স্ব্যায় করিতেন। মাতৃপ্রাদ্ধে ন্যুনাধিক ১৪০০০ চতুর্দশ সহস্র টাকা খ্যম করেন: এমন কি যে কুশ্দহ সমাজে ১৪০০০ শত বর ত্রাহ্মণের বাস, তাঁহাদের সকলের সন্তুষ্টিও আশীর্মাদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালোচিভ সংস্থার ও ক্ষৃতি অনুসারে যদিও একই প্রকারের কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ছারা অর্থায় করিয়াছিলেন, সোণার্জিত ধন বাবে ঈদৃশ মৃক্ত হততা তাঁহার कीवरनत्र विस्थित्यः ! हात्रांगहस्तित्र कीवनीत्र कारमांगाक श्रापत्र विषद्र वर्गिष्ठ হইলেও তাঁহার জীবনে যে মানবোচিত দোষ ও ত্র্রণভা ছিল না, এমন বলা ৰামুনা। কিন্তু কোন গুকুতর অখ্যাতির প্রমাণ পাওরা বার না। ইংহার কার্য্যের আরম্ভ হইতেই সৌভাগ্যলক্ষী প্রসন্ন ছিলেন। তরে শেষ জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেষ উমেশচক্র ও স্বারিকানাথ নামক উপস্কো পুত্র ঘরের মৃত্যুতে শোক, তাপে অবসর হুইয়া পজিয়াছিলেন। অক্ষাত্র ক্রিষ্ঠ পুত্র গিরীশচক্র যথা সমঙ্গে ব্যবসা কার্বা কিছু মাত্র শিক্ষা না করায়, হারাণচন্ত্রের দেহাত্তে তাঁহার ধন সম্পত্তি পিরীশচক্তের ঘারা রক্ষা হওয়া সমধ্যে জনৈক বিচক্ষণ প্রতিবাসী বিলক্ষণ সন্দেহ করিয়া ছিলেন। তীহাকে একথানি হুকৌশল পূর্ণ উইল পত্র এস্তত করিতে বলেন; বাহাতে গিরীশচক্র সহসা কোন ধন সম্পত্তি নৃষ্ট করিছে না পারেন। কিন্তু হারাণচক্র বোগেও শোকে এতই অবসন্ন হইনা পড়িরাছিলেন বে, সে সম্বন্ধে কিছুই ক্রিলেন না। হারাণচন্ত্র অন্তিম শ্বার পড়িরা দূর সম্পর্কী ভাতপাত্র কালাটাদকে এই আদেশ করেন, স্বত চিনির দোকানের উপযুক্ত মূলধন রাখিয়া ষাহা উদ্ধৃত থাকে, নগদ টাকা করিয়া আমরি নিকট উপস্থিত কর। ... আমি সিরীশের স্থাবে রাধিরা দিরা বাইব। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর করেক দিন পূর্বে কালাচাঁদ কলিকাতা হউতে গোবরভাঙ্গার বাস ভবনে ১৩৬ ভোড়া (এক লক্ষ ছত্রিশহাজার) টাকা আনিয়া দিলেন। সর্ব্ব সমেত কিঞ্চিদ্ধিক তুই লক্ষ্ টাক্রের সম্পত্তি হারাণচন্দ্র সিরীশ্চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া হান। দেহ-ভাগের ৪ চারি দিবস পূর্বে পালকীধাণে কলিকাতার আসিয়া গঙ্গা-লাভ করেন।

হারাণচন্দ্রের পরশোক গমনে উাহার এক মাত্র কুনিষ্ঠ পুত্র সমুদায় সম্পত্তির উত্রাধেকারী হইলেন। গিরীশচক্র সম্পত্রি চতুর্থ অংশ পিতৃ প্রাদ্ধে ব্যয় ক্রিণার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু দেশস্থাতায় বজন এই অসম্ভব কণায় অমত প্রকাশ করায়, তাঁহাদের ব্যবস্থা মত হাবিংশ সহল মুদ্রা ব্যয়ে বিশেষ স্মারোহে পিড্শান নির্মান ত্রা তুলনম্বর তিনি নিজে উপার্জন-শীল নহেন বিবেচনা করিয়া উত্তমরূপে বিষয়ের স্ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন। পিতাকেবল অর্ণিয়া ক্ষতে হই লাছেন, কিন্তু কি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা দিতে পারেন নাই। কিন্তু গিরীশের ভবিষৎ ভাগা এমন কর্মা স্কুত্রে আ্রেধণ করিল যে, সাত অলকীল মধ্যে সমুদ্রায় বিষয় সম্পত্তি হীন হুইয়া পড়িবেন; যেহেতু, "যৌৰনংশন সম্পত্তি প্ৰভূত্বমবিবেকভা, একৈৰ তদনর্থার কিমু যত্র চতুইরম্॥" যৌবন, ধন, প্রভূত্ব ও অবিবেকতা এই চারটীর ° মধ্যে কোনটার্হ ভাঁহার জীবনে অভাব ছিল না। যাহা হউক এ সময়ে ভিনি ভয়ক্ষর জীবন সংগ্রামে পতিত হইলেন। ঈদৃশ অবস্থায় মন্তিক্ষের বিকৃতি অথবা জাবনান্ত হওয়াই সম্ভব। যে ব্যক্তি আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিভ হইয়া আসিয়াছিলেন, সহসা এ প্রকার অবস্থান্তর হওয়া কতদ্র যে নর্মভেদী, তাহা ভূক্ত ভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে ?

গিরীশচন্দ্র পিতৃ শ্রাদ্ধ অন্তে লক্ষাধিক নগদ মুদ্রা কিরপে রশা হইবে ভাশিরাছিলেন। কলিকাত নহানগরীর ইংরাজ গল্লী চৌরঙ্গি প্রভৃতি স্থানে স্থাবর সম্পত্তি ক্রমু করিরাছিলেন; তাহার আর মাদিক ৪০০ চারি শত টাকা অধিক হইরাছিল। শ্যামবাজারে এক্ট দোরা রিফাইনের কল করেন। নিজে ব্যবসা কার্য্যে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত কর্মচারীগণের উপর সমস্তই নির্ভ্র থাকিত। এক বংসর কর্মিটাতে চতুর্দশ সহলি টাকা ক্ষতি হইল। ঐ সময়েই বেল-

গেছিয়ার পাঁচ হাজার টাকার এক থানি বাগান থবিদ করেন। বাগানের ভগাবস্থার পরিবর্ত্তন হেডু অনেক অর্থ ব্যয় হয়। অতঃপর উণ্টাডিঙ্গিতে চাউ-শের আড়ত করেন। ইহাতেও তুই বংসরের মুখ্যে পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এই দময় হইতে গিরীশচক্র অত্যস্ত চঞ্লমতিও ক্রোধপরায়ণ হইলেন। বেলগেছিয়ার বাগানে অধিকাংশ সময় অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক খালি কুসঙ্গী মাসিয়া জুটিল। বিষয় বুলিংহীন সরল বিখাসী গিরীপচন্দ্র কুটিল ক্পট সঙ্গীদিগের আর্থ সাধুনের ত্রভিসন্ধি না ব্ঝিয়া অভারকাল মধ্যেই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। প্রথম জীবনে ক্রাপারীদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ युगा छिन। किन्छ धक्रांग क्मकोनिरंगत ठकार्य ये मक्न रनार्य निशे रहे-লেন। এইরপে নানা বিষয়েও অপরিমিত দানাদিতে এও বৎসরের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন। তাঁহার্ এই অবস্থা অদৃষ্ট বশতঃ ঈখরেছায় হই-ক্লাছে, এই বিখাদ করিয়া স্থান্থির হইলেন। সংগারের ভাল মন্দ কোন বিষয়েই তাঁহার মনোযোগ ছিল না। আগন ভাবে বিভোর থাকিতেন। যৌবনকাল হুইতে সঙ্গাতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেতার বাজাইতে পারি-তংকালে সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে কোন একটি মাদক সেবন যেন প্রচলিত প্রথা ছিল। ভাহার মধ্যে গঞ্জিকা সেবন প্রধান। ইনিও এই কুমভানে অভাত হইয়াছিলেন। ইহার অপকারিতা তাঁহার জীবনে বিলক্ষণ প্রকশে পাইয়াছিল। গিরীশচক্ত জীবনের শেষ ভাগে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া ইট দেবতার নাম গান ও সাধন ভটন করিতেন; ইহাতেই ছুঃখের ক্লেশ ভূলিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক ক্সা। তন্মধ্যে তিন পুত্র ও এক ক্ন্যারাথিয়া অনুমান ৫৪ বংগর বর্ষে ১২৯৮ সালের ২০শে ফার্জন ভারিথে গোবরভাকার বাদ ভবনে প্রাণভ্যাপ कर्त्तन 🖫

গিরীশচক্রের জোষ্ঠ পুত্র যোগী জানাথের জীবনে কি স্ত্রে িবর বাসনা দহিত
হরা ধর্মজীবন লাভের আকান্ধা উপস্থিত হয়, তিনি নির মুপে যে প্রকার
কহিরাছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। "আমার পরিবর্ত্তিত জীবনের নিগৃত্
কণা বলিতে গেলে বালাজীবনের বিষয় উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসংলগ্ন হয়।
স্বত্রাং সংক্রেপে ভাহা উল্লেখ করিতেছি;—

"আমার জীবন বৃত্তান্ত আমাকে বঁলিতে হইলে স্কাগ্রে জীবনদাতা বিধাতাকে সার্থ হয়। আমার জীবন বৃত্তান্তের যদি নামকরণ কারতে হয়, তবে পাপীর জীবনে ভগবানের শীলা বলা ষাইতে পার। ঐশর্যোর ক্রোড়ে জনা শৰিগ্ৰহ কঁৰিয়া অবস্থা উচ্চিত ভাবে লালন পালনে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু শিক্ষাস্থরাগ বিহীন পিতা মাতা হারা কোন প্রকার সংশিক্ষা প্রাপ্ত হই নাই। বর্ঞ পলীগ্রামে বাসহেতু প্রতিবাদী বালফীগের কুসঙ্গে ষণেচ্ছাচারীর স্থায় বিচরণ করিভাম। আমাদের স্থায় বাবদায়ী পরিবারে প্তাল মহাশরের পাঠশালার শিক্ষাই ষথেষ্ট ছিল। যদিও সমরে সময়ে কলি-কাতার থাকা হইত। তৎকালে ইংরাজি সুগে সর্বানির শ্রেণীতে কয়েকবার প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু উহার অধিক শিক্ষা আরু কিছুই হইল না। ১২৭৮ সালে পিতা সম্পত্তি হীন হইয়া কলিকাতা হইতে পোৰেরডাঙ্গার বাস ভবনে আসিরা অবহিত্তি করিতে লাগিলেন। আমি গৈত্রিক দোকান ( বাহা বর্ত্তমানে জ্ঞাতি খুলতাত কালাটাদের নিজ্য হইরাছিল) ঐ দোকানে কলোটাদের মেহ ও ব'জে ব্যবদা কর্মা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ইইলাম। তংকালে আমার ব্যুদ্ ১২ বৎপর মাত্র। ঐ সমঁরে পরলোকগত রামদেবক পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীষ্ঠীবর পাল মহাশ্রের জ্যেষ্ঠা ক্সার সহিত আমার বিবাহ হয়। কালা-টাদের দোকানে কার্য্য শিক্ষায় প্রবেশ করিয়া অবস্থা বিপর্যায়ে অত্যস্ত কষ্ট-কর হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা মনের এমন পরিবর্তন ঘটিয়া রগ্প যে, আল-দিন মধ্যে কার্য্যে পার্নিশিতা লাভ করিলাম। প্রায় দশ বংসর কাল এই দোকানে কার্য্য করিলাম। কালাটাদের মৃত্যুর পর আমারও আর ঐ হানে কার্যা করিতে ইছো রহিল না। ১২৮৯ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ রামক্লফ রক্ষিতের সহিত আংশিকভাবে এক নৃতন কারবার আরম্ভ করিলাম। কার্য্যে আশার অভীত ফল লাভ ইইল। ধন প্রাপ্তিতে তাদৃশ ত্পিনোধ হয় নদই। অক্ত কিছুৰ অভাব বোধে অন্তরে মর্বদে অশাস্তি অনুভব করিতাম। সংঘারে অত্যস্ত অশান্তিছিল। বুনে শে অশান্তিনিবারিত ইইলনা। ১২৯২ সালের মধ্যে জীবনে সেই অশাষ্টির অনুভূতি অত্যস্ত ঘনীভূত হইল। ১২৮৫ সালে অগ্র-হায়ৎ মাদে আমার ত্রোদশব্যীয়া পত্নী একটা পুত্র সন্তান প্রদাব করিয়া পক্ষাত রোগে আজীত হইরা চন্দ্রশক্তি হীন ওচির মকর্মণা; হইরাছিলেন।

এজন্ত আমার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্ত পরিবারবর্গ উৎস্ক ছিলেন। ১২৯১ সাল হইতে বিবাহের আন্দোলন কিছু অধিক হইয়াছিল। বিবাহ বিষয়ে যখন আমি চিন্তা করিতাম, তখন অন্তরে কে ষেন বলিত, "তোমার যদি হুইত, অর্থাৎ তুমি যদি স্ত্রীর স্থায় চিরক্ত্ম হুইতে, তাহা হুইলে তিনি ভেন্মার প্রতি কিরুপ ব্যবহার করিতেন ?" তথন আমি মানস চকে দেখিলাম, বেন আমি প্রায়তই ক্ল এবং আমার ভার্য্যা আমার সেবা শুর্জবার জন্য আত্র-সুথ বিস্ক্রন দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া হাদরে কি এক নৃতন স্থের অনুভব করিলাম। আবার হৃদয়ে বিবেক বাণী হইল;—"প্রপ পাস্না, স্থ কাছাকে বলে গুশান্তি কাহাকে কলে গুএই দ্যাণ, বাদনা ত্যাগ কেমন দামগ্ৰী!" হাদর আনন্দে ভাসিল—অদমা উৎদাহে মন জাগিল। সংকল বাঁধিল, কামনা তাগে করিব। কিছুদিন ধরিয়া এই ভাব স্লোভের প্রবাহ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বিষয়, সংসার, সমাজ ও জাতীয়তার বন্ধন ছেদন করি-বার জন্য জীবন সংগ্রাম উপস্থিত হটল। সংগ্রামে জর লাভ করিয়া মুক্তভাবে তবামুদ্ধান ও ভল্লাভের জন্য আমার জীবনকে প্রবৃত্ত করিলাম। অভংপর ধর্ম সাধনের সঙ্গে ঐ কুল্লা জ্রাকে সঞ্জিনী করিয়া স্বহস্তে তাঁহার যথাযোগ্য দেবা করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রদাদ লাভ করিয়াছি। তিনিও বিকলাপিনী হইয়া আপনাকে দৌভাগ্যশালিনী ধলিয়া নিজ মুথে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেহ এমন হিশেচনা করিতে পারেন, যোগীজ ব্রাকা হইয়াছেন, ভাঁহার বিব-রণ এই পুস্তকের অন্তভু ক্র করা উচিত হয়. নাই। কিন্তু তিনি মতান্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহার শরীর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এবং অত্তাক্ষ পত্নীর কথাই বলি-য়াছেন। একণে যোগেজের ধর্মের মাদকতা বিলুপ্ত হইরাছে। বিষয় কর্মের জন্ম লালায়িত। বাহা ভাগে করিয়াছেন, ভাহা কি আর মিলে ?

কালাচাদ কুজু নির্ধন অবস্থায় বালাজীবন অতিবাহিত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে জ্ঞাতি খুলতাত হারাণচন্দ্র কুপুর অনুগ্রহভাজন হন। ব্যবসায় কর্ম্য্য যত্ন ও পরিশ্রমশীল দেখিয়া হারাণচন্দ্র তাঁহাকে স্বত চিনির দোকানে কার্য্য শিক্ষা দেন। কালে ইনি হারাণচন্দ্রের স্বতের আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী হন। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে তিনি কালাচাদকে এই আড়ডের অংশীদার

কুণু চিনিপ**্টীতে দর্ক প্রথমে ঘতের আ**ড়তদার হইরাছিলেন। ভদ্রেশর নিবাসী রাধাক্তমণ দে প্রভৃতি তাঁহার বেপ্র রি ছিলেন। যথন হারাণচক্রের পুল भिवोग्डल कांत्रवाद्यंत्र मृत्रधन वाहित कत्रिया नहेट नाशितनन, उथन পালাচাদ নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১২৭৭ সালে কালাচাঁদে স্থনামে খতের আড়তদারী কার্য্য আরম্ভ করেন। ছ্য়সাত বংসরের মধো ইনি বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। তদনস্তর,চোঁহার ভাতপাুজ শ্ৰীবামচল কুণুর সহিত বিষয় সম্বন্ধে মনোবিবাদ চলিতে-থাকে; কৌশল ক্রমে শীরামচন্দ্র একদিনে ০০,০০০ টাকা বাহির করিয়া লয়েন। ইহার পর একটী উৎকট রোগে ও মনোকটে কালাচাঁদের দেহ ভগ্ন হয়। ছুই বৎসরের অধিক কাল পক্ষাৰাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্যাগত পাকেন। এবং উপরোক্ত রোগেই তিনি ৫৬ বৎদর বয়দে দেহতাগে করেন। কালাচাদের যথন অভুমান ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তথন তাঁহাকে যক্ষাবোপ অধিকার করে। বোধ হয় জিনি এই বোগাজমনে দেহের অনিভাভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; সেই হেতু সর্বদঃ পরমেখরের নাম লইতেন। রামপ্রসাদের পদ্ধেলী ভাঁহার অভি প্রিয় ছিল : বাবসারের ভিতরে ধর্মজীকতা তাঁহার-বিশেষরূপ ছিল ৷ বাবসায়ীর অনুপ্যোগী বিশাদিতা, ও কদাচারীভার প্রক্তি তিনি বিরক্ত ছিলেন। অর্থোপার্জন করিয়া কিছু কিছু সংকার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। ভাহরে মধ্যে গোধরডাঙ্গার যমুনাকুলে শবদাহের বাট নির্মাণ ও বিষ্ণুপুর গ্রামে পুষ্ণরিণী খনন এই ছই কীর্ত্তি ছারা বহুলোকের স্বলীর হইয়া র্হিয়াছেন।

## সপ্তর্ষি গোত্রীয় কুণ্ডু বংশের জন সংখ্যা।

ऽ शै किया त नाश कुछ् २ इतिशव कुछ् ७ (या शकी वन कुछ् अ नातान प्राप्त कुछ् ६ इति । ता व कुछ् ७ नाता नश्व कुछ् १ यु (शा व कि स्मात कुछ् ৮ मानिक कि कुछ् २ ले मूना कर्त कुछ् २० ननी (शा शा व कुछ् २२ छ्वन (माइन कुछ् २२ खिका कुछ् २० ता महिल कुछ् २० (शा शा व कि कुछ् २६ नन्ता व कुछ् २२ २७ का दिक कि कुछ् २१ मानिक कि कुछ् २४ (या शी के नाथ कुछ् २२ विनय कुछ कुछ् २६ विलाव विद्या कुछ् २२ मनो छुवव कुछ् २२ मछा कर्त कुछ् ২০ প্রীরামচন্দ্র কুণ্ড ২৪ প্রকাশ চন্দ্র কুণ্ড ২৫ ক্রোধ চন্ত কুণ্ড ২৬ ক্রেক্ত নাথ কুণ্ড ২৭ হরিচরণ কুণ্ড ২৮ উপেন্দ্র নাথ কুণ্ড ২৯ রাখাশচন্দ্র কুণ্ড ৩০ মহনাণ কুণ্ড । জাশোক ৩৯, বাশক ১১, বাশিক। ১২, সম্ভি ৯২ ।

### (ठल वश्रा।

সপ্তথান প্রদেশ হইতে ব্যার হালামার ৮ কামদেব চেল সোবরডালার আইসেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পূজ মহাদেবও আইসেন। মহাদেবের পূজ পরশুরাম, তৎপুর গোকুল এবং তৎপুর মললচক্র চেল। ইনি ১১৯৫ সালে জন্ম প্রহণ করেন। উপরোক্ত কর পুরুবের মধ্যে মললচক্র খ্যাতনামা ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন এবং ইনিই বিক্ত গুড় চিনির কারবার ও লোকান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রথমে এই লংশে দেশ, দোল, তুর্গোৎস্ব প্রভৃতি ক্রিরা ক্লাপ ইহারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। মল্লচক্রের মাতৃ প্রাদ্ধ উপলক্ষে কুশাক্র সংগ্রহ করেন। প্রাদ্ধি বিমারিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আকুমানিক সমাজের ৯০০ শত ঘর ব্রাহ্মণ নিমারিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আকুমানিক ১২ হালার টাকা ব্যার হয় ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইরাছিল।

তৎকালীন হয়দাদপুরের জমীদার হবিবক হোসেন কুশদহবাসী অনেক ব্রাহ্ণদিগের ব্রহ্মেত্রর জমী আটক অর্থাৎ মালের স্টুমিল করার একদা ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালে স্কলে একত্র হইয়া ঐ জমীদার সকাশে গমন করেন এবং
একবাক্যে জমীদারকে আশীর্কাদ করতঃ বাহাতে ব্রহ্মোত্তর এমী সমস্ত ধোলকা
হয়, তজ্ঞ্জ্য অনেক অনুনর বিনয় করেন। কিন্তু জমীদার মহাশর ব্রাহ্মণদিগের কাতরতায় কর্পাত্ত না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন, "নাজা,
ব্রাহ্মণদিগের কেমন আশীর্কাদের হোর, আমার একটি সন্তান হউক দেখি ?
অথবা অভিস্পোতে আমার ভত্ম করুন দেখি ? বদি ইহা হয়, এই দণ্ডেই
ব্রাহ্মণিরগের ব্রহ্মাত্তর জমী সমস্ত ছাড়িয়া দিব, নচেৎ কোন মতেই ছাড়িব ন
না।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ ভগ্ন অন্তঃকরণে হতাশ হইয়া সেই মুন্যাহ্মকালে
নিজ নিজ বার্টীতে প্রত্রাগমন করিলেন। ঘটনার অন্যবহিত্ত গরে অর্থাৎ
১২৬০ সালে মঙ্গলচক্সকে বলিলেন, "লামরা তেল্পার নিকট বিশ্বগ্রহ হইয়া

এই প্রার্থনাই করিতে আদিরাতি। আমাদের এই বিপদ হইতে সোমার উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের আর কোন উপার নাই।" এই বলিরা রাদ্ধণণণ সমস্ত ঘটনা আমুপ্রবিক মঙ্গলচন্দ্রের নিকট বলিলেন, আরও তাঁলারা সহিলেন হে, ভোমার বাটীতে এই কার্যা উপলক্ষে আমরা যে সামাজিক বিদার পাইব, ভাহা লইব না। কিন্তু আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা চাই।" মঙ্গলচন্দ্র পাইব, ভাহা লইব না। কিন্তু আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা চাই।" মঙ্গলচন্দ্র পাইব, ভাহা লইব না। কিন্তু আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা চাই।" মঙ্গলচন্দ্র হবিবলের সমস্ত বিষয় প্রবণ করিয়া বলিলেন, "আক্ষু আমি যথা সাধা চেন্তা দেখিব, কিন্তু আমি আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত এইতে পারিভেছিনা। ভবে চেন্তা দেখিব, যতদ্র আমার হারা হয় করিব।" এই কণা শুনিরা বাদ্যামগুলী সকলে ধনা ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধ অতে মঙ্গলচন্দ্র বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ সহকারে অনেক অর্থ ব্যর করিয়া অধিকাংশ ত্রাহ্মণদিগের ত্রন্ধোত্তর অনী থালাস করিয়া দিয়াছিলেন। বাঁহারা ত্রন্ধোত্তর জনীর তাঁয়দাদ দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা জনী ক্ষেত্রত পাইরাছিলেন এবং বাঁহারা তাঁহদাদ দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহারা ক্ষমীও ফেরত পাইলেন না। বাঁহাইউক মঙ্গলচন্দ্র পরোপকারী ও দেশহিতৈরী বাজি ছিলেন। তিনি অনেক প্রকার ব্যবসায় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া বান। সন ১২৬৫ সালে ৭০ বৎসর ব্যবসায় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া বান। সন ১২৬৫ সালে ৭০ বৎসর ব্যবসায় ব্যবসায়ের অপরিমিতী লোকসান দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই ঘটনার বাণ বৎসর পরেই রামক্রেণ্ট্র মৃত্যু হয়। এক্ষণে মঙ্গলচন্দ্রের পুত্র বহুনাথ বর্তমান। ইহাঁদের অবস্থা একণে অতীব শোচনীয়।

এই বংশে গঙ্গাধর চেল নামক এক ব্যক্তি হয়দাদপুরে বাস করিতেন।
তিনি ৮ রামচন্ত্র কোঁচের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন। খণ্ডরালয়ে প্রথমে ইনি
গোমস্তাগিরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে গোবরডাঙ্গায় নিজে চিনি ও
প্রত্যের কারখানা করেন। ইহাঁর তিন পুত্র, জােষ্ঠ রাসবিহারী মধ্যম অটলবিহারী ও ক্নিষ্ঠ মাণিকচন্দ্র। রাসবিহারী শেশবাবস্থা হইতে মাতৃল আশ্রের
লালিত পানিত হরেন। তাঁহার মাতৃল স্প্রিধর কোঁচেক মত্রে ও স্বীর অধ্যবসারে
ইংরাজি-লেখা পড়া শিক্ষা করেন। স্প্রিধর অক্সান্ত ভাগিনেরাদ্গের অপেক্ষা
ইইাকে সাধিকতর ভাল বাল্যিকেন। রাসবিহারী বিশ্ববিদ্যালরে বি, এ, পরীকার

উত্তীর্ণ হইরা ছই বংশর কাল আইন অধান্ত্রন । এবং এই স্থারে হাইকোর্টের উকীল বাবু অধিকাচরণ বস্থু মহাশয়ের আপিসে আটি কেল ক্লার্চের
কার্যা শিক্ষা করিরা আইন পরীক্ষার অক্তকার্যা হুন । কিছুদিন পরে রাজা
হরেক্রক্ষ বাহাছরের স্থারিনে তিনি মুন্সেফিডে প্রবেশের এক থালি
নিয়োগ পত্র পান । কিন্তু তাঁহার মাতৃল মহাশয় সে কার্য্য করিছে না দিরা
তাঁহাকে একটা গাটের বেলারি কার্য্য করিয়া দেন । ঐ কারমের নাম দেওয়া
হইয়াছিল "চেল, গাল, এও কোং।" প্রথম বংসরে রামবিহারী বাবু ঐ
কার্ষ্যে বিন্তর টাকা ক্ষতিগ্রন্থ হরেন। কিন্তু তাহার পর তিনি বিশেষ উদ্যম
সহকারে কার্য্য করিয়া ২০০ বংসরের মধ্যেই সমন্ত ক্ষতিপুরণ করেন এবং
তাহাতে কিছু লাভও হয় । মাল ভাল হওয়ার বিলাতে "চেল পাল এও কোং"
ট্রেড মার্ক বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। অদ্যাব্যি ঐ মার্কা ভাড়া চলিতেছে।
বাংসরিক্ষ হ০০০।৬০০০ পর্যান্ত ভাড়া পাওয়া গিয়া থাকে। রাসবিহারী
স্বনেশান্তরাগী ও সরণচেতা লোক ছিল্লেন। সন ১৩০৫ সালে ১৮ই কান্তন

### শাণ্ডিল্য গোত্রায় চেল বংশের জন সংখ্যা।

'> শীউপেক্রনাথ চেল ২ উত্তম চক্র চেল ৩ মানিক চক্র চেল ৪ নন্দলাল চেল ৫ বিজবর চেল চ হরিনাথ চেল ৭ যহনাথ চেল। জ্রীলোক ১১, বালক ১১ এবং বালিকা ৬ সমষ্টি ৩৫।

# কর্ণমূণি সেন বংশ।

কর্ণমূনি শা কর্ণপুরে সেন বংশে বাস্থদের সেন নামক জনৈক ব্যক্তি সপ্ত- ।
প্রাম হইতে দর্ম প্রথমে খাঁটুরার আসিয়া বসবাস করেন। ইহারই প্রণৌত্র
প্রাণক্তক সেন। বয়:প্রাপ্ত হইলে ধান্তের ব্যবসা ও মহাজনীর কার্য্য করেন
প্রবং এই ব্যবসায়ে ক্রমে বিপুল ঐপ্র্যাশালী হন। প্রাণের মধ্যে তাঁহার
বিলক্ষণ প্রতাপ ছিল। তিনি সভ্যনিষ্ঠ ও ধন্দানুরাগী লোক ছিলেন। প্রথমতঃ
প্রাণক্ষকের বাটী বাঁটুরার উত্তর পাড়ার ছিল। এ বাস ভবন ভটিপল্লী নিবাসী

বীবৃক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের জমীতে নির্ন্থিত হয়। মধ্যে ২ গোবরভাঙ্গার জমীলার বাবুদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায়, প্রাণক্ষণ ঐ বাসভবন পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং জামদানি নামক স্থানে জাসিয়া বাস করেন। এই বাটিতে তাঁহার একথানি মুদিখানার দোকান ছিল। জমীদার বাবুদিগের বাটী হইতে বংসর ২ পানের জমা অর্থাৎ ভামুল বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রান্ত হইত। বিনি জমা লাইতেন, ভিনি ভিন্ন অপর কেহ ঐ ব্যবসা ক্ষিতে পাইত না। এক বংসর কাল পর্যান্ত ঐ ব্যবসা ভাহার একচেটিয়া থাকিত।

একদা প্রেমটাদ তেলি নামক জনৈক ব্যক্তি জমীদার বাবুর বাটী হইজে পানের জমা ধার্য্য করিয়া লইয়াছিল। স্থতরাং গ্রামের মধ্যে প্রেমটাদ ব্যতীত অপর কেহ পান বিক্রম করিতে পাইত না। একদিন ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে প্রোণকৃষ্ণ দেন জামদানির নিজ লোকানু হইতে ১০া১**৫ টাকার পান বিজে**র করেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইরা প্রেসচাদ জ্যাদার বাবুর নিক্টাপ্রাণকৃষ্ণের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। কাণীপ্রদার বাবু তৎকালীন গোবরভাঙ্গার জমীদার ছিলেন। তিনি পূর্ণ হইতেই প্রাণক্ষণে বিশেষরূপ জানিতেন ষে, তিনি একজন ছজাত সাহিন্য বার পুরষ। বাহাহ্টক অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কালীপ্রদার বাবু ১০।১২ জন লংঠিয়াল ও ১০।১২ জন সভ্কীওয়ালার প্রতি আদেশ দেন যে, প্রাণক্ষকে শীঘ্র লাঠির আগায় করিয়া আমার সন্মুখেশ হাজির কর। এই কথা শুনিবামাত্র পাইকগণ সকলে সদলে প্রাণক্ষ্ক ধরিয়া আনিবার জন্ত সমন করিল। প্রাণক্ষণ লোকমুথে এই সংবাদ পাইয়া নিত্তক ভাবে বহিবটিতি বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে জনীদার প্রেরিত পাইক-গণের কোলাহল শুনিরা ত্রিত পদে গৃহাভাস্তরে প্রবেশ করিয়া এক থানি ভীক্ষধার থজা হত্তে ভাহাদের সমুখীন হুইলেন, এবং বলিলেন, "ভোরা আমার ধরিবা লইবার জনা আনিয়াছিদ্, আছো কাহার কত ক্ষমতা দেখি আয়।" শ্রেষ বলিতে ২ প্রাণকৃষ্ণ ক্যোষ ক্যায়িত লোচনে তীক্ষ্ণার পজা লইয়া পাইক-গণের প্রতিধ্বিত হইলেন। পাইকগণ এই ভাবণ ব্যাপার অবলোকনে প্রাণভয়ে যে থেঁদিকে পাইল প্রায়ন করিল। জ্মাদরি বাবু পাইকগণের মুথে সমস্ত ইত্তান্ত অবগত হইয়া প্রাণক্ষণকে প্রকারান্তরে জন্স করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াভিশেন; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ্রেষ্ণকে ভাষা

করিতে পারেন নাই। অতঃপর জমীদার বাবুর দেওয়ান শিবনারাণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। মহাজনী কার্য্যের জন্য অনেক ইতর লোক প্রাণক্ষের বাধ্য ছিল। এবং তাঁহার আদেশ মত চলিত। কথন কোন কারণ বশতঃ লোকের অংবশুক হইলো খুণাক্ষরে সংবাদ পাইবামাত্র থাতকেরা দলে ২ তাঁহার নিকট আসিত। প্রাণক্ষের একটা মহৎ গুণ ছিল—ভিনি শরণাগত রক্ষক ছিলেন। প্রতিবাগী দিগের মধ্যে, এমন কি বুদি তাঁহার কোন শক্তও বিপদাপর হইয়া শরণাগত হুইত, তাহা হুইলে তিনি অর্থের দারা হুউক, বা যে কোন প্রকারে হুউক, শরণাগত ব্যক্তিকে বিপশ্যুক্ত করিতে পরাখ্যুধ হইতেন না। এক পক্ষে যেমন তিনি তুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, পক্ষান্তরে তেম্নই পরোপকারী ছিলেন। ইহার বহু পরিবার ছিল। প্রত্যহ ছুই বেলার প্রায় ৬৪।৬৫ থানি পাতা পড়িত। অজনা বশতঃ শদ্যাদি না হওয়ায়, প্রাণকুষ্ণু মহাজনী কার্য্যে পরিশেষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ্যেন। এতংস্থ্ অপরাপর ব্যুবসায়ও স্থাক্রপে নাচ্নায়, ক্রেমশঃ অবনতি হইতে থাকে। - সুন ১২৫০ সালে প্রাণক্ষণ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যে পর ভদীয় এতিপাত চন্দ্র সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত মহাশমের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তিসমন্তই নই করিয়া ছিলেন। বর্ত্ত-মান তাঁহার একটি ভাতিপুতা কাত্তিক চক্র সেন সামান্য একটা কাপড়ের ব্যবসায় ও একটা মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন।

সন ১২৫০ সালে ফান্তন মাসে সহরতনী ররাহনগর পালপাড়ায় গলাধর সেনের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ৺মধুস্থান সেন । গলাধর সেন বধন মাতৃগর্ভে ঐ সময়েই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বাহাহউক অত্যন্ত শোকের সময়েই গলাধর জন্ম পরিগ্রহ করেন। সম্পুস্থান সেনের ও পুত্র ও ৪ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র-বিপ্রান্য, মধ্যম গোপালচক্র এবং ক্নিষ্ঠ গলাধর। মধুস্থান সামান্য চাকরী দারা কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। গলাধর বাল্যাক্রা পোলপাড়ার পাঠশালে প্রেরিত হন, অর্থাতারে গলাধরের তাদ্শ লেখা পড়া শিক্ষা ঘটে নাই। অগত্যা তিনি চিনিপটীর খ্যাতনামা মহাজন ৺ উত্তম চক্র দি মহাশগের দোকানে শিক্ষা নবিশ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। গলাধর বাল্যাবধি প্রতিভাশালী এবং পরিপ্রেমী ছিলেন। অরদিন

মধ্যে বালক **'গঙ্গা**ধর সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইহার ছই টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হয়। ক্রমে এই গদীতে ছই টাকা হইতে দশ টাকা পর্যান্ত তাতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিছুদিন পরে দা মইশিয়ের মৃত্যু হইলে ঐ দোকানের কর্মচারীদিগের সহিত তাঁহার মনো-মালিন্য ঘটে। অভঃপর তিনি ঐ কার্যা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চিনি-পদীতেই বিখ্যাত ধনী ও মহাজন শ্যামাচরণ রফিত মহাশরের মৃত চিনির: কারবারে প্রবিষ্ট হন। এই দোকানে ইনি অনেক দিন পর্যান্ত কার্য্য করেন। এই খানে অবস্থান কালে ইনি অনেক খেলা গেলিয়াছিলেন। গঙ্গাধ্বের বয়স যথন ২০।২৫ বৎসর, তথন গঞ্চাধর সেন স্থীয় অবস্থার হীনতঃ প্রযুক্ত তাছুলিও অন্যান্য সভ্য সমাজের অবজ্ঞেয় পণ্য বিবাহে ৩০০ টাক্ পণে দরিদ্র পূর্ণচন্দ্র ক্ষিতের অপূর্ণ ভৃতীষ্বধীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্ত অবস্থা লোকের চির্দিন সমান থাকেনা। ঐ শ্রামাচরণ রক্ষিতই নিঃস্ব গঙ্গাধরের সৌভাগ্য পথের প্রদর্শক। তিনি শ্যামাচরণ বাবুর কারবারে নিগ্তু হইয়া সীয় অধ্যবদায়ে তাঁহাত্র ব্যবদার বিশেষ উন্নতি করেন এবং স্বীয় সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসারত বিশেষ শীবৃদ্ধি হয়। ইহাতে শামেচিরণ বাবু গজাধরকৈ আপনার ব্যবসায়ে ১০ তিন আনা অংশীদার নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে গঙ্গাধরের সাংসারিক ভাবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় এবং এরপ উদ্যুমের সহিত কার্য্য আরস্ত করেন ধে. মহাজন সমাজে তাঁহার বিশেষ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বুদ্ধি পায়। এইরূপে ক্ষেক বংগর কার্য্য করিবার পর, শ্রামাচরণ রক্ষিতের অপরাপর কর্মচারী-গণের সহিত গঙ্গাধরের কার্য্যের মত ভেদ ঘটে, এই হেতু তিনি ঐ ফার্মের অংশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ক্রীপতি উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের সহবোগে চিনিপটীতে "উমাচরণ কুণ্ডু ও হরিদাস কুণ্ডু" নামে এক থানি ত্বত চিনির দোকান খুলেন। ইহার করেক মাস পরেই চিনিপটীতে আগুন লাগিয়<u>ি</u> কয়েক্থানি দোকান ও তৎসহ গঙ্গাধর বাবুর দোকান . থানিও জুম্মণতি হয়। ইহাতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয়। অভঃপর উমাচরণ বাবুর সহিত একত্রে কয়েক বংসর কার্য্য করিবার পর উভয়ের কার্য্যে মতভেদ হওয়ায়, তিনি তাঁহার অংশের সমস্ত দেনা পাওনা

চুক্তি করিয়া চিনিপটী হইতে স্থানাস্তরিত হন এবং ময়দাপটীতে স্থনামে কার্যা আরম্ভ করেন। অর্ভার সপ্লাই ও কন্ট্রাক্টরি তাঁহার কার্যা ছিল। বহুদিন ঐ কার্য্য করায়, রাজ সরকারে গঙ্গাধরের যথেষ্ট খাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কমিসারিয়েট বিভাগে অপরাপর কন্টাক্টর অপ্রেকা গঙ্গাধরের বিশেষ সম্মান ছিল। এক বংসর গঙ্গাধর কমিসারিয়েট বিভাগে চাউলের কন্ট্রাক্ট লয়েন। কিন্তু সেই বৎসরেই ভারতে দারুণ গুর্ভিক হ ওয়ায়, গঙ্গাধরকে সমূহ ক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পূর্বাহে অনেকেই গঙ্গাধর বাবুকে ঐ ঠিকা ছাড়িয়া দিবার জন্য অমুরোধ করেন; কিন্ত গঙ্গাধর কাহারও কথানা শুনিয়া প্রকৃতই মহাজনোচিত, উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় দিরাছিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে বাঙ্গাল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫০০ দেড় হাজার টাকা প্রদান করেন। গঙ্গাধর এক জন অনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ইবি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন, সুশৃভালায় তাহা সম্পন্ন হইত। ঠোহার নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য বলিয়া বোধ হইত না। ব্যতিরিক্ত পরিশ্রে অল বয়সেই গঙ্গাধরের হাঁফানির পীড়া জন্মে। তানেক চিকিৎসায় ইনি স্থত থাকিতেন বটে, কিন্তু শীতকালে রোগের কিছু বৃদ্ধি হইত। গঙ্গাধর এতদ্র ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, সাধু-দেবা তাঁহার জীবনের একটা মহৎ ব্রত ছিল। জনাথ দীন দব্রিদ প্রতিপালনে তিনি মূর্ত্তিমান অবতার স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সর্বাদা পরতঃথে কাতর থাকিত। কেহ কোন রূপ তুঃথ জানাইলে, অমনি তাঁহার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিত এবং ষ্থাসাধ্য তাহার গুঃখ মোচনে ষত্ন করিতেন। ইহার নিকট যাজ্ঞা করিয়া কাহাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। গঙ্গাধ্র নিজে বিশেষ ক্ষপ শিক্ষিত না হইলেও তিনি একজন বিদ্যোৎদাহী পুরুষ ছিলেন। বছ সংখ্যক খিদ্যার্থী বালককে তিনি অন বস্তাদি প্রদান করিয়া আপনার বিদ্যোৎ-সাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাধর অত্যস্ত দরিদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবিধি অনেক কট সহা করিয়া ছিলেন। অতুল সম্পতির অধিকারী হইয়াও বাল্যকটের কথা এক দিনের জন্য বিশ্বত হন নই। তিনি সর্বাদানালা পরিচ্ছদে সময় কাটাইতেন। গঙ্গাধর অত্যস্ত অমায়িক লোক অঞ্চল ক্ষিত্ৰ ক্ৰিনি জাতান্ত স্কটিউভাবে ক্ষ্মা

প্রার্থনা করিতেন। ইনি ১২৯৯ সালে মাঘী পূর্ণিমায় ৮ কাশীধামে শিব্যন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছির্গেন। ৮ তারকনাথ জীউর চন্দন পুদর্শীতে যাত্রীগণের স্থাবিধার জন্য চাঁদুনি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এতখাতীত জলাশর দান, আদাণ বিবাহ, কন্যাদায় ও মাতৃ পিতৃ প্রাদ্ধে গঙ্গাধরের দান নিতা কর্ম ছিল। বরাহনগরে নিজ বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবভ পাঠ উপদক্ষে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। নানাদেশ ইইতে অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলীকে যথারীতি বিদায় করিয়া সম্ভষ্ট করিয়াছিলেন। গঙ্গাধ্র বড়ই সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইনি ১৩০৬ সালে ১৮ই স্থাহারণ তারিখে জর রোগে ষ্ঠা মুখে পভিত হন। তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্তা। চিনিপটীর প্রসিদ্ধ মহাজন স্তাপ্রিয় কোঁচ মহাশয়ের কন্যায় সহিত গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুলু শ্রীমান্ পাঁচকড়ি সেনের শুভ বিবাহ হয়। স্ষ্টি-ধর কোঁচ মহাশরের অন্ত এক দৌহিত্রীর সহিত মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রিরনাথ সেনের শুভ বিবাহ হয়। ১৮ কাশীধানৈ তাঁহার ত্র্োৎসব হয় এবং ব্রাহ-নগরের বাটীতে জগদাত্রী ও অলপুর্ণা পূজা হইরা থাকে। গলাধর মৃত্যুকালে চারি লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া ধান ও সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দেবস্য করিয়া স্থাপিত দেব সেবার জন্ম স্বন্দেবিক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অনেক সৎকর্ম করিয়ছেন বটে, কিন্তু ভাহাতে একটি স্বার্থ ছিল। গঙ্গাধর কহিতেন, অসহপায়ে অর্থোপার্জ্ঞন করিলে প্রতি প্রসবের জন্য কিঞ্চিৎ সহায় করা উচিত। ইহাতে তাঁহার মাতৃল পুত্র কহিল্প ছিলেন, আমি তানিয়াছি, পাপ পুণ্য জন্ম থরচ করিয়া মিটান বার না। হন্ধর্ম ও সৎকর্মের ফল পৃথকভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পঙ্গাধরের সন্সাময়িককালে রামক্রম্ম রক্ষিত জন্ম মিতে হুর্নোৎসবে বেমন বায় করিতেন, ইনি কালীতে পূজার তদ্রাপ অর্থ ব্যয় করা দ্রে থাকুক, কার্পণ্য প্রদর্শন করিতে জারিয়া পূজা করা তদ্রাপ কহিতেন, যদি বায় লাঘব না হইবে, তবে কাশীতে আসিয়া পূজা করা কেন ? ক্রম ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম কার্যাও একটি ব্যবসায়। পূণ্য লঞ্চ্য করা ইহার উদ্দেশ্য। যদি অল ব্যয়ে তাহা সমাধা করিতে পারা যায়, আবক বায় করা অনাবশাক। বিত্তশাঠ্য বে দোধাবহ, তাহা জানিতেন না। হংথার্জিত ধন পর জ্যো পাইবেন বলিয়া ইহ জ্বো বায় করা উত্তম

ব্যবসায় বটে। তাহাতে সমাজের ও উপকার আছে। কুশ্দীপ সমাজে কুটুজ দিগকে গঙ্গাধর বাবু ও কুঞ্চ বাবু উক্তম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

### শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেন বংশের জনু সংখ্যা 🖟

১ প্রতিকৃতি দেন ২ প্রিয়নাথ দেন ৩ অটলবিহারী দেন ৪ হরিপদ দেন
৫ পার্কিতীচরণ দেন ৬ কার্ত্তিকশুর দেন। স্ত্রীলোক ১২, বালক ২, বালিক।
১, সমষ্টি ২১।

## কাশ্যপ দেন বংশ।

এই বংশে কাশীনাথ সেন নামক জনৈক লোক জনা গ্ৰহণ করেন। ইহার পত্নীর নাম কন্যা কুমারি। বাতুলতা নিবন্ধন গ্রামন্থ সকলেই ইছাকে কন্যা পাগ্লী বলিয়া সম্বোধন করিত। যদিও ইনি বাতুল ছিলেন, তথাপি ইহাঁর জীবনে জলস্ত পতি ভক্তি দেদীপামানা ছিল। কন্যা পাগলিনী পতির তৃপ্তার্থ দুরস্থ জ্মীদারদিগের বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল দ্রগাদি আনিয়া পতিকে প্রদান করিভেন। বয়োধিকা ও পাগলিনী বলিয়া অনেকে ইহাঁকে দর্শন করিয়া ভীত হইত। গৃহ প্রাকণে কন্যা পাগলিন একটী পেঁপে বৃক্ রোপণ করিয়াছিলেন। ঐ বুকের প্রতি তাঁহার অসীম যত্ন ছিল। এক দিন শীতকালে বৃদ্ধ কাশীনাথ মৃত্যুমুখে পড়িবার উপক্রম হইল,--গ্রামস্থ সকলে সমবেত হইয়া বৃদ্ধ কাশীনাথকে গোৰ্ডাকান্ত ব্যুনাতীরে গুইয়া ঘাইবার উদ্যোগ করিংতে লাগিলেন। (এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক বে, বর্ত্মান সেন বংশের আদি পুক্ষগণ প্রায় সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত পজানে জীবলীলা সংবরণ ^ করেন।) বৃদ্ধ কাশীনাথের মৃত্যুর পূর্বেও সমাক জ্ঞান ছিল। ঠাই প্রাঙ্গণে অন্তর্জালির স্থান নির্দ্ধিই হইরাছে। ঐ স্থান গৃহ হইতে কিছু দূরে ও তথার ছায়া থাকায়, বৃদ্ধ কাশীনথি আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া আরও কিছু নিমিকটে , অথচ রোদ্রে ঐ-স্থান নির্দ্ধি করিতে কহিলেনীন বাহাহউক তাঁহার পত্নী

ক্ষন্য পাগ**লিনী এতাৰৎকাল অ**নুপ্স্থিত থাকায় এই সকল বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আত্মীয় স্বন্ধন প্রভৃতি গৃহ প্রাঞ্গে কোলাহল করি-তেছে, ইত্যুৰ্দরে দহ্দা কন্যা পাগলিনী তথায় উপস্থিত হইলেন ও প্রাঙ্গণে জনতা দেভিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাদা করিলেন এবং স্বামীর নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "বলিও কর্ত্তা! তোমার অভিপ্রায় কি ? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমাকে বিধবা করিয়া অগ্রে প্রস্থান করিবে ? তা হবে না।" এই বলুিয়া কলা পাগ-লিনী সহর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দারে অর্গল বন্ধ করিলেন এবং এক খানি নুতন শাড়ি পরিধান করিয়া তৈল, দিন্দুর, চিক্রী ও দর্পণ লইয়া বেশ্বিন্যাদে মনোযোগী হইলেন। প্রতিবেশীবর্গ গবাক দিয়া কন্যা পাগলিনীর ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত ২ইল। 'দেধিতে দেখিতে কন্যা পাগলিনীর বেশ বিন্যালের সহিত তাঁহার জীবনেরও পরিসমান্তি হইল। কুণিত আছে, ঐ সময়েই তাঁহার সাধের পেঁপে গাছটী ভগ্ ইইয়া-ভূমিনাৎ হয়। তৎশকে পার্যন্থ প্রতিবেশী-বর্গের মধ্যে কৈহ কৈহ বলিয়াছিল, একি ! কন্যা পাগ্লীর ঘাড় ভালিয়া পড়িল না কি ?" যাহাহউক ঐ বৃক্ত পভনের সঙ্গে সজা পাগলিনীর দেহেরও পতন হইয়াইল এবং প্তির প্রিবর্ত্তে অত্যে প্তিব্রতার দেহ সৎকারার্থ যুনাতীরে নীত হইয়াছিল।

বাঁট্রা গ্রামে রতন দেন ও গোরাটাদ দেন নামক ছই সহোদর বাশ করিতেন। উভরেই তেজারতি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। রতন দেন ওাঁহার নিজবাটীর একটী গৃহে কতিপর প্রতিবেশীর সহিত গোপনে জ্যা থেলিতেন। ইহাতে ৫০০ টাকা পর্যায় পণ রাধা হইত। জমীদার নাটার সরকারে পাছে এই থেলার বিষয় প্রকাশ পার, তজ্জন্য জমীদার বাটার পাইক ও বরকলাজদিগের সহিত গোপনে বন্দোবস্ত থাকিত। যাহাহউক একদা গোবরভাঙ্গার জমীদার থেলারাম বাবু এই জুয়াথেলার সংবাদ পাইয়া রতন দেনিকে ধরিয়া আনিবার জন্ম ছই জন মুসলমান পাইককে আদেশ করেন। তাহারা রতন সেনের নিকট আসিয়া জমীদারের আদেশ জাপন করে। তাহারা রতন সেনে কহেন যে, "এখন আহারাদির সময়, এসময় যাইতে পারিব না; বৈকালে হউক অথবা কল্য প্রশতে হউক বাবুর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। তাবায় এখন যাও।" কিন্ত ঐ পাইকল্ব এতন

সেনের কোন কথা না শুনিয়া তাহাকে তদতেই শলপূর্বক ধরিয়া লইয়া ষাইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করে ও রতনকে হুই একটি কটু বাক্য কহে। রতন শেন তথন ক্রোধে অধীর হইরা ঐ পাইক্রয়কে ধ্রিয়া ভয়ানক প্রহার ক্রিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "ভোৱা জানিস্না কার সঙ্গে লাগিয়াছিস্ ভোদের অলেছাড়িবনা। ভোদের শুকরের রক্ত খাওয়াইয়া তবে ছাড়িয়া দিব।'' প্রছারিত পাইক্ষুর কর্ষোড়ে রতন সেনের নিক্ট<sup>্</sup>ক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল ও তাঁহার বিরুক্তে জনীদার বাবুর নিকট কোন অভিযোগ আনিবে না, ইহাও শপ্থ ক্রিয়া অজীকার ক্রিল। রতন দেন দেখিলেন আর আধিক প্রহার করিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই ভাবিরা রতন সেন ঐ পাইকর্য়কে ছাজিয়া দিলেন। ভাশীরা মুক্তি লাভ করিয়া জমীদার বাবুর নিকট গমন করিয়া আদ্যোপাস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিল। জমীদার বাবু পাইকদরকে এরপ প্রহার করিয়াছে শুনিয়া আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ক্রোধান্বিত হইরা চারি ্ৰন উপযুক্ত লাঠিয়ালকে হুকুম দিলেন এয়, "এই দণ্ডেঁ, রত্তন গেনকে আমায় সমুখে হাজির কর।'' আজ্ঞামাত্র শামিয়াল চতুষ্টর রতন দেনের বাটীতে যাইরা উপস্থিত হইল। রতন দেন তৎকালে বহির্বাটীতে পার্দচারণ করিছেছিলেন। রতনকে দেখিয়া লাঠিয়ালগণ জমীদারের ত্কুম জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "রতন বাবু! ভোমাকে এখনই আমাদের সহিত যাইতে হইবে, ইহাতে য্লাপি অমভ কর, বলপূর্ক্ক এখনই ভোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।" এই কনা শুনিয়া রতন সেন ত্বিত পদে গৃহাভান্তরে প্রবেশ করিয়া এক শানি তীক্ষধার তর-বারি হত্তে বহির্বাটীতে আসিলেন এবং ঐ লাঠিয়ালদিশকে কহিলেন বে, "আমি স্বইচ্ছায় যাইব না। ভোমরা বলপূর্কক আমাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে যাও দেখি ? তোমাদের কতদ্র ক্ষমতা দেখা ষাউক। তবে যদি তোমরা আমাকে একেবারে মারিতে পার, ভাহা হইলে লুইয়া ঘাইতে পারিবে, নচেং আমি জীবিত থাকিতে তোমরা কখনই লইয়া বাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া রতন সেন ঘন ঘন তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন ব এই ভীষণ কাও দেখিরা লাঠিয়াল ততুষ্টর প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। লাঠিদালগণ জনী-দার বাবুর নিকট যাইয়া স্থাস্পূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। - জমীদার বাবু সুমস্ত প্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, পরে সহস্তে এক ধানি পত্র

লিখিয়া সামাক্ত একটি লোক ঘারা ঐ পত্র থানি পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাইবামাত্র ইতন সেন জ্বীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। জ্বী-দার বাবুকে কিছু টাকা প্রণানী দিয়া তিনি এক পার্থে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সমীয় খেলারমে বাবু বলিলেন, "কি রভন ৷ এখন ভোমার কোন বাবা রাখে 🕍 এই কথা শুনিয়া রতন নির্ভীকচিন্তে উত্তর করিল, "রতন কি তার কোন উপায় খির না করিয়া আদিয়াছে ?" তাহাতে বাবু কৃহিলেন, "র্ভন কি উপায় ফ্রির করিয়া আসিয়াছ ?" ইহাতে ক্তন কহিল, "দেখুন আসনি আখাকে প্রহার করিবার জন্ত এখনই কাহাকে হকুম দিবেন, কিন্তু সে হকুম তামিল করিতে না করিতেই আমি হাঁদিল করিয়া বদিব, এই উপায় খির ক্রিয়া আসিয়াছি।'' এই কথা বলিতে বলিতে য়তন নিজ আল্থালা জামায় মধা হইতে এক খানি ভীক্ষধার ভূঁজাসে বাহির করিল। ভোঁজালে দেখিয়া বাবু কহিলেন, "দেখি ভোমার কেম্ন ভোকালে।" রভন বিনা বাক্য ব্যক্ষ তখনই ভূঁজালে থানি বাবুর হতে দিনেন। বাবুজিজাগা করিলেন, "এই অত্র তুমি কোণায় পাইলে ?" রতন উত্তর করিণ, "আমি কলিকাভার ক্র क्रिवाहि।" अभौवात वायू क्रिना, "এই वीत विव एक्रियां क्रिक এখন কেঁ ভোমার রক্ষা করে ?" এই কথা গুনিবাম্যত রতন গঞ্জীর স্থ্যে উত্তর করিল, "আগনি এভারিবেন নাবে, অস থানি হত্তগভ করিয়াছেন वित्रा कामारक कर कतिरवन—यङक्ष এই দেহে वाल्वत वाकिर्दिक, उडम्ब किर्हे किन धिकांति चामति कव कतिहरू शाहित ना।" अमीनात्र वार् রতনের সাহসের প্রশংসা করিয়া ঐ অজ থানি প্রত্যর্পণ করিলেন অধং ক্ষি-লেন, "দেখ এরণ জুয়াখেলা ভোমাদের স্থায় লোকের কর্ত্তব্য নহে। আরও দেখ এই খেলাতে লোকে সর্বাস্থান্ত হয়। একারণ আমি ভোমাকে বার বার নিষেধ কলিতেছি, পুনরার ও ব্যল<del>্</del>থ খেলিও না।" রভনও বাবুর নিকট স্থীকার করিয়া ক্রীনিল যে, আর কথনও জুরা থেলিব না। গোরাটাদ ও রতন উভ-থেই সরশচেতা, মিতবারী ও সাহসী ছিলেন।

গো।রভাঙ্গার শস্ত্তক্র সেন নামক জনৈক ব্যক্তি বাস কেরিভেন। পুত্তের.
শাম রামরুষ্ণ সেন। পিতা পুত্রে ভাদৃশ সন্তাব ছিল না। অথচ বে বিশেষ
ক্ষুণ শক্তা ছিল তাহাও নতে। অমীদার বাবর বাটীতে উভরেরই ধাতারাত

ছিল এবং জমীদার মহাশয় উভয়কেই ভাল বাসিতেন। কোন সময় শস্তু-চক্র দেন সংকল্প করিয়া বাটীতে হরিবংশ কথা দিয়াছিলেন। আপন বাটীতে সংক্ষিত হরিবংশ পাঠ হওয়াতে তংপুত্র রামকৃষ্ণ সেই স্থানে যাইতেন না বা লোক অনকে অভ্যৰ্থনা করিতেন না। ইহাতে তাঁহার গিওং বিশেষ ছঃিত্ত হুইয়া একদা জ্মীদার মহাশরের বাটীতে গিয়া বলেন, "যে আমি হরিবংশ কথা দিতেছি, কিন্তু আমার পুত্র একবারও সে স্থানে যার না অথবা ভদ্র লোকদিগকে অভ্যৰ্থনা করে না; ইছাতে আমি বড়ই হঃথিত। আপনার। বদি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে বড়ভাল হয়।" ইহার করেক দিন পরে এক দিন জমীদার মহাশর রামকুক্তকে ডাকাইরা কহিলেন, "ওুহে রামক্ষণঃ ভোমার পিতা এমুন মহৎকার্য্য করিতেছেন, কিন্ত তুমি শে স্থানে যাও না অথবা তাঁহার কোন সাহায্য কর না কেন 🕫 ইহাতে রামক্বঞ্চ করেন যে, পিতাও যেমন একটা মহৎকার্য্য করিতেছেন, তেমনি, আমিও একটা ভাল স্বার্যা করিবার মনস্থ করিডেছি। যাহা করিব, জুবশু আপনি পরে জানিছে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া রামকুঞ্ ব্রাটীতে প্রভ্যাগুমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন রাহকুকু জ্মীদার মহাশয়কে তুই টাকা প্রণামী দিয়া গুলুল্মীকুডবাসে কহিলেন, "মহাশয় আমি বৈ মহৎকার্য্যের কলনা করিয়াছি, ভাহার সময় উপস্থিত। একণে আপনার অহুমতি পাইলে একবার গ্রাক্তিত প্ৰমন করি। কারণ লোকে এক্লপ কছে যে, অপুত্ৰক ব্যক্তি পুত্ৰকামনা করিয়া ছব্রিবংশ কথা দিয়া থাকে। ইহা যে মহৎকার্য্য সন্দেহ নাই, আমারও সংক্ষিত মহৎকাৰ্য্য এই, গৰাধানে গিয়া একটা পিও গ্ৰা**খনের** পাদপত্তে প্রদান क्ति।" ইহাতে अभीमात महाभन्न कहिलान, "वन कि ? भिजा वर्जमातन शिख ধিরে ?" তথন রাসক্ষ কহিলেন, "পুত্র বর্তমানে যখন পিতা পুতার্থে হরিবংশ শিতে পারেন, তথন পিতা বর্ত্তমানে পুত্র পিতার তৃপ্তার্থ গরার পিত্র দিতে না পারিবে কেন ?" এই কথায় সভাস্ত সকলেই হান্ত করিতে লাগিলেন ও জমীদার বাবু রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "রামকৃষ্ণ বেশ বলেছ।"

অবলাকান্ত সাহিত্যসেবী হইয়া কুশদহের সপ্তপ্রামী সমাজে কাশ্যপ গোত্রীয় সেন বংশের আদর বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্রীয়া এভার্নিয়ার হটবার জন্য কিছু দিন অধ্যান করিয়াছিলেন। ইহা ক্রি-

## কুশদীপকাহিনী।

কর না হওথার বাজালায় সুলপাঠ্য পুত্তক রচনার মনোনিবেশ করেন। কাম-থেমুকে আপ্রর দিয়াছিলেন, ভজারা ছব বিংসর বার্ষিক দশ হাজার, টাকা উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু গুটু স্বর্সভী ভাঁহার ক্ষরে আর্চা হওয়ার, কাম-থেমুকে প্রায়ন সূত্র হইতে হইল।

# কাশ্যপ গোত্রীয় দেন বংশের জন সংখ্যা :

১ শ্রীব্দবাকান্ত সেন ২ হরিচরণ সেন ৩ আগুতোষ সেন । ভোগানাপ্র সেন ৫ রজনীকান্ত সেন ৬ যতীজনাথ সেন ৭ বুন্দাবন বিহারী সেন । রাষ্-বিহারী সেন ১ হরিবিহারী সেন। স্ত্রীলোক ১৬ বালক ই বালিকা । সুষ্টি ২৭।

# किशिलियि देन वश्ना।

শাঁটুরা ও শান্তিপুরে এই বংশের বাস। তল্পধ্যে শান্তিপুরের অবশিষ্ঠ দে বংশের পূর্ব পুরুষ গণেশক্ত দৈ। গণেশক্তদের পূত্র শন্ত্চক্র। শন্তুচক্রের পূত্র দাভারাম। দাভারামের ছই পূত্র, রামজীবন ও ভগীরধ। রামজীবনের ভিন পূত্র, উমাপ্রাদ্য, মহাদের ও চক্রকুমার। ভগীরধের ইই পূত্র, পার্মজী-চরণ ও ঈশরচক্র। পার্মজীচরণের পূত্র ক্ষেত্রমোহন। ঈশরচক্রের পূত্র সাতকভি। ক্ষেত্রমোহনের ছই পূত্র, প্রশন্ত ক্ষার ও বসক্ত ক্ষার।

গণেশ্য দে বর্গীর হালামার ভীত হইরা সগুপ্রাম হইতে শ্বজাতি ও
বিভিন্ন জাতি প্রতিবেশীগণকে সঙ্গে গইরা নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিস্ম্ন
নামক স্থানে আসিয়া নাস করেন । প্রথমতঃ মেঝানে আসিয়া তিনি নাটী
প্রিস্ত করিয়া ছিলেন, গেই বাটী প্রায় ১০০ একশত বংসর হইল প্রসায়তে
বিশীন হইয়া পিয়াছে। অতঃপর তাঁহারপ্রপোত্র রাম্কীরন ও ভগীরধ ঐ
বাটীর অন্তিদ্রে একটী বাটী প্রস্তুত করান। এক্ষণে সেই বাটীতে তাঁহার
কংশধরেরা বাস করিতেছেন। গণেশ্যক্র শান্তিপুরে আসিয়া তেজারতি কার্য্যে
প্রস্তু হন। ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরু তুল

পোত্রেরাও ঐ ব্যবসায় করিতেন। ইহার প্রপৌত্র রামজীবন ও ভগীরধ বয়:প্রাপ্ত হইলে কলিকাভায় আদিয়া বড়বাজার ময়রাগটীতে একটি স্বত চিনির ব্যবসায় করেন। ইহার অব্যবহিত পনেই পভর্মেণ্ট আপিসে যুক্ত চিনির সরবরাহের কার্যা প্রাপ্ত হন। ক্রমে ঐ কার্য্যে বিশেষ উন্নতি হস। বামজীবন ও ভগীরথ উভয়েই বিশেষ ক্রিয়াবান্ ছিলেন্। পূজাদি কর্মোপলকে ইহারা ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগকে যথাযোগ্য বার্ষিক দান এবং গ্রামস্ত সমস্ত শ্রেণীর গোককে সাদ্র আহ্বান করিতেন। এইজনা গ্রামে তাঁছাদের নাম ও খ্যাতি যথেই হইরাছিল। ইহাবা বিস্তর ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। ইহাদের শেষাবস্থার কলিকাতার ব্যবসায় বিশেষরূপ ক্তি হওরার, একেবারে কার্য্য বন্ধ হটয়া যায়। সামজীবনের মৃত্যুর পর ভদীর পুত্র চক্রকুষার উাহার ভগ্নীপত্তি বরাহনগর নিবাসী রামদেবক দেনের সহিত অংশে ইংরাজটোলার একখানি ভাল রক্ষ মুদিথানার দোকান করেন। - কিছু দিন পরে রামদেবক সেন ঐ দোকান হাজিয়া দেন। তৎপরে চক্রক্ষার ঐ দোকান নিজে চালাইরা সচ্চলে সংসার যাত্রা নির্কাহ করিভের। চন্দ্রকুমারের পিতা রামজীবন ধে স্মস্ত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সন ১১৬৪।৬৫ সালে নদীয়ার ঁমহারালার সহিত জমী জ্মা *স্তে* মোকর্দমা হওয়ায়, যাবতীয় ভূমপাজি ঐ রাহার হস্তগত হয়। প্রায় ২৫।২৬ বংসর গত হইল চক্রকুমার ইহধাম পরিভ্যাগ বরিষ্টাছেন।

ভঙ্গীরথের পুত্র পার্ব্ধতী চরণ পিতার ষ্ট্রাক্ষ পর কাশীনাথ রক্ষিতের সহিত আংশিক ভাবে হাউদে দালালী করিতেন। তৎপরে পার্বতীর পুত্র ক্ষেত্রমাহন কিছু দিন তাঁহার শশুর ব্রজ্মাহন পালের সহিত দালালী করিয়া কলিকাতার শামলাল ঠাকুরের চট্টগ্রাম প্রভৃতি মফঃ বল স্থানের জনীদারিতে নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল উপরোক্ত জমীদারির অন্তর্গত স্থান সমূহ জলপ্লাবনে নষ্ট হওয়ায়, ক্ষেত্রমোহন উক্ত চাকরি পরিত্রাগ কর্মতঃ জীবনের অবশিষ্ট কাল বাটীতে থাকিয়া তেজারতি ও নীলকুটির কার্যা করিয়া ছিলেন। সন ১৩০৫ দালে ইনি পরালাক গমন করেন।

বাটুরার দে বংশে ভগবতী চরণ ইদানীং প্রসিদ্ধ হইরাছিলেন। জিনি সাকার উপাসক ছইলেও ব্রাহ্মবিদেশী ছিলেন কা। বরং কন্তা ও জামাতৃরদের প্রতি বিশেষ সমন্ত দেখা যাইত। তিনি কলিকাতার বাৰসার ত্যাগ করিয়া গেবেরডালায় শর্করা প্রস্তুত কার্য্যে ক্রিকার উপায় করিয়া লইয়া ছিলেন। একণে পার সে দিন নাই। এই গোবেরডালায় বিদেশীর চিনি স্থলত বলিয়া মিন্তালকারের জল্প আনীত হইরা বিক্রীত হইতেছে। ইউরোপে শর্করা উৎপর হইত না, তল্পন্ত রাক্ষপ্রগণ ক্রমকদিগকে বিটমূল উৎপাদন করিবার জন্ম সাহায়া দিবার প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছেন। করাসীয়া প্রতি টন-চিনিতে ৪ পাউও ১০ শিলিং বাউণ্টি দিয়া থাকেন।

# কপিলর্ষি গোত্রীয় দে বংশের জন সংখ্যা :

১ প্রী প্রসর্ক্ষার দে ২ বসন্তক্ষার দে ও রাধাহরি দে ও রভিনাণ দে এ স্নীলচন্দ্র দে ৬ স্থীরচন্দ্র দে ৭ স্থানিচন্দ্র দে ৮ স্বরেশ্চন্দ্র দে ৯ গোপালচন্দ্র দে ১০ গৌরহরি দে ১১ নিভাইচরণ দে। স্থীলোক ১১, বালক ৬, বালিকা ৫, সুষ্টি ৩০।

# কাশ্যপ দে বংশ।

এই বংশে শান্তিপুরে বহু লোক ও বাঁট্রার করেকটা পরিবার বিদানান ছিলেন। একণে কেবল মাত্র একটা বয়ক্ত পুরুষ বংশধর আছেন। ইহারা চাকুলের দে। হরিদাস কলিকাভায় পুস্তকের ব্যবসায় করেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় দে বংশের জন সংখ্যা।

১ ঐহরিদাস দে, ত্রীলোক ৩, বালক ২, সমষ্টি ৬।

# অপরিচিত জ্ঞাতি।

াহারা আপনাদিগকে বর্ণিত বংশাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলিরা জ্ঞাত নহেন, উাহাদিগকে অপরিচিত জ্ঞাতি নামে অভিহ্ঞি করা গেল। ইহাদিগের সংখ্যাদ্য। য্থা;—

## কুশদীপকাহিনী।

( 5 )

#### সেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীহারাপচন্ত সেন, তুলশীচরণ সেন ও সালগ্রাম সেন, শ্রীলোক ২, সমষ্টি ৫।

( ? )

#### পাল।

মধুকোলা গোত্রীয় শ্রীহরিচরণ পাল, পঞ্চানন পাল। জীলোক ৩, এবং বালক ১, সমষ্টি ৬।

( '0-')

#### পাল।

৺ ঝড়ুমোহন পালের পুত্র ঐহিরংলাল পাল। জীলোক ১। সমষ্টি ২।

(8)

#### পাল।

बीलांक 🤟 । 👑

( e )

### রকিত।

কাশ্যপ গোত্রীর ১। প্রীন্ডোলানাথ রক্ষিত, ২। পঞ্চানন রক্ষিত, ৩। বিলয়-বিলিত, ৬। মতিলাল রক্ষিত, ৬। আদ্যানাথ রক্ষিত, ৭। বিলয়-বৃদ্ধত, ৮। বোগজীবন রক্ষিত, ৯। বটুবচক্র রক্ষিত, জ্রীলোক ৫, এবং বালিকা ৪, সমষ্টি ১৮।

( & ).

#### রক্ষিত।

১। শ্রীরামভারণ রশিত। জীলোক ১। স্মটি ২।

### কুশদীপকাহিনী।

( 9 )

### রক্ষিত।

১। श्रीष्ट्रक्षिक। श्रीष्माक २। नमन्दि २।

( b )

### রক্ষিত।

১। ঐহরিচরণ রক্ষিত।

( > )

### রক্ষিত।

১। ঐজমুক্যচরণ রক্ষিত। জীলোক ২, বালক ১, সমষ্টি ৪।

( > )

### রক্ষিত।

১। শ্রীপ্রভাতচক্র রক্ষিত ২। উদয়6ক্র রক্ষিত। জীলোক, বালক ১ এবং বালিকা ২। সমষ্টি ৮।

( 53 )

### ্রকিত!

১। শ্রীরাধালদাস রক্ষিত ২। নলীগোপাল রক্ষিত। স্থীলোক ও, বালক ২। সমষ্টি ৭।

( se )

### - রক্ষিত।

बीलाक-१।

( . >0 )

### অজ্ঞাত উপাধি।

क्वीरगाक २२।

## क्षवी शका हिनौ।

জনু সংখ্যা ৷

### ১০-৭ দালে ভাজ মানে গণিত।

| শান্তিল্য গোত্রীয় ২র দত্ত বংশ ৮ ৯ ৪ ০ ২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় তর দত্ত বংশ ৭ ৯ ৪ ৪ ২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় আশান্ত বংশ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৪৭ কাশ্যুপ গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ১০ ৭ ৪ ০১ কাশ্যুপ গোত্রীয় বুদ্দাল রক্ষিত বংশ ১০ ০ ২০ ২১ ১২৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় দুখাল রক্ষিত বংশ ৪০ ০৮ ১৫ ৫ ৫০৩ কাশ্যুপ গোত্রীয় দুখাল রক্ষিত বংশ ৬ ১০ ৪ ৬ ২৯ কাশ্যুপ গোত্রীয় দুখাল বংশ ১০ ৪ ৬ ১৪ মান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ২৯ ০২ ৬ ৪ ৭১ মান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ২৯ ০২ ৬ ৪ ৭১ মান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১৫ ১৬ ৬ ৪৫ মান্তিল্য গোত্রীয় দাল বংশ ১৫ ১৬ ৬ ৪৫ মান্তিল্য গোত্রীয় দাল বংশ ১৫ ১৬ ৬ ৪৫ মান্তিল্য গোত্রীয় দেন বংশ ৬ ১২ ৭২ ১২৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ৭২ ১৪৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ৪৫ কাশ্যুপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ ১৮ ১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |             |          | F          | <b></b>     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|---|
| শান্তিল্য গোত্রীয় ২র দত্ত বংশ ৮ ৯ ৪ ৩ ২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় তর দত্ত বংশ ৭ ৯ ৪ ৪ ২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় কোঁচ বংশ ১০ ১৫ ১০ ১৫ ১০ ৪৭ কাশ্যুপ গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত্ত বংশ ১০ ৩০ ১৫ ৫ ৫০ও কাশাপ গোত্রীয় বাফাল রক্ষিত্ত বংশ ৪৫ ০৮ ১৫ ৫ ৫০ও কাশাপ গোত্রীয় বাফাল রক্ষিত্ত বংশ ৪০ ১০ ১০ ১২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় বাফাত বংশ ৮ ১০ ৪ ৬ ২৯ শান্তিল্য গোত্রীয় বাফাত বংশ ৮ ১০ ৪ ৬ ২৯ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১০ ১৫ ৮ ৪৫ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১৫ ১৫ ৮ ৪৫ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১৫ ১৫ ৮ ৪৫ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১৫ ১৫ ৮ ৪৫ শান্তিল্য গোত্রীয় কেন বংশ ৮ ১২ ২২ ১২৪ শান্তিল্য গোত্রীয় কেন বংশ ৮ ১২ ২২ ১২৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৫ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৪ ৫ ১৪ কাশ্যুপ গোত্রীয় কেন বংশ ১০ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১৪ ৫ ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | भूक्ष ३     | -           | नागक ्रा | । गका ग    | भाष्ट !     |   |
| শান্তিল্য গোত্রীয় তয় দত্র বংশ  শান্তিল্য গোত্রীয় আশ বংশ  ৪০ ৪৮ ১৯ ১৫ ১২০  মধুকোল্য গোত্রীয় কোঁচ বংশ  কাশাপ গোত্রীয় বড় রক্ষিত বংশ  ৪০ ১৮ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫  কাশাপ গোত্রীয় বড় রক্ষিত বংশ  ৪০ ১৫ ১৫ ১৫  কাশাপ গোত্রীয় বজ্ব রক্ষিত বংশ  ৪০ ১৫ ৫ ৫০৫  কাশাপ গোত্রীয় বিক্ষিত বংশ  ৪০ ১৫ ১৫ ১৪৪  শান্তিল্য গোত্রীয় বিক্ষিত বংশ  ১০ ১৫ ১৫ ১৪৪  শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ  ১৫ ১৫ ১৫ ১৪৪  শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ  ১৫ ১৫ ১৫ ১৪৪  শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ  ১৫ ১৫ ১৫ ১৪৪  শান্তিল্য গোত্রীয় কেন বংশ  শান্তিল্য গোত্রীয় কেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৫ ১৫  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৫ ১৫  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৫ ১৫  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৫ ১৫  কাশাসি গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৫ ১৫  কাশাসি গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১৫ ১৫ ৪ ৪ ৫ ১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | শাণ্ডিল্য গোত্ৰীয় ১ম দত্ত বংশ       | 99          | O.9 -       | 25       | >>         | 35          |   |
| শান্তিলা গোত্রীয় আশ নংশ ২০ ১৫ ১২ ১০ ১৭ ১০ মধুকোল্য গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ১০ ১০ ১২ ১০ ৪৭ কাশ্যপ গোত্রীয় বড় রক্ষিত বংশ ৪০ ১০ ১০ ২০ ২০ ২০ ১০ ৯০ শান্তিলা গোত্রীয় রক্ষিত বংশ ৪০ ৯০ ২০ ২০ ১০ ৯০ শান্তিলা গোত্রীয় রক্ষিত বংশ ৯০ ৯০ ৪ ৬ ৯০ মধুকোল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১০ ৯০ ৪ ৩০ মধুকোল্য গোত্রীয় পাল বংশ ২০ ১০ ৪ ৭০ মধুকোল্য গোত্রীয় পাল বংশ ২০ ১০ ৯০ ৭ ৯০ ৯০ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১০ ৯০ ৭ ৯০ ৭ ৯০ শান্তিল্য গোত্রীয় পাল বংশ ১০ ৯০ ৭ ৯০ ৭ ৯০ ৪৫ ৯০ ৭ ৯০ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫ ৯০ ৪৫  | नाखिना (भाजीय २व मेख वर्न            | <b>V</b>    | *           | 8        | - <b>9</b> | ₹ 8         |   |
| মধুকোল্য গোত্রীর কোঁচ বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ১০ ১০ ৭ ৪ ০১ কাশ্যপ গোত্রীর বড় রক্ষিত বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর বড় রক্ষিত বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর দ্বাল রক্ষিত বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর বিক্ষিত বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর বিক্ষিত বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর পাল বংশ  মধুকোল্য গোত্রীর পাল বংশ  মনুকোল্য গোত্রীর পাল বংশ  মনুকোল্য গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যতিল্য গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যতিল্য গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যতিল্য গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর কা বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর কেন বংশ  কাশ্যপ গোত্রীর চাকুলের দে বংশ  ১০ ২০ ৪ ৫ ৮৫  কাশ্যপ গোত্রীর চাকুলের দে বংশ  ১০ ২০ ৪ ৫ ৮৫  কাশ্যপ গোত্রীর চাকুলের দে বংশ  ১০ ২০ ৪ ৫ ৮৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | শাভিন্য গোত্ৰীয় ৩য় দত্ৰ বংশ        | ۹ .         | >           | 8        | 8          | २8          |   |
| কাশ্যপ গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশ ১০ ১০ ৭ ৪ ০১ কাশাপ গোত্রীয় বড় রক্ষিত বংশ ৪০ ১০ ২০ ২১ ১২৪ কাশাপ গোত্রীয় রক্ষিত বংশ ৬ ১০ ৪ ৬ ২০ কাশাপ গোত্রীয় রক্ষিত বংশ ৬ ১০ ৪ ৬ ২০ মধুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ ১০ ১০ ৪ ৬ ৩০ মধুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ ২০ ১০ ১৫ ১৪ শান্তিলা গোত্রীয় পাল বংশ ২০ ১০ ৪ ৭ ১০ ৯৪ পাত্রীয় পাল বংশ ২০ ১০ ৯৪ পাত্রীয় পাল বংশ ১৫ ১৮ ৮ ৪৫ সপ্রবি গোত্রীয় কা বংশ ১৫ ১৮ ৮ ৪৫ সপ্রবি গোত্রীয় কে বংশ ৬ ১২ ২১ ২১ কাশাপ গোত্রীয় কেন বংশ ৯ ১০ ২ ২ ২১ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ২ ১ ২১ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ২ ১ ১৫ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ১ ১৫ ৯৪ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ১ ১৫ ৯৪ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ১ ১৫ ৯৪ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ১ ১৫ ৯৪ কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯ ১৬ ২ ১ ১৫ ৯৪ কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ ১০ ১০ ৪৪ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | শাতিকা গোড়ায় আশ বংল 🦈              | 8,5         | 81          | 23       | >4         | 250         |   |
| কাশাপ গোত্রীর বড় রক্ষিত বংশ ৪০ ০৮ ১৫ ৫০০ বহন কাশাপ গোত্রীর দ্বাল রক্ষিত বংশ ৪০ ৪০ ২০ ২০ ২০ ১০৪ শান্তিলা গোত্রীর বিক্ষিত বংশ ৩০ ১০ ৪ ৬ ৩০ মধুকোলা গোত্রীর পাল বংশ ১০ ১৫ ১৫ ১৪ শান্তিলা গোত্রীর পাল বংশ ১৫ ১৮ ৬ ৪৫ সপ্রবি গোত্রীর পাল বংশ ১৫ ১৮ ৬ ৪৫ সপ্রবি গোত্রীর ক্রেণ্ড বংশ ৬৫ ০০ ৭ ১০ ১০ ১৫ ১৪ শান্তিলা গোত্রীর কেন বংশ ৬ ১২ ২০ ১৫ ১৪ কাশাপ গোত্রীর কেন বংশ ৬ ১২ ২০ ১৫ ১৫ কাশাপ গোত্রীর দেন বংশ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১৫ ৯০ কাশাপ গোত্রীর দেন বংশ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১৫ ৯০ কাশাপ গোত্রীর দেন বংশ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১৫ ৯০ কাশাপ গোত্রীর দেন বংশ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | মধুকোল্য গোত্ৰীয় কোঁচ বংশ           | 3+          | 2 €         | 25       | >.         | 8 9         |   |
| কাশাপ গোত্রীয় দ্বাল রক্ষিত বংশ  কাশাপ গোত্রীয় রক্ষিত বংশ  কাশাপ গোত্রীয় বিক্ষিত বংশ  কাশাপ গোত্রীয় পাল বংশ  মধুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  মনুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  মনুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  মনুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  মনুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  কাশাপ্তলা গোত্রীয় চলে বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  কাশাসি গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  কাশামি গাত্রীয় চাকুলের দি বংশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | কাশ্যপ গোত্ৰীয় প্ৰামাণিক যুক্তিত বং | <b>₩</b> 5• | >+          | • •      | 8          | 05°         |   |
| শাভিনা গোত্রীয় রক্ষিত বংশ  কাশাপ গোত্রীয় পাল বংশ  মধুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  ২০ ৬০ ২০ ১৫ ১৪  শুভিলা গোত্রীয় পাল বংশ  ২০ ৩০ ৬০ ২০ ১৫ ১৪  মুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  ১৫ ১৬ ৬ ৮ ৪৫  সপ্তর্বি গোত্রীয় কা বংশ  তে ৩০ ৭ ২০ ১০  শাভিলা গোত্রীয় চেল বংশ  কাশাল গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাল গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাল গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০  কাশাল গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | কাশাপ গোতীয় বড় রক্ষিত বংশ          | 3.6         | 94          | >4       | •          | 6.0         |   |
| কাশাপ গোত্রীর পাল বংশ  মধুকোলা গোত্রীর পাল বংশ  ২৯ ৩২ ৬ ৪ ৭১  মনুকোলা গোত্রীর পাল বংশ  ১৫ ১৬ ৬ ৪ ৭১  মনুকোলা গোত্রীর দাঁ বংশ  ১৫ ১৬ ৬ ৪ ৪  সপ্তর্বি গোত্রীর কুঞ্ বংশ  ভাতিলা গোত্রীর চেল বংশ  ৮ ১১ ২০ ৬ ৩৫  কাশাপ গোত্রীর কেনি বংশ  কাশাপ গোত্রীর দেন বংশ  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  ১৫ ১৬ ৬ ৩৩  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  ১৫ ১৬ ৬ ৩৩  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  ১০ ১০ ৪ ৩৩  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  ১০ ১০ ৪ ৩৩  কাশাপ গোত্রীর চাকুনের দে বংশ  ১০ ১০ ৪ ৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | কাশাপ গোতীয় দ্বাল রক্ষিত বংশ        | 8 •         | `9 €`       | - ২৩     | 45         | 358         |   |
| মধুকোলা গোত্রীয় পাল বংশ  শুণিজিলা গোত্রীয় পাল বংশ  মতুকৌলা গোত্রীয় পাল বংশ  মতুকৌলা গোত্রীয় দাঁ বংশ  গণিজিলা গোত্রীয় কেল বংশ  শাজিলা গোত্রীয় কেল বংশ  মণিজিলা গোত্রীয় দেন বংশ  মণিলা গোত্রীয় দেন বংশ  মণিলা গোত্রীয় দেন বংশ  মণিলা গোত্রীয় দেন বংশ  মণিলা গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  মণিলা গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  মণিরিত জ্ঞাতি  ১০ ১০ ১০ ১০ ১০  ১০ ১০ ১০  ১০ ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১০  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯  ১০ ১৯ | শাণ্ডিলা গোতীয় রক্ষিত বংশ           | : • °·      | <b>50</b> ^ | _ *8     | - 🐠        | 43          |   |
| শৃতিলা গোত্তীর পাল বংশ  মনুকৌল্য গোত্তীর দাঁ বংশ  সপ্তর্বি গোত্তীর দাঁ বংশ  গভিল্য গোত্তীর কেন বংশ  শান্তিল্য গোত্তীর কর্নপুরের সেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর কর্নপুরের সেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর দেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর দেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর দেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর দেন বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর চাকুলের দে বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর চাকুলের দে বংশ  মন্তিল্য গোত্তীর চাকুলের দে বংশ  মন্ত্রিচিত জ্ঞাত্তি  হ্য হুই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | কাশ্যপ গোত্ৰীর পাল বংশ               | 20          | 2 0         | 9        | 4          | 99          |   |
| মনুকৌলা গোত্রীর দাঁ বংশ  ত ০৯ ৭ টে ৯৬  লাগুলি গোত্রীর ক্লুবংশ  ত ০৯ ৭ টে ৯৬  লাগুলা গোত্রীর চেল বংশ  লাগুলা গোত্রীর কর্লপুরের সেন বংশ  ১৬ ২ ২ ২ ২১ কাল্যল গোত্রীর দেন বংশ  ক্লিল্মি গোত্রীর দে বংশ  কাল্যল গোত্রীর চাকুলের দে বংশ  ক্লির্মিত জ্ঞাত্রি  হ০ ২ ৪ ৬ ৮৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मधुदकाना शाक्षीय शान वरम्            | <b>ົ</b> 25 | 45^         | ે ૨.૦    | >€         | 589         | • |
| সপ্তর্বি গোত্রীয় ক্রেন্থ বংশ ৩০০ ৭ ১২ ১০ ৩৫  শান্তিল্য গোত্তীয় চেল বংশ ৩০২ ২০ ২০  কাল্যপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯০০ ২০ ২৭  কাল্যপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯০০ ২০ ৩০  কাল্যপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ ১০০ ২০ ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | শ্বিলা গোতীয় পাল বংশ                | 23          | ૂ ૭૨ં       | •        | 8          | 15          |   |
| সপ্তর্বি গোত্রীয় ক্রেন্থ বংশ ৩০০ ৭ ১২ ১০ ৩৫  শান্তিল্য গোত্তীয় চেল বংশ ৩০২ ২০ ২০  কাল্যপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯০০ ২০ ২৭  কাল্যপ গোত্রীয় দেন বংশ ৯০০ ২০ ৩০  কাল্যপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ ১০০ ২০ ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मद्रकोता शाखीत मा वश्य               | . 54        | > 56        | •        | 4          | 8.€         |   |
| শান্তিল্য গোত্তীয় চেল বংশ  শান্তিল্য গোত্তীয় কর্ণপুরের সেন বংশ  কাশ্যপ গোত্তীয় দেন বংশ  কিপিলবি গোত্তীয় দেন বংশ  কাশ্যপ গোত্তীয় চাকুলের দে বংশ  ক্পিরিচিত জ্ঞাত্তি  হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |             | Ġ0          | 9        | 3          | e 6         |   |
| শান্তিলা পোত্রীর কর্ণপুরের দেন বংশ ৬ ১২ ৭২ ১ ২১ কাশ্যপ গোত্রীর দেন বংশ ১ ১৬ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | · ·         | ្នំបង       | 50       | •          | <b>૭</b> ¢  |   |
| কাশাপ গোত্রীয় দেন বংশ  কশিলবি গোত্রীয় দে বংশ  কাশাপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ  কশিরিচিত জ্ঞাতি  হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ হ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | •           | કર          | ~ ₹      | >          | 45          |   |
| কশিলবি গোত্রীর দে বংশ ১৮ ১১ ৬ ৫ ৩৩<br>কাশ্যপ গোত্রীর চাকুলের দে বংশ ১ ৩ ২ ৩<br>ক্সপরিচিত জ্ঞাত্তি ২১ ৫২ ৪ ৬ ৮৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                    |             | 30          | ?        | •          | 29          |   |
| কাশ্যপ গোত্রীয় চাকুণের দে বংশ ১ ৩ ২ ৬ ৮৩<br>অপরিচিত জ্ঞাতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | >>-         | >>          |          | ¢          | ဖစ်         |   |
| অপরিচিত জ্ঞাতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | >           | _ •         | . 3      | •          | *           |   |
| ००० ८४० ००० १४७ १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 52          | 4           | 9        | 6          | <b>bo</b> ~ |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 660         | 822         | 263      | 286        | 7797        |   |

व्यक्त शक्त वन मःथा। এउनश्या किश्विर किथ वहेरद।

থাটুরার ইতিহাস ও

# কুশদীপ কাহিনীর

প্রথম

# -পরিশিষ্ট 1

ভাষ্তিকাশর কিন্দ্র হিন্দ্র হ

দিতীয় পরিশিষ্ট।

্থাট্রা বাসির-ভারত প্রদাকণ।.
শ্রীতুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত।
(নানা সামরিক পত্র হইতে উদ্ভঃ)
শীঘ্র বন্ত্রস্থ হইবে।

# বাঙ্গালী-বৈশ্য 1

সংশ্রের বৈশ্রতবিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত তুর্গচিরণ রক্ষিত প্রণীত।

ক্রেণ্ডণত্রসহ মূল্য 🚜 গৃই আনা।

क्विकोला, विक्व मिष्टिक्व नाहेद्वित्री ७ मःइड-यद्वत्र श्रुक्कानस्त्र श्रीक्षेत्र ।

বঙ্গীয় তামুলি।

কলিকাতা, কটন ষ্ট্রীট, ১৩৩া১ সংখ্যাত গৃহে শ্রীহুর্গাচরণ বন্ধিতের নিকট বিনা মুল্যে প্রাপ্তব্য।